## রবীক্র রচনাবলী

চতুৰ্দশ খণ্ড

A Sald Arms pass



## রবীক্স-রচনাবলী

## চতুৰ্দশ খণ্ড

Blannak



70.758



২, বঙ্কিম চাটুড্ডে স্ট্রীট, কলিকাতা

#### প্ৰকাশক **শ্ৰীপুলিনবিহারী সেন** বিশ্বভারতী, ৬াত শ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাডা

প্ৰথম প্ৰকাশ চৈত্ৰ, ১৩৪৯ পুনমূজিণ আবাঢ়, ১৩৬০

> কাগজের মলাট ৮২ বেক্সিনে বাঁধাই ১১২

মৃত্যাকর শীপ্রভাতকুষার মৃথোপাধ্যার শান্তিনিকেজন প্রেস, শান্তিনিকেজন

## मृठौ

| চিত্রসূচী          | l <sub>9</sub> /°   |
|--------------------|---------------------|
| কবিতা ও গান        |                     |
| পূরবী              | >                   |
| <i>লে</i> খন       | See                 |
| নাটক ও প্রহ্মন     |                     |
| মুক্তধারা          | Ste                 |
| উপত্যাস ও গল্প     |                     |
| গর গুড়            | <b>২</b> ৪ <b>৩</b> |
| প্রবন্ধ            |                     |
| শান্তিনিকেতন ৪-১০  | १४०                 |
| গ্রন্থ-পরিচয়      | ¢ <b>2</b> 5        |
| বৰ্ণাসুক্ৰমিক সূচী | <b>68</b> 2         |

## চিত্রসূচী

| ভূতীয়া                                           | •   |
|---------------------------------------------------|-----|
| 'আশা' কবিতার পাণ্ড্লিপি                           | ఆత  |
| রবান্দ্রনাথ ও 'বিজয়া'                            | >•€ |
| পূরবীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ | 225 |

## কবিতা ও গান

# পূরবী

## উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

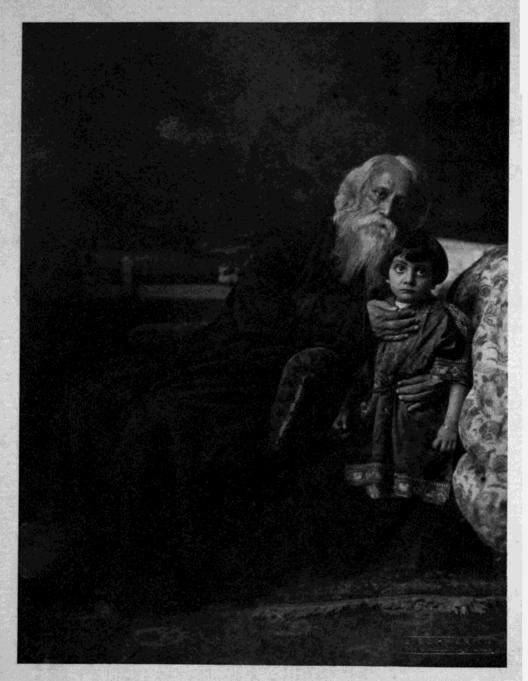

## शूबरी

## পুরবী

যার৷ আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জালিয়ে দিলে আলে৷ जानन हिशाद नदन हिरह ; এই कीवरनद नकन नाहा कारना যাদের আলো-ছারার লীলা; সেই যে আমার আপন মামুবগুলি নিক্ষের প্রাণের স্রোভের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি; তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু, নাই সে কেবল দিন-প্ৰনাৱ পাজির পাতায়, নয় সে নিশাস-বায়। তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে; निरमयश्चित क्ल (भरक यात्र नाना पिरनद स्थाद दरम भूरद ; অতীত কালের আনন্দব্ধপ বর্তমানের বৃস্ত-দোলায় দোলে,— গর্ভ হতে মৃক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন বিক্ত শীর্ণ জীবন মম শুষ্ক বেথার মিলিয়ে আনে বর্বাশেষের নিঝ বিণী সম শৃষ্ট বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি ভ্রন্ত অবহেলায়। তাই যারা আৰু বইল পাশে এই জীবনের অপরায়বেলায় তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,— राल न जारे, "এर या प्रथा, এर या ट्वां ख्या, এर जाला এर जाला। এই ভালো আৰু এ সংগ্ৰে কালাহাসির গলা-ষ্মুনার তেউ খেয়েছি, ভূব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়। এই ভালো বে প্রাণের রক্তে এই আসক সকল অকে মনে পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর দনে। এই ভালো বে ফুলের সঙ্গে আলোর জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়, তারার সাথে নিশীথ রাভে খুমিয়ে পড়া নৃতন প্রাভের আশায়।"

### বিজয়ী

তথন তারা দৃগু-বেপের বিজয়-রথে
ছুটছিল বার মত্ত অধীর, রক্ত-ধূলির পথবিপথে।
তথন তাদের চতুর্দিকেই রাত্তিবেলার প্রহর যত
অপ্রে-চলার পথিক-মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন ক্লান্ড বায়ে;
বিহল-গান শান্ত তথন অন্ধ রাতের পক্ষায়ে।

মশাল ভাদের ক্সজ্জালার উঠল জলে,—
অন্ধকারের উথ্ব তিলে
বহিদলের রক্তকমল কূটল প্রবল দম্ভভরে;
দ্ব-গগনের স্তব্ধ ভারা মৃথ ভ্রমর ভাহার 'পরে।
ভাবল পথিক, এই যে ভাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দশুপলের মরীচিকা।

ভাবল তা'রা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্ঞলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর হুর্গ-প্রাচীর দশ্ধ হবে,
অন্ধ্রুবারের ক্লন্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজে রে ঘণ্টা বাজে।

চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তক্রামাঝে।
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে

যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে;
মহেশরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অন্ত ছেলে।

শৃল্পে নবীন পূর্ব জাগে ।

ঐ বে তাহার বিশ্ব-চেডন কেডন-আগে

জলছে নৃতন দীপ্তিরতন ডিমির-মথন গুলুরাগে ;

মশাল-ডন্ম পৃথ্যি-ধূলার নিত্যদিনের স্থপ্তি মাগে ।

আনন্দলোক ধার খুলেছে, আকাশ পুলক্ষর,
জয় ভূলোকের, জয় ভালোকের জয় ।

### মাটির ডাক

5

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে ৰেদিন হাওয়া উঠত থেপে ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলভায়, (यमिन मिर्क मिश्रस्टर्व লাগত পুলক কী মন্তরে কচি পাতার প্রথম কলকখায়, সেদিন মনে হত কেন ঐ ভাষারি বাণী ষেন नुकित्य चाह्य अनयक्षकात्य ; তাই অম্নি নবীন বাগে কিশলয়ের সাড়া লাগে শিউবে-ওঠা আমার সারা গায়ে। আবার ষেদিন আশিনেতে नतीय धार्य कमन-स्थरक সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলার নীল আকাশের কুলে কুলে সব্ব সাগব উঠত ছলে कि धारनव शामस्यानि स्थनात्र--- সেদিন আমার হন্ত মনে

ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
বৈন আমার প্রাণের আছে দাবি;
তাই তে। হিরা ছুটে পালায়
বেতে তারি বঞ্জশালায়,
কোন ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।

ર

কার কথা এই আকাশ বেয়ে ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে, বলে দিনে, বলে গভীর রাডে, "বে-জননীর কোলের 'পরে জন্মছিলি মর্ত-ঘরে. প্রাণ ভরা ভোর যাহার বেদনাতে, তাহার বন্ধ হতে ভোরে **क्यान्य करत्र বিরে ভোরে রাখে নানান পাকে।** বাধন-ছে ড়া তোর সে নাড়ী সইবে না এই ছাড়াছাড়ি, ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।" শুনে আমি ভাবি মনে. তাই ব্যথা এই অকারণে. প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা, তাই বাজে কার করণ স্বরে-"পেছিস দূরে, অনেক দূরে," কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা। তাই এডদিন সকল খানে কিসের অভাব জাপে প্রাণে ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে;

ফিরেছি তাই নানামতে নানান হাটে, নানান পথে হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

ø

আজকে খবর পেলেম খাটি— মা আমার এই স্তামল মাটি, **অন্নে ভরা শোভার নিকেতন** ; অভভেদী মন্দিরে তার বেদী আছে প্রাণদেবতার, ফুল দিয়ে ভার নিভ্য আরাধন। এইখানে ভার অন্ধ-মাঝে প্রভাতরবির শব্দ বাবে; আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে, এইখানে সে পূজার কালে সন্ধ্যারতির প্রদীপ আলে শাস্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে। হেখা হতে গেলেম দূরে কোপা যে ইটকাঠের পুরে বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে, ভৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা, र्छनार्छनि, नारे তো यना, व्यावर्कना क्राय উপार्कतः। যন্ত্ৰ পৰান কাদায়, ফিরি ধনের গোলক্ষাধায়, শৃক্ততারে সাজাই নানা সাজে; পথ বেড়ে যায় ঘুরে ছুরে, লক্য কোথায় পালায় দূরে, काक करन ना व्यवकालय बारव।

8

यारे किरत यारे माण्ति तूरक, यारे ठाल यारे भुक्ति-ऋ(४, हैटिंद निकन पिरे क्टन पिरे हेटिं, আৰু ধ্বণী আপন হাতে অন্ন দিলেন আমার পাতে. ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে। আন্তকে মাঠের ঘাসে ঘাসে নিংখানে মোর থবর আনে কোণায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ, ছয় ঋতু ধায় আকাশ-ভলায়, তার সাথে আর আমার চলায় আৰু হতে না বইল ব্যবধান। যে-দৃতগুলি গগনপারের, আমার ঘরের কন্ধ ঘারের वाहेदब मिरबड़े फिरब फिरब याय. আৰু হয়েছে খোলাখুলি তাদের সাথে কোলাকুলি, মাঠের ধারে পথতকর ছায়। কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা, সব চেয়ে যা নিকট, তাহা স্থদ্র হয়ে ছিল এড়দিন, কাছেকে আৰু পেলেম কাছে— চারদিকে এই যে ঘর আছে তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

## পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বানী,
প্রভাতের রোজে-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি',
আরে আসি দিল ডাক
পঠিলে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক রবি;
অরণ্যের মান ছায়া বাব্দে যেন বিষয় ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনাস্তের ধ্যান ভক করে।
রক্তপথ শুষ মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্মাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বংসরে বংসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে,—
আতাম আত্রের বনে কণে কণে সাড়া দিয়ে,
তক্ষণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্থাং গুৰুপত্রে তাড়া দিয়ে,
কথনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাধীর মন্ত মেনে
বন্ধনীন বেগে।
আর সে একান্তে আনে
মোর পালে

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহন্তে সক্ষিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভূবনের উচ্ছলিত স্থার পিয়ালা

এই দিন এল আজ প্রাতে

বে অনস্থ সমৃত্রের শব্ধ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্ম-মরণের

দিখিলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলাল।
ভ্রু আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্ছুদি যেন রে
শৃশ্য দিল ভরে।
আলোকের অদীম সংগীতে

চিত্ত মোর ঝংকারিছে স্করে স্থরে রণিত ভক্তীতে

উদয় দিক্প্রাস্ত-তলে নেমে এসে
শাস্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অমান নৃতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমলিকার গদ্ধে,
সপ্তপর্গ-পল্লবের পবন হিলোল-দোল-ছন্দে,
ভাামলের বৃকে,
নিনিমেব নীলিমার নয়নসমূধে।

সেই বে নৃতন তুমি, তোমারে ললাট চুমি এসেছি জাগাতে বৈশাথের উদীপ্ত প্রভাতে।

হে নৃত্ন,
দেখা দিক্ আরবার করের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধ্লিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
ভোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষাহীন;—
যেমন প্রথম জন্ম নিঝারের প্রতি পলে পলে;
তরকে তরকে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নৃত্ন,
হ'ক তব জাগরণ
ভন্ম হতে দীপ্ত হতাশন।

হে নৃত্ন,
তোমার প্রকাশ হ'ক কুষাটিক। করি' উদ্ঘাটন
কুর্বের মতন।
বসম্ভের জয়ধ্বজা ধরি,
শৃশু শাথে কিশলর মৃত্তুতে অরণ্য দের ভরি—
সেই মতো, হে নৃত্ন,
রিজ্ঞতার বন্ধ ভেদি আপনারে করো উল্লোচন।
ব্যক্ত হ'ক জীবনের ক্ষম,
ব্যক্ত হ'ক, তোমা মাঝে অন্তের অরণ্ড বিশার।

উদয়-দিগন্তে ঐ শুল্ল শব্দ বাজে মোর চিন্তমান্তে চিন্ত-নৃতনেরে দিল ভাক পঁচিশে বৈশাধ।

२६ देवनाच, ५७२२

#### সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত

বর্ধার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বঘারে,
বাজাইল বক্সভেরী ৷ হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতার পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিহ্যং-নাচন গানে, দে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে ?
আলিনে উংসব-সাজে শরং ক্ষমর শুল করে
শেকালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুরুরাতে জ্যোংস্মার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আদি তব শৃক্তকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুশগুলি
নীরব-সংগীত তব ঘারে ?

জানি তৃমি প্রাণ খুলি
এ স্থন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্তায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কৃটিল কুংসিত ক্রুর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবৈধে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তৃমি সতাবীর, তৃমি স্থকটোর, নির্মন, নির্মন,

কৰণ, কোমল। তৃমি বছ চারতীর ভন্নী 'পরে একটি অপূর্ব তন্ত্র এদেছিলে পরাবার তরে। সে-ভন্ন হয়েছে বাঁধা; আৰু হতে বাণীর উৎস্বে তোমার স্থাপন স্থর কখনো ধ্বনিবে মন্ত্রবে, ক্রমনা মঞ্ল গুঞ্জবণে। বলের অক্সতলে বর্বা-বসস্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উপলে; সেধা ভূমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখার আলিম্পন; কোকিলের কুছরবে, শিধীর কেকায় দিয়ে গেলে ভোমার সংগীত ; কাননের পল্লবে কুহুমে বেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে यে जरून वाजिएन रूपदाय-द्राजि-व्यवमारन নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে নব নব শংকটের পথে পথে, ভাছাদের লাগি অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি ব্দয়মাল্য বিরচিয়া, স্বেখে গেলে গানের পাথেয় বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও ছন্দে ছন্দে নানাস্ত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর, গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর, সত্যের পূঞ্চারি।

আজো যারা জয়ে নাই তব দেশে, দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান দ্রকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান মৃতিহীন। কিন্তু যারা পেরেছিল প্রত্যক্ষ তোমায় অহকণ তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়, কোথায় গান্ধনা? বন্ধমিলনের দিনে বারংবায়। উংসব-রসের পাত্র পূর্ব তুমি করেছ আমার প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, শৌজন্তে, প্রন্ধায়, আনন্দের দানে ও গ্রহণে। স্থা, আক্র হতে, হায়,

জানি মনে, কণে কণে চমকি উঠিবে মোর ছিয়া তুমি আদ নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া বহিয়া করুণ স্বতির ছায়া মান করি দিবে দভাতলে আলাপ আলোক হাস্ত প্রচন্তর সভীর অঞ্জলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধলারে,
মৃত্যুত্তরন্ধিশীধারা-ম্থরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোথের
ফ্রুর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সন্মুথে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবস্থ্ বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নৃতন আনন্দগানে? সে-গানের হুর
লাগিছে আমার কানে অক্রসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষন্ন মূছনা,
আছে ভৈরবের হুরে মিলনের আদল্প অচনা।

যে খেয়ার কর্ণবার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে আযাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারিপানে নিশান্তের নিজা ভেঙে বাথায় বেজেছে মোর প্রাণে অজানা পথের ভাক, স্থাতিপারের স্থারেখা ইকিত করেছে মোরে। পুন: আজ তার সাথে দেখা মেঘে-ভরা রৃষ্টিকরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি বারে-পড়া ক্দকের কেশর-স্থান্ধি লিশিখানি তব শেব-বিদারের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া 'পরে করি' ভর.

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুরুরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে;
নবমলিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে; প্রাবণের
ঝিলিমন্ত্র-সঘন সন্ধ্যায়; ম্থরিত প্রাবনের
আশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুঠনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলায় সংসারের যাত্রাপথে এসেছি ভোমার বহু আগে, স্থপে হংপে চলেছি আপন মনে; তুমি অহুরাগে এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাশিখানি লয়ে হাতে মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে। আব্দ তুমি গেলে আগে; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন তোমা হতে গেল থদি, দর্ব আবরণ করি লীন চিরস্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে। গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা স্থগন্তীর বাজে অনস্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায় ছুটেছে রূপের বক্তা গ্রহে স্থর্বে তারায় তারায়। সেপা তুমি অগ্ৰন্ধ আমার; যদি কভু দেখা হয়, পাৰ তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয় कान् इत्न, कान् ऋरभ ? यत्रिन अश्र ह'क नाका, তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখ ধরণীর ধৃলির স্থরণ, লাজে ভয়ে তৃংখে স্থাং বিজ্ঞড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মৃথে ষে-বিনম্ৰ শ্বিশ্ব হাল্ক, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা, সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শাস্ক কথা, ভাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভার্থনা অম্বৰ্ডালোকের বারে,--বার্থ নাছি হ'ক এ কামন।।

#### শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াহ

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে, ভাবছি বদে, এই কলমের আর কি ভেমন জোর আছে। তক্ষণ বেলায় ছিল আমার পত্ত লেখার বদ-অভ্যাস, यत्न जिल हरे तुवि व। वालीकि कि विपवान, কিছু না হ'ক 'লঙ্ফেলো'দের হব আমি সমান তো, এখন মাথা ঠাঙা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত। এখন ভগু গছা লিখি, তাও আবার কদাচিং, আসল ভালে। লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিং। যা হ'ক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে. শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে: দেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো, নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো। তাই বসেছি ডেক্কে আমার, ভাক দিয়েছি চাকরকে, "कनम तन चांछ, कांगंझ तन चांछ, कांनि तन चांछ, धं। कंद्रक ভাবছি যদি তোমরা চুম্বন বছর তিরিশ পূর্বেতে গরজ ক'রে আদতে কাছে, কিছু তবু স্থর পেতে। मित्र यथन आक्रांक मित्नत वाल-पूर्का नव नावालक, বর্তমানের স্ববৃদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক, তথন যদি বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে. লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল-পিল ক'রে। পঞ্চিকাটা মান না কি, দিন দেখাটার লক্ষ্য নেই ? नधि नव वहेरत्र भिरम् आक धारमङ अकरणहे। যা হ'ক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে. কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্বন্ধেতে।

শিলংগিরির বর্ণনা চাও ? আচ্ছা না হর তাই হবে, উচ্চদরের কাব্যকগা না যদি হর নাই হবে,— মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো; তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিভাস্ত।

গমি যথন ছুটল না আর পাধার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এল্ম শিলঙ নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে
ক্লাস্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।
ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে আঁকাবাঁকা ভিছতে,
ব্কের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ছুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিংখাদে তার বিষ নাশে আর অবল মাস্থ্য বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপ্তি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়;
বেল আছি এই বনে বনে, যখন-তথন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে তুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাওাটি,
ভোলায় রে মন দেবদাক-বন সিরিলেবের পাওাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারক্ষ আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শশ্ত-খেতের থাক কাটা

ভালো লাগে রৌদ্র যথন পড়ে মেঘের ফলিতে. রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে। নয় ভালো এই গুর্খ দিলের কুচকাওয়াজের কাওটা, তা ছাড়া ঐ ব্যান্তপাইপ নামক বাগভাওটা। ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম. शुनिर्गानात ४५४५। नि, तुरकत मर्पा थत्रथतम । আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেহুরো হাঁক দেওয়া, নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাক দেওয়া। তা ছাড়া সব পিন্থ মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি, কখনো বা খাওয়ার দোষে কথে দাঁড়ায় পিতাদি: এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধ টা यः मामान উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা। দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে; মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে। আমার মতে জগংটাতে ভালোটারই প্রাধান্ত,— মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতার। বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি, আছে চায়ের নেমন্তর, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিংবা কাব্য কভূ লিখবে পরের ফরমাশে রবীক্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে। তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নই তো; এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পইত,—তোমরা ছজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি, আর আমি তো পরমায়র ঘট দিয়েছি শোধ করি তবু আমার পক কেশের লখা দাড়ির সম্বন্ধে. আমাকে যে ভয় কর নি ত্র্বাসা কি যম ভ্রমে, মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত, কবিতাতে লিখতে চিঠি হকুম এল লন্ফিত,

এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আন্ধা আছে কম বয়সের বিশ্বমা
জরার কোপে লাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়জনিমা।
তাই বৃদ্ধি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমার চিনেছে এক নিঃশাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিভরো খুল আছে,
ভাকছে ভোলা "থাবার এল" আমার কি তার হ'ল আছে ?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভূলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিষ্কা।
মনকে ভাকি, "হে আত্মারাম, ছুট্ক তোমার কবিত্ব,
ছোটো ভূটি মেয়ের কাছে ফুট্ক রবির বৃবিত্ব।"

জিংভূমি, শিলং ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

#### যাত্রা

আখিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল; তারা মরণকুলের
উংসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে, "চলো চলো।"
অশ্রণাপা-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষ্ ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তব্ ওই প্রভাতের যাত্রিদল বিদায়ের ঘারে
হাক্সম্থে উধ্ব পানে চায়, দেখে অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে ধেয়া, হংসশুল্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চক্ষাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বৃঝি
তার। ঝরা নিঝ বের স্রোভ্যপথে পথ শু জি
গেছে সাভ ভাই চম্পা; কেতকীর স্বেণুডে রেণুডে
ছেরেছে যাত্রার পথ; দিখধুর বেণুডে বেণুডে

বেজেছে ছুটির গান ; ভাটার নদীর ঢেউগুলি মুক্তির কলোলে মাতে, নৃত্যবেগে উধ্বে বাহু তুলি' উচ্চ निया तल, "চলো, চলো।" वाउन উত্তরে-হাওয়। (धरप्रद्र एकिन भूरथ, मदरनद कक्रान्या-भा छन्ना; বাজায় অশাস্ত ছন্দে তাল পল্লবের করতাল, ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র; স্পর্দে তার হয়েছে মাতাল প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কান্দের মঞ্চরী, কাঁপে তারা ভয়কুণ্ঠ উংকটিত স্থাখে—বলে, "বৃন্তবন্ধহারা যাব উদ্ধামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে, বিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, স্বষ্টছাড়া ঝড়ের বাতাসে, যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ পাতনে জাহ্নবীতরক্ষদ্র-মুখরিত তাগুব-মাতনে গেছে উড়ে জ্বটাভ্রষ্ট ধৃতুরার ছিন্নভিন্ন দল. কক্ষচ্যত ধুমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উচ্ছল আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উদ্বাপিণ্ড করে, কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।"

ওরা ডেকে বলে, "কবি, সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অন্তগামী রবি সন্ধ্যামেঘে রচে বেলী নক্ষত্রের বন্দনাসভার, যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জ্বায় সাজায় অস্তিম অর্য্য; যেথায় নিঃশব্দ বেণু পারে সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধ্বে ।"

কবি বলে, "যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে বেখানে সে চিরস্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাহ্ণণে মৃত্যুদ্ত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি, যেথা মোর জীবনের প্রত্যুবের হুগদ্ধি শিউলি মাল্য হয়ে গাঁখা আছে অনন্তের অহাদে কুগুলে, ইক্রাণীর স্বয়ন্থর-বর্মাল্য লাখে; দলে দলে

বেথা মোর অক্তর্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা, মন্দির-অকনবারে প্রতিহত কত আরাধনা নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুক্ক যেন মধুকর-গাতি, গেছে উড়ি মর্জ্যের ভূজিক্ক ছাড়ি।

আমি তব সাথি, হে শেকালি, শরং-নিশির অপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর স্থাচিরসঞ্চিত অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে, সমপিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর হোমানলে।"

ৎ আবিন, ১৩৩০

#### তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, হে কালের অধীশ্বর, অক্তমনে গিয়েছ কি ভূলি, হে ভোলা সন্মানী।

চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংগুক্মগুরী সাথে
শ্ব্যের অকুলে তারা অষত্বে গেল কি সব ভাসি ?

আখিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণন্ডন্স মেঘের ভেলায় গেল বিশ্বতির ঘাটে খেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় নির্ময় হেলায় ?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিক্ল ক্ষটাজালে খেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে, গেছ কি পাসরি।

দস্থ্য তারা হেসে হেসে? হে ভিক্ক, নিল শেবে: তোমার ভয়ক শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি। গন্ধভারে আমন্বর বসস্তের উন্মাদন-রসে ভরি' তব কমগুলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে মাধুর্বরভ্রনে।

সেদিন তপস্থা তব অকমাৎ শৃষ্যে গেল ভেসে শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-বিক্ত হিম-মরুদেশে, উত্তরের মুখে।

তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুশাগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জালি দিল অরণ্যবীথিকা
ভাষ বহিশিখা।

বসস্তের বক্তাশ্রোতে সন্মাসের হল অবসান ; জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অঞ্চ-কলতান শুনিলে তন্ময়।

সেদিন ঐশ্বর্য তব
উদ্মেষিল নব নব
অন্তরে উদ্বেশ হল আপনাতে আপন বিশ্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি স্থধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মন্ত তৃমি, যে-নত্যে ফিরিলে বনে বনে দে-নত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিমু ক্ষণে ক্ষণে তব সঙ্গ ধ'রে।

লগাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্প-চোথে
নিত্য-ৰূতনের লীলা দেখেছিত্ম চিত্ত মোর ভ'রে।

দেখেছিত্ব ক্ষাবের অন্তর্গীন হাসির বলিমা, দেখেছিত্ব লক্ষিতের পুলকের কৃষ্টিত ভলিমা, রূপ-তর্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘ্চালে পূর্বতা ?
মৃছিলে, চুম্বনরাঙ্গে চিহ্নিন্ত বিষম রেখা-লতা
রক্তিম-অন্ধনে ?

অগীত সংগীতধার,

অশ্বর সঞ্চরতার

অধ্বরে লৃপ্তিত সে কি ভগ্নভাওে ভোমার অন্ধনে ?

ভোমার তাত্তব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?

ভিন্ত কাল্বৈশাধীর নিংশাসে কি উঠিছে আকুলি

লুপ্ত দিনগুলি ?

নহে মহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া নিগৃঢ় ধ্যানের রাত্তে, নিংশব্দের মাঝে সম্বরিয়া রাথ সংগোপনে।

তোমার জটায় হারা গঙ্গা আজ শাস্তধারা, তোমার ললাটে চন্দ্র গুপু আজি স্থপ্তির বন্ধনে।

আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।

অন্ধকারে নিঃস্থনিছে ষত দ্বে দিগস্তে চাহি রে—

"নাহি রে, নাহি রে।"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাব্দে, দিন-ধেম্ম ফিরে আলে শুদ্ধ তব গোঠগৃহমাঝে, উৎক্ষিত বেগে।

নির্জন প্রান্তরতলে আলেয়ার আলোজনে, বিড়াং-বহ্নির দর্শ হানে ফণা যুগাক্তের মেনে। চঞ্চল মূহুর্ত যত অন্ধকারে হুংসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবন্ধ হয়ে তপস্থার নিকন্ধ নিংখাসে
শাস্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্তা দীর্ঘরাত্তি করিছে দন্ধান চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আসন উন্মন্ত অবসান তুরস্ত উল্লাসে।

বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃত্যশহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছানে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন, বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন, তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দৃত আমি মহেদ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী, স্বর্গের চক্রাস্ত আমি । আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে।

তৃর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা, উদ্ধামের উত্রোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী, কিশলয়ে কিশলয়ে কোতৃহল-কোলাহল আনি' মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বৰ্ষলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব, স্থানবের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব ছদ্মরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেকে দশ্ধ করে বিশুণ উজ্জ্বল কবি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে। বাবে বাবে ভারি তৃণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অক্তমনা, নৃতন উৎসাহে।

ভাই তৃমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তত্ব:থদাহে।
ভগ্ন তপস্তার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতত্ত্বে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্বশানের বৈরাগ্যবিলাসী, দারিন্দ্রের উগ্র দর্পে ধলধল ওঠে অটুহাসি দেখে মোর সাজ।

হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্ত-বিকলিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পূপামাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্বির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, দেদিন তব প্রেতসন্ধিদল রক্ত-আঁখি দেখে তব গুভ্রতম্থ রক্তাংগুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃসূর্যক্রচি।

> षश्चिमाना श्राटक श्र्टन माध्यीयसदीमृतन,

ভালে মাথা পুশরেণু, চিতাভন্ম কোথা গেছে মৃছি কৌতৃকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে; সে হাজে মন্ত্রিল বাঁশি স্থলরের জয়ধ্বনিগানে কবির পরানে।

কার্তিক, ১৩৩০

### ভাঙা মন্দির

۲

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড় শৃক্ত তোমার অঙ্গনে, জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজাল পুष्ण अमील ठन्मत्न, যাত্রীরা তব বিশ্বত-পরিচয়। সম্মুখপানে দেখে৷ দেখি চেয়ে, ফান্ধনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে ব্নফুলদল ঐ এল ধেয়ে উল্লাসে চারিধারে। দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহ্বান শৃন্তে জাগায় বন্দনাগান, কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান আসে পৃথীর পারে ? গন্ধের থালি বর্ণের ডালি আনে নির্জন অঙ্গনে, জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়, বকুল শিম্ল আকন্দ ফুল কাঞ্চন জবা রঙ্গনে পূজা-তরক ত্লে অম্বরময়।

ર

প্রতিমা না হয় হয়েছে চুর্ণ, বেদীতে না হয় শৃক্ততা, बौर्ग ए जूमि मौर्ग स्वरानश, ना इय धूनाय इन न्हिंख আছিল যে-চূড়া উন্নতা, সজ্জা না থাকে কিসের সজ্জা ভয় ? বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি, ভগ্নভিভিলগ্ন মাধবী, নীলাম রের প্রাক্ষণে রবি হেরিয়া হাসিছে ক্ষেহে। বাতাদে পুলকি আলোকে আকুলি षात्मानि উঠে मक्षती छनि, নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি প্রাচীন তোমার গেহে। স্থন্দর এদে ঐ হেদে হেদে ভরি দিল তব শৃক্ততা, জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। ভিত্তিরক্ষে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষতা রূপের শব্ধে অসংখ্য জয় জয়।

٩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে

যত সন্মাসী-সজ্জনে,

জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।

নাই ম্থরিল পার্বণ-ক্ষণ

ঘন জনতার গর্জনে,

অতিথি-ভোগের না বহিল সঞ্চয়।

পৃজার মঞ্চে বিহক্ষণ কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাংল, তাই তো হেথায় জাঁববংসল আসিছেন ফিরে ফিরে। নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন তৃপ্ত পরানে করিছে কুজন, উংসবরসে সেই তো পূজন জাঁবন-উংসতীরে। নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা গেল সন্ত্র্যাসী-সজ্জনে, জার্ল হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,— প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে

মাঘ, ১৩৩০

## আগমনী

মাঘের বৃকে সকৌ তৃকে কে আজি এল, তাহ।
বৃক্তি পার তৃমি ?
শোন নি কানে, হঠাং গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বনভূমি ?
ভঙ্ক জরা পুশ্দ-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর;
"কে এল" বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে, পায়ের ধ্বনি নাছি। ছায়াতে এল, কারাতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি
অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি ?"
মর্মবিয়া ধরধর কাঁপিল আম্লকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেরে দোয়েল চাঁপা-শাথে

"লোনো গো, লোনো লোনো।"
ভামা না জানে প্রভাতী-গানে কী নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো?
কোকিল ওধু স্হম্ হ
আপন মনে ক্হরে কুহ
ব্যথায় ভরা বাণী।
কপোত বৃঝি ওধায় ওধু, "জানি কি, তারে জানি?"

আমের বোলে কী কলরোলে হ্ববাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছাসে।
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
ধ্যাপার মতো কহিছে কারে
"বলো তো কী-ষে করি ?"
শিহরি উঠি শিরীক বলে, "কে ভাকে মরি, মরি।"

কেন বে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশি জানিস তাহা না কি ? বঙ্জিন বড মেঘের মডো কী বায় মনে তাসি কেন বে থাকি থাকি ? শ্বৰ ভোৱা, ভাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি;
বাহিরে আঁথি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে ভাই ভো লাগে ধাঁধা

পুলকে-কাঁপা কনকটাপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে ছার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই ষে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা দব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগাল গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধাবিহীন তানে !
ওদের সাথে জাগ্রে কবি,
হুংকমলে দেখ্সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা বাজ্।
গগন কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে তুলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি॥
মাঘ, ১৩৩০

# উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,

মিলন-স্থের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হংস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আন্ধ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাম্পাকৃল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কলোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-স্থের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে মর্মবি মর্মবি উঠে

দ্ব বিরহের দীর্মধাস ;
উষার সীমস্তে লেখা উদয়-সিন্দ্র-রেখা

মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।

আন্ত্রের মৃক্ল-গদ্ধে ব্যাক্ল কী হ্রর

অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধ্র ;

অক্তর অক্ত ধরনি ফান্তনের মর্মে করে বাস,

দ্ব বিরহের দীর্মধাস।

দিগন্তের স্বর্ণদারে কতবার বারে বারে

এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বস্থদ্ধরা,

হেসেছিল প্রভাত-গগন।

কত না উৎস্ক-বৃকে পথপানে ধাওয়া,

কত না চকিত-চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসস্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন,

এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের স্থবে তারা মরে খুরে খুরে গুরে;
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভবে যায়
প্রভাতের স্মিগ্ধ অবকাশ।
তাদের চমক লাগে চম্পকশাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
সেতারের তারে তারে মূর্ছ নায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকৃলে আলোচ্ছায়া ত্লে ত্লে
চলে নিতা অজানার টানে।
বাঁশি কেন বহি বহি সে-আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে ?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তন্ধতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শহা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনস্তের পানে
চলে নিতা অজানার টানে ?"

যায় যাক, যায় যাক্, আন্তক দ্রের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মূহুর্তের নৃত্যচ্ছনে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মন্ত হয়ে বাদ্ধায়ে মাদল;
অনিত্যের শ্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

ফান্তন, ১৩৩০

# গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি

ঢাকাটি তার লও গো খুলে

দেখো তো চেয়ে কী আছে।

বে থাকে মনে স্থান-বনে

ছায়ার দেশে ভাবের কূলে

সে বৃঝি কিছু দিয়াছে।
কী বে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী

হবের ফুলে গছখানি

ছন্দে বাঁধি গিয়াছে,

সে ফুল বৃঝি হয়েছে পুঁজি,

দেখো ভো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো, সধী দিয়েছে ও কি
স্থান্ব কাঁদা চুখের হাসি,
 চ্রাশাভরা চাহনি ?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
 দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
 গহন-গান গাহনি ?
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
 প্রান্মন-দাহনি,—
দেখো তো ভালা, সে স্থাতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি ?

ডেকেছ কবে মধুর রবে

মিটালে কবে প্রাণের ক্ষ্যা

তোমার করপরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কথন চোখে ঢালিলে স্থা।
ক্ষণিক তব দরলে,—
বাসনা জাগে নিভূতে চিতে
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে;
সফল তারে করো সে।
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ করপরশে।

বদে বিলীন দে-সব দিন
ভবেছে আজি বরণভাল।
চরম তব বরণে।
স্থবের ভোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাধিয়া যাব চরণে।
একদা তব মনে না রবে,
স্থপনে এরা মিলাবে কবে,
ভাহারি আগে ঝকক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে ভোরে ববণ ক'রে
সকল শেষ বরণে॥

# नौनामिकनौ

ত্যার-বাহিরে বেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়ভমা,
ছিলে লীলাসন্ধিনী ?
কান্দে কেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দ্রে,
মনে পড়ে গেল আজি বৃঝি বন্ধুরে ?
ভাকিলে আবার কবেকার চেনা হুরে—
বাজাইলে কিছিণী।
বিশ্বরণের গোধ্লিক্ষণের
আলোভে ভোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বক্লগদ্ধে আনে বসস্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্চমাঝে
চাক্ল চবণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিবচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়্স্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সধী,
ভূলায়েছ বাবে বাবে।
বন্ধ সুয়ার খুলেছ আমার
কন্ধণ-বংকারে।

ইশারা ভোমার বাতাদে বাতাদে ভেদে

ঘূরে ঘূরে যেত মোর বাতায়নে এদে,

কথনো আমের নবমুকুলের বেশে,

কভু নবমেঘভারে।

চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে

ভূলায়েছ বারে বারে।

নদী-কৃলে কৃলে কলোল তৃলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর বেণু মেখে।
বর্ধাশেষের গগন-কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন কণে কখন অক্তমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ-বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে ?
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাক্ষণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অ্যাক্রা-পথে যাত্র যাহারা চলে
নিম্ফল আ্যান্সনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বাবে বাবে
কাজের কক্ষ-কোণে!

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাণ্ডলি ?
কর্মনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবালি মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎস্ক বেদনাতে,
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাথায় পুস্পধূলি।
আবার নিভূতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—

সারা হয়ে এল দিন।

বাজে প্রবীর ছলে রবির

শেব রাগিণীর বীন।

এতদিন হেখা ছিম্ন আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিংখাসি

গানহারা উদাসীন।

কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,

সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীখ-অন্ধকারে ?

মনে মনে বৃঝি হবে খোঁজাখুঁ জি
অমাবক্তার পারে ?

মালতীলতার যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারার তারার ভারি লুকাচুরি রাভে ?

হব বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব ভারে ?

দিনের ছ্রাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে ?

ষদি রাত হয়—না করিব ভয়,—

চিনি যে তোমারে চিনি ।

চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,

হে গোপন-বলিণী ?

নিমেৰে আঁচল ছু যে যায় যদি চলে

তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,

তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে

হে রস-তরন্ধিণী !

হে আমার প্রিয়, আবার ভূলিয়ো,

চিনি যে তোমারে চিনি ।

ফাস্কন, ১৩৩০

# শেষ অৰ্ঘ্য

যে-তারা মহেক্রকণে প্রত্যাববেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তম্থে নিথিলের আনন্দমেলায়
স্পিশ্বন্ত ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইক্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে স্থন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশন্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গলি-পাতে তক্রাযবনিকা
সহাস্তে সরায়ে দিল, স্বপ্লের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কর্চহারে নিবিড় হরবে
প্রথম ত্লায়ে দিল রূপের মণিকা;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিয়্থ খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রম্ব অর্ঘ্যে তাহারে পৃজিতে।

# বেঠিক পথের পথিক

বৈঠিক পথের পথিক আমার

অচিন দে জন রে।

চকিত চলার কচিং হাওয়ায়

মন কেমন করে।

নবীন চিকন অশ্থ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,

যে রূপ জাগায় চোখের আগায়

কিদের স্থপন দে।

কী চাই, কী চাই, বচন না পাই

মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়

মিশায় যখন রে

আপন গানের গভীর নেশায়

মন কেমন করে।

তরল চোখের তিমির তারায়

যখন আমার পরান হারায়,

বাজায় সেতার সেই অচেনার

মায়ার স্থপন যে।

কী চাই, কী চাই, স্কর যে না পাই

মনের মতন রে।

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাং মিলন বে । 
হৈখের ত্থের ত্যের মেলায়
মন কেমন করে।
বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কায়ায় জাগায় মায়ার হরব,

#### त्रवौद्ध-त्रहनावनो

তাহার মাঝার সেই অচেনার চপল স্বপন যে, কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়

অচিন সে জন যে।

ছুই কি না ছুই বুঝি না কিছুই

মন কেমন করে।

চরণে তাহার পরান বুলাই

অরূপ দোলায় রূপেরে হুলাই;
আঁথির দেখায় আঁচল ঠেকায়

অধরা স্থপন যে।

চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়

মনের মতন রে।

ফাৰুন, ১৩৩০ ·

# বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি ?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছ ভোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-ভিয়াধি বন্ধু মম ?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাবি, কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে-কথা কি ? বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া, ববির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া, চাপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া বেত মোরে ডাকি ডাকি।

সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে গান ভাগাতেম সহজ স্থাের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
কাছে এসেছিস্থ ভূলিতে পারিবে তা কি ?
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্ স্থান্ধ
সারা আকাশের ছিন্তু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
ভামলা ধরার নাড়ীতে যে-তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাঝি,
দ্রে চলে একু, বাজে তার বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি ?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি ?
কিছু কি থাকে না বাকি ?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি, আর বার তারে ফিরিয়া তাকিবে না কি ? যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে, ধরার খুলিতে আছে দে সক্ষ্য থানে; আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে তোমার গানের রাখি। আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে, বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাথি,
সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি ?
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
থেয়াল-থেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
স্থরের স্থরার সাকী।
আর কিছু নই, ভোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আস্কুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
মৃক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মৃকুট খলে যাক নিংশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না কেঁলে,
কীতি যাক না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাধি

যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।

ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,

তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,

হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে

চলে যাই গান হাঁকি'।

বেণুপল্লব-মর্মর-রব সনে

মিলাই যেন গো লোনার গোধুলি-খনে।

# সাবিত্ৰী

ঘন অক্সবাম্পে ভরা মেঘের ত্র্বোগে থড়গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে স্থ্, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মধানি
দেখা দিক্ ফুটি।
বিহ্নবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উঘোধিনী বাণী
দে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যুবে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে-চ্ছনে উচ্ছলিল জালার তরত্ব মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছুদি উঠিল মক্তি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বক্তায় মোর রক্ত নাচে সে-চ্ছন লেগে
উরাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিশ্বত।
সে চ্ছন-মন্তে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে ক্রেগে

ব্যথায় বিশ্বিত।

তোমার হোমারি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিত্র স্থপ্তির ক্লে বে-বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি তম,
সে-বংশী আমারি চিত্ত, রজে, তারি উঠিছে গুল্পরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্চটা, কুঞ্চে কুল্পে মাধ্বীমঞ্জরী,
নিঝারে কলোল।

তাহারি ছন্দের ভদে সর্ব অদে উঠিছে সঞ্চরি জীবনহিল্লোল ॥

এ প্রাণ ভোমারি এক ছিন্ন তান, স্থরের তরণী;
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আস্থিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিম্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎস্ক আলোক।
ভরক্ষহিলোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোধ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর শুপ্ত-প্রাণে ?
তোমার দ্তীরা আঁকে ভ্বন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মূহুর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মূছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসিকালা ভাবনাবেদনা,
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
প্রাবণ-বর্ষণে;
যোগ দিক নিঝারের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্জার মদিরামন্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসস্ত যবে আপনার বৈভ্য বিলায়;
সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়, চিহ্ন নাহি বাবে।

হে ববি, প্রাক্ষণে তব শরতের সোনাব বাঁশিতে

ক্ষাগিল মূছ না।

আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে

চঞ্চল উন্ননা।

ক্ষানি না কী মন্তভার, কী আহ্বানে আমার রাগিণী

ধেরে যার অক্তমনে শ্রূপথে হয়ে বিবাগিনী,

লয়ে ভার ভালি।

সে কি জন মন্ত্রেল স্পারেশে চলে একাকিনী

সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি ?

দাও, খুলে দাও দাব, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শাস্তি-অভিষেক হ'ক; ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি-উংসধারে।
সীমস্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দ্র,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্লিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সংগীতধ্বনি স্থগন্তীর বাজুক সিন্ধুর
ভরন্ধের ভালে।

হারুনা-মারু জাহাজ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

# পুৰ্ণতা

>

স্তব্ধরাতে একদিন

নিদ্রাহীন

আবেগের আন্দোলনে তুমি

বলেছিলে নতশিরে

অঞ্জীরে

ধীরে মোর করতল চুমি—

"তুমि मृंद्र या थ यिन,

নিরবধি

শৃহতার সীমাশৃহ্য ভারে

সমস্ত ভূবন মম

মকসম

রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।

আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লাস্তি

সব শাস্তি

চিত্ত হতে করিবে হরণ,—

निदानम निदालाक

ন্তৰ শোক

মরণের অধিক মরণ॥"

ર

ভনে, তোর মুখখানি

বক্ষে আনি

বলেছিম্ম তোরে কানে কানে,-

"ञूरे यिन यान न्दत्र

তোরি স্থরে

বেদনা-বিহ্যাৎ গানে গানে

ঝিলয়া উঠিবে নিভ্য,

মোর চিত্ত

সচকিবে আলোকে আলোকে

বিরহ বিচিত্র খেলা

সারা বেলা

পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।

তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,

দূরে গিয়ে

মর্মের নিকটতম দ্বার,—

আমার ভুবনে ভবে

পূৰ্ব হবে

ভোমার চরম অধিকার॥"

9

ত্জনের সেই বাণী

কানাকানি,

ভনেছিল সপ্তবির তারা;

वक्रमौगकाव वत्न

ক্ষণে কণে

বহে গেল সে বাণীর ধারা।

তার পরে চুপে চুপে

মৃত্যুদ্ধপে

মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

प्तिथा उन मात्रा,

স্পর্শহার।

দে অনস্তে বাক্য নাহি আর

তবু শৃহ্য শৃষ্য নয়,

ব্যথাময়

অপ্লিবাম্পে পূর্ব লৈ গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে দীপ্তগীতে স্বাচ্চ করি স্বপ্নের ভূবন॥

হারুনা-মারু জাহাজ, ১ অক্টোবর, ১৯২৪

### আহ্বান

আমারে ধে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃত্ হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপথানি তুলে ধ'রে, মৃথে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি

সহত্রের বক্তাত্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেনে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পটের প্রচ্ছন্ন পাপারে
কোন্ নিক্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিশ্বভির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অক্সাং কর মোরে খুঁ জিয়া বাহির
তাহা বৃঝি না যে॥

তব কঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি আমি মাছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির পুয়াশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।

তুমি মোরে চাও ধবে, অব্যক্তের অধ্যাত আবাসে আলো উঠে জলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চন তুষার গলে আদে
নৃত্য-কলবোলে ॥

নি:শব্দরণে উষা নিখিলের স্থপ্তির হ্যারে
দাঁড়ায় একাকী,
বক্ত-অবশুঠনের অস্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আনে,
দ্যু ভবে গানে,
ব্রশ্ব ছড়ায়ে দের মৃক্তহন্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে ॥

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোধা অমরাবতীর বাতায়নে বচিতেছে গান আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে করিছে আহ্বান। তাই তো চাঞ্চলা জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে; রোমাঞ্চিত ভূণে ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণম্পন্দ ছুটে চারিধারে বিপিনে বিপিনে ॥

তাই তো গোপন ধন থুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিক্ষ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গছে রূপে রূপে আপনার দৈক্ত ধায় ভূলি
পত্রপুশভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মৃষ্টি খুলে,
বিক্তভারে টুটি

বহন্দ্র সমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকৃলে বন্ধ মৃঠি মৃঠি ॥

তুমি দে আকাশভ্র প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দৃতী।
মতেরি গৃহের প্রাস্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
তু-বাহু বাড়ালে॥

ভাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল বেদনার বেগে, মানসতর্ভতলে বাণীর সংগীত-শতদল নেচে ওঠে জেগে। স্থপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজ্স্বী ভাপস দীপ্তির ক্লপাণে; বীরের দক্ষিণ হন্ত মৃক্তিমন্ত্রে বক্স করে বশ, অসভ্যেরে হানে।

হে অভিসারিকা, তব বহুদ্র পদদনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাক্ষণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তোরায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতৃর অন্ধকার
সক্ষধারস॥

নিজাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে চরম আহ্বান ?

মনে জানি, এ জীবনে সাক হয় নাই পূর্ণ তানে মোর শেষ গান।

কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি আমার সংগীতে ?

মহানিস্তব্বের প্রাস্তে কোথা বলে রয়েছ, রমণী, নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বস্ত্র হতে কালো চক্ষে বিত্যুতের আলো আনো, আনো ডাকি,

বর্ষণ-কাঞ্চাল মোর মেঘের অস্করে বহ্নি জালো, হে কালবৈশাখী।

অঞ্চভাৱে ক্লান্ত তার শুক্ক মৃক অবক্লদ্ধ দান কালো হয়ে উঠে।

বস্থাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ, সব লও লুটে॥

তার পরে যাও যদি বেয়ো চলি; দিগস্ত অঙ্গন হয়ে যাবে স্থির।

বিরহের শুহ্রতায় শৃত্যে দেখা দিবে চিরম্ভন শাস্তি স্থগন্তীর।

স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ, সর্বশেষ ক্ষতি;

ত্বংখে স্থাথ পূর্ণ হবে অরূপ-স্থন্দর আবির্ভাব, অশ্রুধৌত জ্যোতি ॥

ওরে পাস্থ, কোথা তোর দিনাস্কের যাত্রাসহচরী ?
দক্ষিণ-পরন

বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি';
নিকুঞ্জতবন
গল্লের ইপিত দিয়ে বদস্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন সিন্ধুপার ।

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলয়ে কেন আদিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ধ-গানে
জাগান্তে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেছের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাথে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেধানে কি পুস্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব ক্ষম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী ।

হারুনা-মারু জাহাজ, ১ অক্টোবর, ১৯২৪

### ছবি

স্ক চিক এঁকে দিয়ে শাস্ত সিদ্ধুবুকে তরী চলে পশ্চিমের মূখে। जालाक-हृश्त नीन कन कर्त्र याममा দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনাত্তের মোহ, স্থান্ডের শেষ সমারোহ। উধ্বে यात्र एक्श তৃতীয়ার দীর্ণ শশিলেখা। ষেন কে উলম্ব শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে, নি:সংকোচে হাসে। বহে মন্দ মন্বর বাতাস সক্ষপৃত্ত সায়াহ্বের বৈরাগ্য-নিংখাস। স্বৰ্গস্থাৰ ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাশির পূরবী শৃক্ততলে ধরে এই ছবি। ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে, উদাসীন বজনীর কালো কেশে সব দেবে মৃছে।

তমনি বঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,

তমনি চঞ্চল মায়া

কীবন-অম্বরতলে;

হুংখে ক্থে বর্ণে বর্ণে লিখা

চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।

তার পরে দিন যায়, অন্ত যায় রবি;

যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।

তুই হেথা কবি,

এ বিশের মৃত্যুর নিঃখাস

আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ ২ অক্টোবর, ১৯২৪

## লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
 তৃপ্তিহীন
 একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যুষে গোপুনে ধীরে ধীরে
আধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিথা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
শুঞ্জরিয়া কত স্থরে আবৃত্তি কর যে মৃশ্ধমনে ॥

বহুমুগ হয়ে গেল কোন্ ভভক্ষণে
বাব্পের গুঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
আমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিশ্বয় তব জাগিল তখনি।
নিঃশন্ধ বরণ-মন্ত্র্মধননি
উচ্চুসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্ঘোষিল নৃত্যমন্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
বঞ্জা তার বন্ধ টুটে ছুটে কয়
"জাগো রে, জাগো রে,"
বনে বনাস্তরে॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়

এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।

তলে তলে আন্ধোলিয়। উঠে তব ধৃলি

ত্বে ত্বে কঠ তুলি

উধেব চেয়ে কয়—

ড়য়, ড়য় ।

সে বিশ্বয় পুল্পে পর্নে প্রেম বর্ধে ফেটে পড়ে;
প্রাণের ত্রস্ক ঝড়ে,

রূপের উন্নান্ত নৃত্যে, বিশ্বময়

ছড়ায় দক্ষিণে বামে স্থান প্রালয় ;

সে বিশ্বয় স্থাপ তৃঃখে পর্জি উঠি কয়,—

ড়য়, ড়য়, ড়য় ॥

তোমাদের মাঝধানে আকাশ অনম্ভ ব্যবধান; উপ্ত হতে তাই নামে গান। চির্বিরহের নীল পত্রথানি 'পরে তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে। বক্ষে তারে রাখ, খ্রাম আচ্ছাদনে ঢাক: বাক্যগুলি পুশাদলে রেখে দাও তুলি,— মধ্বিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে; পদ্মের রেণুর মাঝে গদ্ধের স্থপনে বন্দী কর ভাবে: তঙ্গণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে বাধ ভাবে ভবি : াসন্ধর কলোলে মিলি, নারিকেল পল্লবে মর্মরি, দে বাণী ধ্বনিডে থাকে ভোমার অন্তরে; मधारक त्याता त्य रागी अदर्गाव निर्कत निर्वाद ॥

বিরহিণী, সে-সিপির খে-উত্তর নিশ্বিতে, উন্মনা আজো তাহা সাজ হইন না।

#### রবীজ্র-রচনাবলী

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেল; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিক্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে;
অবশেষ একদিন জলজ্জটা ভীষণ বৈশাথে
উন্মন্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিজোহের অসন্ভোষে।
তার পরে আর বার বসে বসে
নৃতন আগ্রহে লেখ নৃতন ভাষায়।
যুগ্যুগান্তর চলে যায়॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে বদে গেছে একমনে। শিখিতে চাহিছে তব ভাষা, বুঝিতে চাহিছে তব অস্তরের আশা। তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে. চাও মোর পানে। চকিত ইন্দিত তব, বসনপ্রাম্ভের ভনীধানি অঙ্কিত করুক মোর বাণী। শরতে দিগস্কতলে ছলছলে তোমার যে অঞ্রর আভাস, আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিঃখাস। অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে करन करन स्टेंग्र तकरन কটিতটে যে কলকিছিণী. মোর:ছন্দে দাও ঢেলে ভারি রিনিরিনি, ওপো বিরহিণী।

দ্র হতে আলোকের বরমান্য এসে
ধনিয়া পড়িল তব কেলে,
স্পর্লে তারি করু হাসি করু অক্সকলে
উৎকটিত আকাক্রায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্সন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে হেন তাহারি স্পন্সন।
বর্গ হতে মিলনের স্থা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বস্থা,
তারি লাগি নিত্যক্ষ্ণা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর স্থের হ'ক আলাময়ী ॥

হাকনা-মাক জাহাজ ৪ অক্টোবর, ১৯২৪

## ক্ষণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, ন্তৰ তব নীল ধবনিকা,খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে বে এসেছিল আমার হৃদত্তে যুগান্তরে,
গোধ্লিবেলার পাছ জনশৃশু এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীক্ল দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।

ভেবেছিছ গেছি ভূলে; ভেবেছিছ পদচিক্গুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনানী অবিখাসী ধূলি।
আন্ধ দেখি সেদিনের সেই জীণ পদধ্যনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
দেখি ভারি অদৃত অনুনি
বপ্রে অপ্রসরোবরে জনে জনে দের তেওঁ তুলি।

বিরহের দৃতী এসে তার সে ন্ডিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কব্দে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকন্মাৎ একটি আঘাতে
মুহুর্ত বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে

বেদনাপল্মের বীণাপাণি সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী।

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই অন্ত আঁথি, স্থানিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্ত নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুঠন।
চিরকাল স্বপ্রে মোর খুলি তার সে অবশুঠন।

হে আত্মবিশ্বত, যদি ক্রত তৃমি না বেতে চমকি, বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি, তাহিলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায় ত্জনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়। তা হলে পরমলগ্রে, স্থী

তা হলে পরমলগ্নে, স্থা সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি॥

হে পাছ, সে পথে তব ধৃলি আজ করি বে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্তথানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি বৃঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি?

ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ? কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান ।

গেল না ছায়ার বাধা; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকৈ বপ্রের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোধে

সংশয়-যোছের নেশা;—সে মৃতি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তর্ সে অনস্ত দ্বে আছে
মায়াচ্ছর লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

খেলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল ঘবনিকা।
খুঁ জিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁ জিব সেথায় আমি বেথা হতে আনে ক্লণতরে
আবিনে গোধূলি আলো, বেথা হতে নামে পৃথী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ল-বৃথিকা;
যেথা হতে পরে ঝড় বিহ্যাতের ক্লণদীপ্ত টিকা ॥

হারুনা-মারু জাহাজ ৬ অক্টোবর, ১৯২৪

#### খেলা

সন্ধাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
থগো খেলার সাথি !
হঠাং কেন চমকে ভোলে শৃত্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি ।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন ব্কের ভলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অঙ্গণ-আভাস ছা নিয়ে নিয়ে পদাবনের খেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?
উদয়-ছবি শেষ হবে কি অন্ত-সোনায় এঁছুক
জালিয়ে সাঁজের বাতি ॥

হারিরে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল ব্বি লুজোচুরির ছক্লা ? বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
তকনো পাতার তলে ?

যে-হ্বর তুমি শিখিয়েছিলে বলে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘালে,
দে আজ ওঠে হঠাং বেজে বুকের দীর্ঘখালে,
উচ্চল চোখের জলে,—
কাঁপত যে-হ্বর ক্ষণে ক্ষণে ত্রস্ত বাতালে
ভকনো পাতার তলে ॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আদি
একি পথের ভূলে?
বকুলবীথির তলে তলে আদ্ধ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে?
সেই সাদ্ধি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার শুচ্ছ ত্লে।
সেই অদ্ধানা হতে আসে এই অন্ধানার দেশে
এ কি পথের ভূলে॥

আমার কাছে কী চাও তৃমি, ওগো খেলার শুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তৃমি ঘেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে দারা।
দেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্ধেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা দব খ্যাপার দলে ভেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা।
বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে ভার ছুটে
ভেমনি হব দারা।

বাঁথা পথের বাঁথন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জালা বনের আঁথার হতে
তাই কি আমায় ডাক ?
সকল চিন্ধা উথাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুর ব্যথার চক্ষলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থরথরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাড়িয়ে কোথায় থাক ?
না কেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরি মারখানে
তাই আমারে ভাক ।

জানি জানি, তুমি আমার চাও না প্লার মালা,
তথগা থেলার সাথি।
এই জনহীন অন্ধনেতে গন্ধপ্রদীপ জালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীখিনীর ভব সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।

हाक्रना-माक्र साहास १ षाक्रीवद्ग, २२२८

# অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, মান শীতের ক্ষণে
কুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধুলায় হবে ধৃলি,
সক্লিনীহীন পাখি ষখন গান যাবে তার ভূলি
হয়তো তুমি আপন মনে আসবে সোনার রথে
ভকনো পাতা ঝরা ফুলের পথে ॥

পুলক লেগেছিল মনে পথের নৃতন বাঁকে
হঠাং সেদিন কোন্ মধুরের ডাকে।
দ্রের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে;
মনের ভূলে ভেবেছিলাম তুমিই বৃঝি এলে,
গন্ধরাজের গন্ধে ভোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা॥

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে

অক্সজলের আবেশ গেছে কেঁপে

হয়তো আমার দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভূক,

বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক গুরু ভূরু
সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আখো-ঘূমে
রাঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম কুস্কুমে;

আধেক চাওয়ায় ভূলে যাওয়ায় হয়েছে জ্বাল-বোনা,

তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা।

ভোমার পথের ধারে ধারে ভাই এবারের মভো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেরেছিলাম ভোমার আকামনী;
দথিন বাভাস ফেলেছে খাস রাভের আকাশ ঘেরি
সেদিন আমি গেরেছি গান ভোমার বিরহেরি;
ভোরের বেলায় অঞ্চতরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান ॥

এ গানগুলি ভোমার বলে চিনবে কখনো কি ?

ক্ষতি কি ভায়, নাই চিনিলে, সধী।
ভব্ ভোমায় গাইতে হবে, নাই ভাহে সংশয়,
ভোমার কঠে বাজবে ভখন আমার পরিচয়;
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের হ্বরে
বরণ করে নিভে হবে সেই ভব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফিরবে ভোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে ভাহার বাণী॥

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তথন আমি কোথায় বাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মৃশ্ব বহুদ্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মৃছ ভিরা;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁখা;
হয়তো সেদিন বর্গ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান;
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান ॥

আণ্ডেস জাহাজ ১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

#### আনমনা

আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাথানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে,
সত্য আমার বৃধবে কবে ?
তোমারো মন জানব না,
আনমনা গো আনমনা।
লয় যদি হয় অহুকুল মৌন মধুর সাঁবে,
নয়ন তোমার ময় যখন মান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শাস্ত হ্বের সান্ধনা
আনমনা গো আনমনা ॥

জনশ্রু তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল; अष्ठ नहीत कन আকাশ পানে রইবে পেতে কান, ব্কের তলে ভনবে বলে গ্রহতারার গান; কুলায়-ফেরা পারি নীল আকাশের বিরামধানি রাখবে ভানায় ঢাকি; বেণুশাখার অস্তরালে অন্তপারের রবি আঁকবে মেঘে মৃছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি: ন্তৰ হবে দিনের বেলার ক্ষুত্র হাওয়ার দোলা, তখন তোমার মন যদি রয় খোলা :---তথন সন্ধাতারা পায় যদি তার সাডা তোমার উদার আধিতারার পারে; কনকটাপার গন্ধ-টোওয়া বনের অন্ধ্বারে ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল বিছানো ভূঁৱে মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে ভয়ে;

ছন্দে গাঁথা বাণী তথন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মুছল তানে,
বিলি যেমন শালের বনে নিজানীরব রাতে
অক্কারের কপের মালার একটানা হ্বর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাক্ষণে
প্রান্তে বলে একমনে
একে বাব আমার গানের আলপনা,
আনমনা গো আনমনা।

चार**उन काहाब** ১৮ च**रक्वावब, ১**२२४

### বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে স।জিয়ে রাখাই ভূল,
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে ?
ধূলায় তারি শান্ধি, তারি গতি,
এই সমাদর ক'রো তাহার প্রতি
সময় যথন গেছে, তখন তারে
ভূলো একেবারে :

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বর মন-হারানো হাওরা;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ ছুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া।
ছারার ছারার কাদের কানাকানি,
চোখে-চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিরে দিরো আজ।

যদি বা তার ফ্রিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো হৃথে তাহে নাই;
করেছিল কণকালের খেলা,
পেয়েছিল কণকালের ঠাই।
অলকে সে কানের কাছে ছলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভূলে
তোমার এলোচুলে।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি ?
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে ?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা ?
আশ্রেক দিনের আঁতি ।

না-হয় তা-ও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক, সে-ও তো সেই পথে।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে।
শুকিয়ে-পড়া পুস্পদলের ধৃলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভূলি—
সেই ধুলারি বিশ্বরপের কোলে
নতুন কুস্কম দোনে।

আণ্ডেদ জাহাজ ১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

#### আশা

মন্ত বে-সব কাণ্ড করি, শব্দ তেমন নয়;

লগং-হিতের তরে ফিরি বিশ্বলগংময়।

সদীর ভিড় বেড়ে চলে; অনেক লেখাপড়া,

অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া।

কমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,

মহল পরে মহল ওঠে, ইটের পরে ইট।

কীর্ভিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,

বিশাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।

কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,

মোটের পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

কিন্ত যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়, সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়। একটুকু হথ গানে হুরে ফুলের গদ্ধে মেশা, গাছের-ছায়ায়-স্থপ্প-দেখা অবকাশের নেশা, মনে ভাবি চাইলে পাব; যথন তারে চাহি, তথন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি। অরূপ অকূল বাস্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে আকাশটারে কাঁপিয়ে যথন হুটে দিলেন ফেঁদে, আগুর্গের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ, লক্ষযুগের স্থপ্প শেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নর, একটুকু বাসা
করেছিছু আশা।
গাছটির শ্বিশ্ব ছারা, নদীটির ধারা,
খবে আনা গোধুলিতে সন্ধ্যাটির ভারা,

#### त्रवीख-त्रह्मावनी

চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে, ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে। ভাহারে জড়ায়ে ঘিরে ভরিয়া তুলিবে ধীরে জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা; ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা করেছিত্ব আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিয় আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অন্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্থপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিয় আশা।

বছদিন মনে ছিল আশা প্রাণের গভীর ক্ষ্ধা পাবে ভার শেষ স্থা; ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা করেছিল আশা। ফদরের স্থর দিয়ে নামটুকু ভাকা, অকারণে কাছে এলে হাতে হাত রাখা, ભાડકા ખેડમ મામ્ય સલક કમાવા! મામામાં પત્રી મેંમ સમામાં કૃષણે લાં હુવું (ખાર્ક મામ સ્થે મામ માંત્ર) માર્થણું હ્યુ માંમ, પદ્માણે મુંગો, વાંગણું માત્ર પત્રે પત્રી મુંચાન! વાંગણીં માત્ર પત્રે પ્રથી મુંચાન વાંગણ આત્રમ થાય!— કૃષ્ણું મેં આત્રમ વાંગણ માત્ર મુંચ માત્રમ

> क्षिक्री मामा। वृश्कां सम्भागं पहुर्के बामा स्वापनं क्षियं कृषा मार्च क्रमाः – स्वापनं स्वापनं क्षियं स्वापनं स्वापनं

हर्गाहरू के वैग्य-अन्ति अनुहरू के वैग्य-अन्ति अनुहरू के वैग्य-अन्ति अन्ति अन्ति। किया के विश्व अन्ति। (बाना' कविछात्र भाष्ट्रणिनि দ্বে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে ছুই চোখে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিয় আশা।

আণ্ডেস জাহাজ ১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

#### বাতাস

গোলাপ বলে, গুগো বাতাস, প্রলাপ তোমার ব্রুতে কে বা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর ঘারে ?
বাতাস বলে, গুগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ থোঁজ ;
সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম
হে মোর কুস্কম।

পাধি বলে, ওগো বাতাস, কী তৃমি চাও বৃঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার ত্লাও কেন ভোরে ?
বাতাস বলে, ওগো পাধি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তৃমি কারে খোঁজ;
সেই আকাশে জাগল আলো আমি কেবল দিছু তোমায় আনি
শীমাহীনের বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, ব্রতে নারি কী-বে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলভা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জানি তোমার বিলয় বেথা খোঁজ;
সেই সাগরের হন্দ আমি এনে দিলাম ভোমার বুকের কাছে,
তোমার চেউরের নাচে।

অরণ্য কয়, গুগো বাতাস, নাহি জানি বৃঝি কি নাই বৃঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পৃদ্ধি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল স্থ্য জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি।

শুধার সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী ষে বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজে? বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ আমি বৃঝি তোমরা কারে থোঁজ,— আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান, আমার শুধু গান।

निमयन यन्त्रव, चाट्छम खाहाक २० चट्डिवित, ১२२४

#### স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু ভোমার স্বপ্ন দেখি,
তৃমি আমায় বাবে বাবে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি ?"
কী জানি গো, হয়তো বৃঝি
তোমার মাঝে কেবল পুঁ জি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্থিতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছারাবীখি।
এই কুলেতে ভাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পর্শ ভোমার ছাড়িয়ে কায়া বাজে মায়ার বীণার ভারে।
হয়তো-হবে সভ্য ভাই,
হয়তো ভোমার স্থপন, আমার আপন মনের মন্তভাই।

আমি বলি স্বপ্ন ধাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে ? যে-তুমি মোর দ্রের মাছ্য সেই-তুমি মোর কাছের কাছে। সেই-তুমি আর নও তো বাধন, স্বপ্ররূপে মৃক্তিসাধন,

ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,

তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মৃতি নিয়ে ভাবসাগ্যরের থেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।

আমার কাছে সত্য তাই,

মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইবে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন মাঝে সত্য কী যে ? দিতে যদি চাও তা কারে, দিতে কি তাই পার নিজে ?

> হয়তো তারে হ:খদিনে অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,

তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্ঞালবে শিখা। স্মৃত যে হয় নি মধন,

তাই তোমাতে এই অযতন ;

তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমার লুকিয়ে বেড়ায় মিধ্যা সাজে,—
কণে কণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।

আমি জানি সত্য তাই,

মরণ-হঃথে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব ভাই।

পুষ্পমালার গ্রন্থিনা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে, ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে। ছল করে যা পিছু ভাকে পিছন ফিরে চাস নে ভাকে, ভাকে না যে যাবার বেলার যাস নে ভাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-শ্লাসা-পথের ধূলার
চপল পায়ের চিহ্নগুলার
গনে গনে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে ভারে বোঝাই করে বার্থ দিনের আবর্জনা;
যপ্প শুধূই মর্ভ্যে অমর, আর সকলি বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে,—অসীম পথের পথ্য তাই।

निमयन वन्तव, चार्छम खाहाक २० चरकोवत, ১৯२৪

### সমুদ্র

হে সমুদ্র, শুরুচিত্তে শুনেছিত্ব গর্জন তোমার রাত্রিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিজার স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ধনা; যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর স্পষ্টর যন্ত্রণা তোমার রহস্ত-গর্ভে ছিন্ন কবি ক্লক্ষ আবরণ প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহান্বীশ মহাবন এ তরল রক্ষশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে দেখা দিয়ে কিছুকাল, ভূবে গেছে নেপথ্যের পানে নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্হারা যুগগুলি মৃতিহীন বার্থতায় নিতা অন্ধ আন্দোলন তুলি হানিছে তরক্ষ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার ফেনিল তোমার নীলে বিলীন ত্লিছে একাকার। স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন, জলে তব এক গান, অব্যক্তের অন্ধির গর্জন।

#### ર

হে সমুত্ৰ, একা আমি মধ্যরাতে নিজাহীন চোধে কলোল-মুকুর মধ্যে দাড়াইয়া শুদ্ধ উদ্ধালোকে চাহিলাম; শুনিলাম নক্ষজের রক্ষের রক্ষের বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শৃষ্টমাঝে
আঁখারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মহন্তরে
কত জ্যোতিলোক গৃঢ় বহিন্দয় বেদনার ভরে
অক্টের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জল প্রভাতে
প্রকাশ-উংস্বদিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এল তার
ভূবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিঃম্ব হাহাকার
অদৃশ্য বৃভূক্ক ভিক্ষ্ ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ্ব অন্ধ তরকের কম্পনে হানিছে শৃত্যতল।

9

হে সম্দ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে;
কোথায় সঞ্চয় তার, অস্তু তার কোথায় কে জানে।
এই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমৃষ্ঠ আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বৃঝি ভাষা;
বিশ্বগীতি-নিঝারের তীরে তীরে বৃঝি কত বাসা
বেঁধছিল কোন্ জয়ে; — তৃঃখে য়খে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রক্ষমক হঠাং পড়িল কবে ভাঙি
অত্প্র আশার ধ্লিস্তৃপে। আকার হারাল ভারা,
আবাস ভাদের নাহি। খ্যাভিহারা সেই শ্বভিহারা
স্পষ্টছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মৃষ্ঠি ভরে, আশ্রয়ের ভরে।
রাগে অহুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শৃক্ত দীর্ঘস্য আঁধারে ফিরিছে চূপে চূপে।

আত্তেস জাহাজ ২১ অক্টোবর, ১৯২৪

# মুক্তি

মৃক্তি নানা মৃতি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে.— এক পদা নহে।

পরিপূর্ণতার স্থধা নানা স্বাদে ভূবনে ভূবনে নানা স্বোতে বহে।

ষ্ঠি মোর স্বৃষ্টি সাথে মেলে বেথা, সেথা প।ই ছাড়া, মুক্তি যে আমারে ভাই সংগীতের মাঝে দের সাড়া, সেথা আমি থেকা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষীছাড়া,

नकाशीन नध निकल्प ।

সেথা মোর চির নব, সেখা মোর চিরস্কন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর স্থর আদে, যে স্থরে, হে গুণী, তোমারে চিনায়।

বেধে দিয়ে। নিজ হাতে সেই নিত্য স্থবের ফান্ধনী আমার বীণায়।

তাহলে ব্ঝিব আমি ধৃলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল বসন্তের ইক্রজালে অরণ্যেরে করিয়া বাাকুল; নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোছল বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।

ভোমারি আপন হ্ব কোন্ তালে ভোমারে ভোলায়।

বেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের স্বরের ভদীতে মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের আপন সংগীতে। সেদিন বৃঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শৃত্যে শৃত্যে রূপ ধরে তোমারি এ বাঁণার স্পন্দন;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভূলিব আপুনা,
বিশ্বসীতে-পদাদলে অক্র হবে অশাক্ষ ভাবনা।

বিশ্বগীত-পদ্মদলে শুদ্ধ হবে অশাস্ত ভাবনা।

সঁপি দিব হথ তৃংখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মৃর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচ্
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের বেথা ইন্দ্রধন্ম অকস্মাৎ ফুটে;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে;
বিবাগি ফুলের গন্ধ মধ্যাহে যেথায় যায় ছুটে;
নীড়ে-ধাওয়া পাধির ভানায়
সায়াহ্য-গগন যেথা দিবসেরে বিদাধ জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নৃপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিখের তৃণ মোর অক্ষে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্চিত;
সেদিন আমার মৃক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্চিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
বেদিন তোমার সঙ্গে গীতরকে তালে তালে মিলা।

আণ্ডেস জাহাজ ২২ অক্টোবর, ১৯২৪

#### ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,

বন্ধ বাভাগ কিলের গন্ধে ঘোলা। भ्य-त्धावात ये गाभात्थाना माफ़ित्य चारह माका, ক্লান্ত চোখের বোঝা। ত্লছে কাপড় peg এ বিজ্ঞাল-পাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে। গায়ে গায়ে ঘেঁষে জিনিসপত্র আছে কায়**কেশে**। বিছানাটা ক্লপণ-গতিকের অনিচ্ছাতে কণকালের সহায় পথিকের। ঘরে আছে যে-কটা আসবাব নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মৃখের ভাব নারাজ ভূত্যসম, পাশেই থাকে মম, কোনোমতে করে কেবল কাঞ্চলাগোছ সেবা। এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা ? কষ্ট বলে একটা দানব ছোট্টো খাঁচায় পুরে নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।

নীল আকাশে নীল সাগৱে অসীম আছে বসে,
কী জানি কোন্ দোষে
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোৱে
সেধান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্স ছথের ক্স ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাং ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল ছথের প্রবল বক্তাধারা;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সান্ত্যনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্সলোকের অভয়ঘোষণারে।

#### রবীজ্র-রচনাবলী

মহাদেবের তপের জটা হতে
মৃক্তিমন্দাকিনী এল কুল-ডোবানো স্রোতে;
বললে আমার চিত্ত দিরে যিরে,
ভশ্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে, আমি স্থরলোকের অশ্রুজনের দান,
মকর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুজ্যের ডমকরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাওবতাল সদাই বাজাই উদ্ধাম নিঝারে।

স্থাসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
রোগশ্যা। মম
হল উদার কৈলাদেরি শৈলশিখর সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে কডেরি জয়গান:

স্থপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ও'রে
করেছিস ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

ভোৱা বলেছিলি তাকে

"বাঁধিয়াছি ঘর।

মিলেছে পাঝির ডাকে

তরুর মর্মর।

পেয়েছি তৃষ্ণার জ্বল,

ফলেছে কুধার ফ্বল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভ্রা লক্ষীর সঞ্চয়।"

ঝড়, বিহ্যাতের ছন্দে ডেকে ওঠে মেঘমক্রে,— "নয়, নয়, নয়।"

সমৃত্তে আমার তরী;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
বড়ে বন্ধু তাই কানে
মান্সল্যের মন্ত্র আনে—
"জন্ন, জন্ম, জন্ম।"

আমি বে সে-প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে বে রে
কপ্রেরি নিংশাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
"আছে আছে, পার আছে,
সক্ষেহ-বন্ধন ছি ড়ি, লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রাস্ত,
"তুমি পায়, আমি পায়,
জয়, জয়, জয়।"

যায় ছি ড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
"এ দেখি প্রকার
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পার, ভাই
রয়, রয়, বয় ।"

চলেছি সন্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বস্থার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিতাই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
রড় বলে, "এ তরকে
যাহা ফেলে দাও রকে
রয়, রয়, রয়।"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঞ্চার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে হুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
দূর, দূর, দূর।"

গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,
সন্মুখের আশা
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাধিস নে বাসা।
নে তোর মৃদকে শিখে
তরকের হুন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভন্দী চঞ্চল সিন্ধুর
যভ লোভ, যভ শহা
দাসত্বের জয়ভহা,
দুর, দূর, দূর।"

এস গো ধ্বংসের নাড়া, পথডোলা, ষরছাড়া, এস গো ছর্জয়। ঝাপটি মৃত্যুর ডানা শৃক্তে দিয়ে যাও হানা— "নয়, নয়, নয়।"

আবেশের রসে মন্ত
আরামশ্যার
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জার মজ্জার,—
কার্পণ্যের বন্ধ থারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোরুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয়।"

আণ্ডেদ জাহাজ ২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

## পদধনি

আধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশহার পরশনে
হরিপের থরথর হৃংপিগু ঘেমন—
সেইমতো রাত্রি দিপ্রহরে
শব্যা মোর ক্ষণভরে
সহসা কাঁপিল অকারণ

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিহু তথনি ?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?

অজানার যাত্রী কে গো? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।

এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের ভলে

পদে পদে চিরদিন

উদাসীন

পিছনের পথ মুছে চলে ?

এ কি সেই নিত্যাশিশু, কিছু নাহি চাহে,—

নিজের খেলেনা-চূর্ণ

ভাসাইছে অসম্পূর্ণ

থেলার প্রবাহে ?

ভাঙিয়া স্থপ্নের ঘোর,

ছি ডি মোর

শ্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়

মোরে কি করিবে সন্ধী প্রলয়ের ভাসান-খেলায় ?

হ'ক তাই
তয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারস্বার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নৃতন করে ভোলা;
ভূলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে স্বার খোলা;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন বশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে

বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মূহূর্তের ভোলা
চিরশ্বরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

भम्भवित, कांत्र भम्भवित চিরদিন, ভনেছি এমনি বারে বারে ? একি বাব্দে মৃত্যুসিদ্ধুপারে ? একি মোর আপন বক্ষেতে ? ভাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে ? তবে কি হবেই থেতে ? সব বন্ধ করিবে ছেদন ? ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন বিচ্ছেদের তীর হতে ? তরী কি ভাদাব স্রোতে ? ट्र विवरी, আমার অস্তরে দাও কহি ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে আত্তিত নিশীথবেলাতে ? বাবে বাবে দিয়েছ নিংসক করি; এ শৃষ্ঠ প্রাণের পাত্র কোন্ সক্ষয়ধা দিয়ে ভরি कूल त्नर्व भिनन-उरमत् ? স্বান্ডের পথ দিয়ে যবে সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়, প্রহর না যেতে যেতে কী সংকেতে

সব সহু ফেলে রেখে অন্তপথে ফিরে চলে যায় ?

সেও কি এমনি শোনে পদধ্বনি ? তারে কি বিরহী বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোনু অন্ধানা রক্ষনী

আণ্ডেস জাহাজ ২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

### প্রকাশ

খুঁজতে যথন এলাম সেদিন কোথায় ভোমার গোপন অঞ্চল,
সে-পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মঝে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।

এই ছবি মোর ছিল মনে,—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে

সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাভারার পানে।

নিভূত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ রাতে রইল জাগি,
থূলল না তার ঘার।
হে চঞ্চলা, তুমি বৃঝি
আপনিও পথ পাও নি খুঁজি,

তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্চে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে, আপন গজে বকুল মাতোয়ারা। কাঙাল স্থরে দ্বিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কাঁ ধন মাগে, বিজাহারা।
বিজাষ নিস্তাহারা।
হায় গো তুমি জান না বে
তোমার মনের তীর্থমাঝে
পুজা হয় নি আজো।

দেবতা তোমার বৃত্কিত, মিথ্যা-ভ্যায় কী সাজ তৃমি সাজ।
হল স্থাধর শয়ন পার্তা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদ-রাতের গান,

হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধূলার ভলে
আপনভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যথন, তথন দে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে;
ভূলবে যখন, তথন প্রকাশ পাবে,— .
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আথির নীলামরে
গভীর অমূভাবে।
ভোগ সে নহে, নম্ন বাসনা,
নম্ন আপনার উপাসনা,
নম্মকো অভিমান;

সরল প্রেমের সহজ্ব প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
আপন প্রাণের চরম কথা
ব্রাবে যখন, চঞ্চলতা
তথন হবে চুপ।
তথন ত্থে-সাগরতীরে
লন্ধী উঠে আসবে ধীরে

ব্রপের কোলে পরম অপরুপ।

আণ্ডেস জাহাজ ২৬ অক্টোবর, ১৯২৪

#### শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
ক্যোতিহীন দীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অদীমের অলংকার।
হয় দে অমৃতপাত্র, দীমার ফুরালে অহংকার।
শৈষের দীপালি-রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে **ट्यांनि अ**तिश भए घाटम, তারাহারা রাত্রির বীণার চরম ঝংকার। যামিনীর ভব্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী শেষ করে যায় ভার, উদয়স্থের পানে শাস্ত নমস্বার। यथन कर्मद्र किन म्रान कीन, গোঠে-চলা ধেছদম সন্ধ্যার সমীরে চলে ধীরে আধারের ভীরে-তখন সোনার পাত্র হতে কা অৰম্ভ নোডে তাহারে করাও শ্বান অন্তিমের দৌন্দর্বধারায় ? ষ্থন ব্র্যার মেঘ নিঃশেষে হারায় বৰ্ষণের সকল সম্বল, শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জল।— হে অশেব, তোমার অঞ্চনে
ভারমৃক্ত তার সাথে কণে কণে
থেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসারে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া ভোল তার শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দ্রে আছে দেই ধেলাভরা মৃক্তির অমৃত।
বধ্ যথা গোধ্লিতে শেষ ঘট ভ'রে,
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে ষায় ঘরে,
সেই মতো, হে স্থন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
স্থধাস্তোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শচাত
অকস্মাৎ
মোর গৃঢ় চিন্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মৃক্ত করি অগ্রিমহোৎসবে
অপূর্ণের যত তৃঃধ, যত অসম্মান
উচ্ছাসিত কন্দ্র হাস্তে করি দিবে শেষ দীপ্যমান।

আত্তেস জাহাজ ২৯ অক্টোবর, ১৯২৪ Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণ মেরুর মুখে

#### দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি ক্লেবল বইল বাকি—
সেই তো ডোমার ডাকার বাঁধন, অলথ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে;
পারের পাথি আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি ভাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসস্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে
গুল্লরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অঞ্জলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ স্থদ্রে ঘরছাড়া মোর ভাবনা বাউল বেড়ায় ঘূরে।
তারে যথন শুধাই, সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে শুরু গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তার বাজায় কভু গুনগুনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া,—

এবার তবে হ'ক আমাদের তরী বাওয়া।

দিনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা থোঁজা।

একে একে সকল বলি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকুলে।

দোসর গুগো, দোসর আমার, দাও না দেখা, সময় হল একার সাথে মিলুক একা।

### शृतवी

নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দ্বের ডাকা পূর্ণ করো কাছের বেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হ'ক্স না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আণ্ডেস জাহাজ ২৮ অক্টোবর, ১৯২৪

#### অবসান

পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে—
বাঁশির স্থরে ভরিয়া দাও গোধৃলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুল হ'ক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,

নিভৃত খনে আপন মনে গাই।

আভাস যত বেড়ায় খুরে মনে—

অক্ষম কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে,—

আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক প্রবীতে

একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব,
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেবে বে-ফুল পড়ে ক্সরে
তাহারি শেষ নিম্মানে কি বাঁশিটি নেব ভরে ?
অথবা ব'লে বাঁধিব হুর বে-ভারা শুঠে রাভে
ভাহারি ইহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে-পার হতে ভাসিল মোর তরী
গাব কি আজি বিদায়গান ওরি ?
অথবা সেই অদেখা দ্র পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে ?
বলিব,—যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিহ্ন খুঁজে নিতে।

আণ্ডেস জাহাজ ৩০ অক্টোবর, ১৯২৪

#### তারা

আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?
ওই হবে কি ওই ?
রাঙা আভার আভাস মাঝে, সন্ধ্যারবির রাগে
সিন্ধুপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লান্ধুক আলোখানি, ওই যে গো নামহার।,
ওই কি আমার হবে আপন তারা ?

কোয়ারভাটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা;—
ইমনে আজ বাঁলি বাজে, মন যে কেমন করে
আকালে মোর আপন ভারার ভরে।

দ্বে এসে ভার ভাষা কি ভূলেছি কোন্খনে ?
পড়বে না কি মনে ?
ঘবে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোখার জেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন্ রাভে বে মেটাবে মোর ভপ্ত দিনের ভ্যা,
শুঁজে শুঁজে পাব না ভার দিশা ?

শংশ শংশ কাষ্ণের মাঝে দের নি কি বার নাড়া— গাই নি কি তার সাড়া ? বাভারনের মৃক্তপথে অছ শর্থ-বাতে তার আলোট মেশে নি কি মোর অপনের সাথে ? হঠাৎ তারি স্বর্থানি কি ফাগুন-হাওয়া বেয়ে আসে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে ?

কানে কানে কথাটি ভার অনেক স্থাধ ছবে বেজেছে মোর বুকে। মাঝে মাঝে ভারি বাভাগ আমার পালে এসে নিয়ে গেছে হঠাং আমার আনমনামের মেশে, পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভূলে গেঁথেছি হার নাম-না-ভানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে।
বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের ম্থর স্রোভে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলন-খন রাতে
বাধনহারা প্রাবণ-ধারাপাতে।

ফিবে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই,
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে;
হবে যুমাল নীধব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা?

আত্তেস জাহাজ ১ নভেম্বর, ১৯২৪

#### **क्र** ७ ७९

বলেছিত্ব "ভূলিব না", যবে তব ছল-ছল আখি নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা ক'রো যদি ভূলে থাকি। म रव वर्षामन इन। मिस्तित कृषत्नत 'भरत কত নববসম্ভের মাধবীমগুরী থরে থরে ভকাষে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি তারি 'পরে ক্লাস্ত ঘূম চাপা দিয়ে এল গেল চলি কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি লজ্জাভয়ে; ভোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে তারি 'পরে সোনার বিশ্বতি, কত রাত্রি গেছে রেখে অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন, তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমৃহুর্ডটি প্রতিক্ষণ বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায় আপনার শ্বতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়. লুপ্ত করি পরস্পরে বিশ্বতির জাল দেয় বুনে। मिरित्र कांब्रुट्न वांनी यनि आंक्रि अ कांब्रुट्न **जूल थाकि, दामनात्र मीम इट्ड कथन नीत्रद** অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা ক'রো ভবে। তবু कानि, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে, আন্ধো নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন ভোমার আধির আলো। ভোমার পরশ নাহি আর, কিন্ত কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,— বিশের অমৃতছবি আঞ্চিও তো দেখা দেয় মোরে কণে কণে,--অকারণ আনন্দের স্থাপাত্র ভ'রে

আমারে করার পান। ক্ষমা ক'রো যদি ভূলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ভাকি
হদিমারে; আমি ভাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত ত্থপে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভূলে গিয়ে। পিশাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার হলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিখাস, অকস্মাৎ ভূবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্থাথ নিয়ে এসে,—সব ভার ক্ষমা করি।
আন্ধ তুমি আর নাই, দ্র হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া ভোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শ্রুমরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জাহাজ ২ নভেম্ব, ১৯২৪

## তুঃখ-সম্পদ

ত্বে, তব ষশ্বণায় যে-ত্র্দিনে চিন্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
বোধ করে বাহিরের সান্ধনার বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগ্র ভাগোর হতে গভীর সান্ধনা
বাহির করিয়া আনে; অমুভের কণা
গলে আসে অক্রক্তেল;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণভায়
আপন করিয়া লয় ত্ব্ধবেদনায়।

ভখন সে মহা-জন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তরমাঝারে।
তখন বৃঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আণ্ডেস জাহাজ ৪ নভেম্বর, ১৯২৪

## মৃত্যুর আহ্বান

ভন্ম হরেছিল ভোর সকলের কোলে
আনন্দকল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাথি,
জননীর আথি,
ভাবণের রুষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে ব্যুহুমাঝে গৃহীরে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হ'ক দ্বে নিশীথে নির্জনে
হ'ক সেই পথে যেথা সমৃদ্রের 'চরঙ্গর্গর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অঙ্গানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবালি নির্মার
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করভালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আর্তির থালি
চলিয়াছে অনস্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোধানে

ত্থাৰ বহিবে খোলা; ধবিত্রীর সমূত্র-পর্বত কেহ ভাকিবে না কাছে, সকলেই দেধাইবে পথ। শিয়রে নিশীথরাত্রি বহিবে নির্বাক, মৃত্যু সে বে পথিকেরে ভাক।

আণ্ডেস জাহাজ ৩ নভেম্বর, ১৯২৪

#### नान

কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে ভেবেছিলেম হয়তো খুলি হবে। তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে, ঘ্রিয়ে তুমি দেখলে ক্লেক তরে, পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে, হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে এলে যেদিন বিদায় নেবার বাতে কাঁকন ঘৃটি দেখি নাই তো হাতে, হয়তো এলে ভূলে

দেয় যে জনা কা দশা পায় তাকে ?
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে ?
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে ?
বাতালেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর শ্বরণ করে পাখি ?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে শারে
কিছু না রয় বাকি ।

নিতে ধারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মৃল্যাট কোন্ধানে।
তারাই জানে বৃকের রত্মহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যথন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতে। কী আছে এই ভবে।
কোন্ থনিতে কোন্ ধনভাগুারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে,
ফক্ষরাক্ষের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে ম্ল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাত্র ৩ নভেম্বর, ১৯২৪

#### সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ;
যদি অবদান স্থমগুর
আপন বীণার ভারে সকল বেস্থর
স্থরে বেঁধে ভূলে থাকে;
অস্তরবি যদি ভোরে ভাকে

দিনেরে মাডিঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে বায়

অন্ধকার অজানায়;

স্থলবের শেব অর্চনায়

আগনার রশ্মিচ্চটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা;

যদি সন্ধ্যাতারা

অসীমের বাতায়নতলে

শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন করে জলে;

যদি রাত্রি তার

খুলে দেয় নীরবের হার,

নিয়ে বায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে

সকল বাণীর শেব সাগর-সংগম তীর্থতীরে

সেই শতদল হতে যদি গদ্ধ পেয়ে থাক তার

মানস-সরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

चार्डम काशक १ नर्डम्ब, ১৯२৪

# ভাবী কাল

ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি,— মোর কাব্যথানি লয়ে করে
দ্র ভাবী শতাব্দীর অমি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শনী
ছব্দের ভরিয়া রক্ষ্ ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত হুরে পূর্ণ করি কথা;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিছ সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"

হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর করু, তারি লাগি তব্ মোর বাতায়নতলে আৰু বাত্তে জ্ঞালিলাম আলো।" আত্তেদ জাহাজ ৬ নভেম্বর, ১৯২৪

## অতীত কাল

সেই ভালে।, প্রতি যুগ আনে না আপন অবদান, সম্পূর্ণ করেনা তার গান; অতৃপ্রির দীর্ঘশাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে। তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছাসে বেছে ওঠে গানধানি তার মাঝে স্কুরের বাণী কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে; যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে মিলায় অশ্ব বাপজাল; অতীতের স্থান্তের কাল আপনার সককণ বর্ণচ্চটা মেলে মৃত্যুর ঐশ্বর্ষ দেয় ঢেলে, নিমেষের বেদনারে করে স্থবিপুল। তাই বসম্ভের ফুল নাম-ভূলে-যাওয়া প্রের্মীর নিংশাদের হাওয়া युगास्त्रय-मागरवद घोषास्त्रय १८७ वहि व्याप्त । যেন কী অঞ্জানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে পরিচিত ভাষাটির সাথে,— মিলনের রাতে।

আণ্ডেদ জাহাজ ৭ নভেম্বর, ১৯২৪

# বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার. কিছুতে ফুরায় না সে আর। যেখানে স্রোভের জ্বল পীড়নের পাকে আবর্তে ঘূরিতে থাকে;— স্থের কিবণ সেখা নৃত্য করে:---ফেনপুঞ্চ ভারে ভারে দিবার<u>া</u>তি রঙের খেলায় ওঠে মাতি। শিশু কন্ত্ৰ হাসে থল থল, দোলে টল মল লীলাভরে। প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে ওঠে পড়ে আদে যায় একাস্ক হেলায়, নির্ব্ব খেলায়। গানগুলি দেইমতো বেদনার খেলা যে আমার, কিছুতে ফুরায় না সে আর।

আণ্ডেস জাহাজ ৭ নভেম্বর, ১৯২৪

## শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল গানের বেলা শেব না হতে হতে ? মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো ভাসিয়ে দিল ভকনো পাতার স্রোতে। মনের কথা বস্ত উন্ধান ভরীর মতো; পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোখের জ্বলের স্রোভ যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে,
কাঁপন-ভরা হিমের বায়্ভরে ?
ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে,
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে ?
হল কি দিন সারা ?
বিদায় নেবে তারা ?
এবার বৃঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পোউষ-রাতে
ধূলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
থেপায় ভূমিতলে
একলা তৃমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে ?

মন যে বলে, নয় কথনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান;
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মূথে ফিরে আলার গান।
শীর্ণ শীভের লভা
আমার মনের কথা
হিমের রাভে পুকিয়ে রাখে
নয় শাধার ফাকে ফাকে.

ফাস্ক নেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
যেথায় তৃমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আচল মাধায় দিয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস ১০ নভেম্বর, ১৯২৪

## কিশোর প্রেম

আনেক দিনের কথা সে যে আনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে আনেক দিনের কথা।

আৰুকে মনে পড়েছে সেই নির্ম্পন অধন।
সেই প্রাণোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীক্ল পাধির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্ম্পন অকন।

তথন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা;
থেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে;
টাপাকুঁড়ির বুকের মাঝে জফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আস্থ্যাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীক হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় হুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মৃকুলের শেষ-না-করা কথা

আজকে আমার স্থরে গানে

পায় খুঁজে তার গোপন মানে,

আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের বাধা,

সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাঝি সেই কিশোরের ভাষা, প্রাণের পারের কুলার ছাড়ি শৃক্ত আকাশ দিল পাড়ি, আন্ধ এসে মোর স্থপন মাঝে পেয়েছে ভার বাসা, আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস ১১ নভেম্বর, ১৯২৪

### প্রভাত

খর্শস্থা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে যাপিলাম ক্থে, পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান ৷ মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান। বেন আমি নিন্তৰ মৌমাছি আকাশ-পল্লের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি। বেন আমি আলোকের নি:শন্ধ নিক'রে সম্ব মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে। ধরণীর বক্ষ ভেদি খেলা হতে উঠিতেছে ধারা পুল্পের ফোয়ারা, ভূণের লহরী, সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি; ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি সৌরভের স্রোতে। ধূলি-উৎস হতে প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ, জন্মমৃত্যু-ভবন্ধিত রূপের প্রবাহ স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষম্বল আজি। রক্তে মোর উঠে বাহি ্তরক্ষের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর, निथिन मर्भद्र। এ বিশের স্পর্শের সাগর আৰু মোর সর্ব অব্দ করেছে মগন। এই স্বচ্ছ উদার গগন বাজায় অদৃশ্ব শব্দ শব্দীন হ্ব। वामात नगरन मरन एएल एक खनील खन्द।

ব্যেনোস এরারিস ১১ নভেম্বর, ১৯২৪

# विदननी सून

হে বিৰেশী সুল, ববে আমি পুছিলাম--
"কী ভোষার নাম",
হাসিয়া তুলালে মাধা, বুবিলাম ভবে
নামেন্ডে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে ভোষার পরিচয়।

হে বিদেশী কুল, যবে ভোমারে বুকের কাছে ধরে
ভথালেম, "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক,"
হাসিয়া ছলালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বুঝিলাম তবে
ভনিয়া কী হবে
থাক কোন্ দেশে।
যে ভোমারে বোঝে ভালোবেদে
ভাহার হদয়ে তব ঠাই,
ভার কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধান্থ আবার,
"ভাষা কী ভোমার ?"
হাসিয়া তুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিম্বালে ভরেছে মোর লেই তব নিম্বালের ভাষা।"
হে বিদেশী ফুল, আমি বেদিন প্রথম এছ ভোরে—
ভূধালেম, "চেন ভূমি মোরে ?"

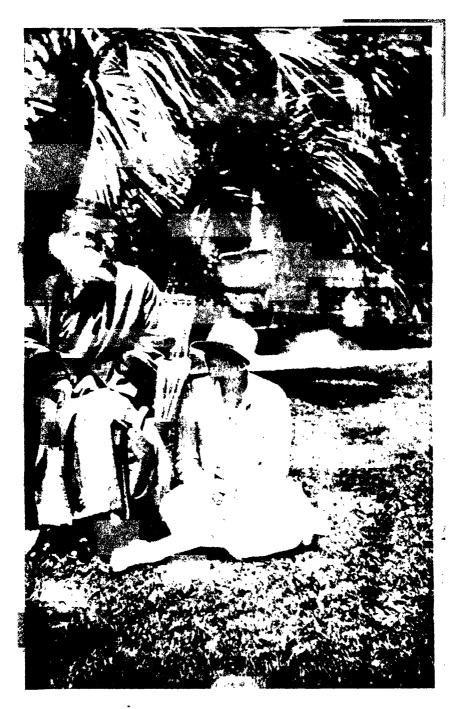

রবীস্ত্রনাথ ও 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

হাসিয়া দ্লালে সাখা, ভাবিলান, ভাহে একরভি নাহি কারো কভি কহিলান, "বোক নি কি ভোমার পরশে দ্বায় ভরেছে মোর রসে ? কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি, হে ফুল বিদেশী।"

হে বিদেশী ফুল, যবে ভোমারে গুণাই, "বলো দেখি,
মোরে জুলিবে কি ?"
হাসিয়া চ্লাও মাথা; জানি জানি মোরে ক্লণে ক্লে
পড়িবে যে মনে।
ফুই দিন পরে
চলে যাব দেশাস্তরে,
ভখন দ্রের টানে স্থপ্পে আমি হব তব চেনা;—
মোরে ভূলিবে না।

ৰুয়েনোস এয়াবিস ্টি২ নভেম্বর, ১৯২৪

### অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মার্বহুখায়; কভ সহজে করিলে আপনারি
দ্রদেশী পথিকেরে; বেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা ভারা স্বর্গ হতে হির লিম হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা; নির্জন এ বাভায়নে
একেলা দাঁড়ারে ববে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
উল্প হতে একভানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
ভনিহু গভীর স্বর, "ভোমারে বে জানি মোরা জানি;
আধারের কোল হতে বেদিন কোলেভে নিল ক্ষিতি
মোদের অভিথি ভূমি, চিরদিন আলোর অভিথি।"

তেমনি ভারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যানী, কহিলে তেমনি খরে, "ভোমারে বে জানি আমি জানি জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি, "প্রেমের অতিথি কবি, চির্নদিন আমারি অতিথি।"

ব্যেনোস এয়ারিস ১৫ নভেম্বর, ১৯২৪

## অন্তৰ্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
আধার যখন রাতি,
ছয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি।
মনে হল অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-ছারে,
মনে হল ভানি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাঞ্চল ব্ঝি
করণ-ঝংকার।

বাবেক শুধু মনে হল

থুলি, ত্য়ার থুলি।
ক্ষণেক পরে খুমের ঘোরে
কখন গেফ ভূলি।
"কোন্ অভিথি ঘারের কাছে
একলা রাতে বলে আছে ?"
কণে কণে ভন্তা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, আর কিছু নয়,
শুগু আমার হবে।

মাঝ-গগনে সপ্ত-শ্ববি
তক্ষ গভীর রাতে
ভানলা হতে আমার বেন
ভাকল ইপারাতে।
মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই না কেন আলো জেলে,
আলসভরে রইমু শুয়ে
হল না দীপ আলা।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কখন দখিন-হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্থপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
বৃথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল, আমার
সকল অন্ধ চুমে।
জ্বেগে উঠে আবার কখন
ভ্রল নয়ন ঘূমে।

ভোরের ভারা পুব-গগনে

যধন হল গভ

বিদায়রাভির একটি ফোঁটা

চোধের জলের মডো,

হঠাং মনে হল ভবে,

যেন কাহার ক্রণ ব্রে

শিরীষ ফুলের গদ্ধে আকুল বনের বীথি ব্যোপে শিশির-ভেঞ্জা তৃণগুলি উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তথন

থুলে দিলেম ছার,
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে

যুখীর মালা কার।
ঐ যে দ্রে, নয়ন নত

বনের ছায়ায় ছায়ার মতো

মায়ার মতো মিলিয়ে গেল

অরুণ-আলোয় মিশে,
ঐ বৃঝি মোর বাহির-ছারের

রাতের অভিথি দে।

আজ হতে মোর ঘরের ছয়ার
রাধব খুলে রাতে।
প্রদীপধানি রইবে জালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেমে
বৃধীর মালার গছখানি
রাভের বাতাস বেয়ে ?

ব্যেনোস এয়ারিস ১৬ নভেম্বর, ১৯২৪

### আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমার ছ-হাত ভবে যতই দেবে বেশি করে, ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি আপনি ধরা পড়বে না কি ? তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি যাই না নিয়ে শৃশ্ত তরী। বরং রব কৃধার কাতর ভালো সে-ও, স্থার ভরা হৃদর তোমার ফিরিয়ে নিয়ে চলে বেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘ্য তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুত্ক ভাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে;
ভূলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভূলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তৃমি এলে
মূখে আমার নয়ন মেলে ।
ভেবেছিলেম বলি ভোমায়, সজে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো ।
হঠাৎ ভোমার মূখে চেয়ে কী কারণে
ভর হল বে আমার মুনে ।

দেখেছিলেম স্থপ্ত আগুন ল্কিয়ে জলে তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্থিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাং যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে দেই দীপ্ত জালোয় জাড়াল টুটে
দৈন্ত আমার উঠবে কুটে।
হবি হবে ভোমার প্রেমের হোমাগ্নিভে
এমন কা মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি ভোমায় নতশিরে
তোমার দেখার শ্বতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বৃষ্ণেনোস এয়ারিস ১৭ নভেম্বর, ১৯২৪

### শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবাবের মতো
বসস্তের ফুল যত
যাব মোরা ভুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাস্কন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাসি আমি ছ্য়ারে ডোমার

বেলা কবে গিয়াছে রুধাই এত কাল ভূলে ছিত্র তাই। হঠাৎ ভোষার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে আমার সময় আর নাই। ভাই আমি একে একে গনিভেছি কুপণের সম ব্যাকুল সংকোচভরে বসম্ভলেধের দিন মম।

ভয় বাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন শৃতিরে ক্ষণা-রসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না শোন শোন,
সূর্য অন্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরদীর তীরে
ভীক কাঠবিড়ালিবে
সহস। চকিত ক'রো আসে।
ভূলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করারে শ্বরণ
দিব না মন্বর করি এই তব চকল চরণ।

ভার পরে বেরো তৃমি চলে
বরা পাতা ক্ষতপদে দলে,
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অক্ট কাকলিরবে
দিনাস্কেরে ক্ষ করি ভোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় ভোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধুলির বাশরির সর্বশেষ স্করে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বদিয়ো তোমার।

সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,

হুমুখের পথ দিয়ে,

ফিরে দেখা হবে না তো আর।

ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা মান মল্লিকার মালাখানি
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

ব্যেনোস এয়ারিস ২১ নভেম্বর, ১৯২৪

## বিপাশা

মায়ামুগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফ'াদে
ফাগুন-রান্ডে চোরা মেথে
নাই হরিল চাঁদে।
বাধন-কাটা ভাবনা ভোমার
হাওয়ার পাখা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলভার
নিভা বে চেউ খেলে।



र्रात्यक्षंत्रग्रेष्ट्रमः। १२ मध्यक्षं

ঝরনা-ধারার মতো সদাই মুক্ত ভোষার গতি, নাই বা নিলে ভটের শর্ণ ভার বা কিলের কভি ? শর্বপ্রাতের মেদ যে তৃমি उम चारनाव (धा खब्रा, একটুখানি অহণ-আভার দোনার হাদি-ছোঁওয়া; मुख नर्थ मरनावर्थ ফের আকাশ পার, व्रक्त भारत नाहे वहिल অঞ্চ-জনের ভার ? এমনি করেই যাও খেলে যাও अकादलद रथना; ছুটির স্রোভে ধাক না ভেসে হালকা খুশির ভেলা। পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন নামবে আধির পাতে, কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন দ্বের ছ্রাশাতে; তোমার পায়ের নৃপ্রধানি বাঞ্চাক নিভ্যকাল অশোক্বনের চিক্ন পাতার চমক-আলোর ভাল। বাতের গামে পুলক দিয়ে জোনাক ধেমন অলে তেমনি তোমার খেয়ালগুলি উদ্ভুক স্বপনভাগে। যারা ভোমার সক-কাঙাল বাইরে বেড়ায় খুরে,

ভিড় যেন না করে তোমার मत्नद अक्षःभूदा। সবোবরের পদ্ম তুমি, আপন চারিদিকে মেলে রেখে তরল জলের मत्रम विष्यिदिक । গন্ধ তোমার হ'ক না স্বার, মনে রেখো তবু বৃস্ত যেন চুরির ছুরি নাগাল না পায় কভু। আমার কথা ভধাও যদি--চাবার তরেই চাই, পাবার তরে চিত্তে আমার ভাবনা किছूरे नारे। তোমার পানে নিবিড টানের বেদন-ভরা হ্রপ মনকে আমার রাথে যেন নিয়ত উৎস্ক। চাই না তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে, আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও নয় খাঁচাটার থেকে।

ব্ষেনোস এয়ারিস ২২ নভেম্বর, ১৯২৪

### চাবি

বিধাতা খেদিন মোর মন

করিল। হন্তন

বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিপির তরে;
নীরব নির্দ্ধন অস্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিধানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্ধ এসে দাঁড়ায়েছে ঘারে,
বলিয়াছে, "খুলে দাও"। উপায় জানি না খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আর্ল করে হাওয়া;
সেধানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসাযাওয়া।

হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেকালিকা লুটায় শরতে।

আষাঢ়ের আর্জ্রবায়্ভরে

কদম্বকেশরে

চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা।

চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুন্থমের আলিম্পনে আঁকা।

সেধায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,

মধ্যাহে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।

সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে

শিরীষ পাতার ফাকে কান পেতে শোনে

যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে।

ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে

বাশরি বাজাই আমি কুন্থম-কুগন্ধি অবকাশে।

ष्यस्टद्भव कनशैन भर्थ

দূবে চেয়ে থাকি একা মনে করি যদি কড় পাই তার দেখা বে-পথিক একদিন অন্ধানা সম্জ উপকৃলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি; বক্ষে নিয়ে তুলে
ভানিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী;
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে

মৌমাছির পরিচিত এ নিভূত পথপ্রান্তে এসে যাত্রা ভার হবে অবসান ;

খুলিবে সে গুপ্ত ছার কেহ যার পায় নি সন্ধান

বুম্বেনোস এয়ারিস ২৬ নভেম্বর, ১৯২৪

## বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,

তরল ধড়োর মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরলভলিমা;
নাই রূপ, নাই স্পর্ল, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা;
অমাবক্তা রজনীর
স্থান্তি স্থপন্তীর
মৌনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শৃত্যে শৃদ্ধে ধার অবিরত।
প্রাণের অরণাতট হতে

দণ্ড পল খদে থদে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে। রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা, বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিখের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন ভোমার কালোতে

কত মোর উৎসবের বাতি, আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি, দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার বাত্রিরে। সৈই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওপো বৈতরণী, অদৃশ্রের উপকৃলে থেমে গেছে বেথায় ধরণী সেথায় নির্জনে দেখি আমি আপনার মনে তোষার অরপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে, नव नान मोश्र रुख डेर्फ. ज्ञवरणद भद्रभादा তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে। ষে-স্থন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে क्रिकंद्र कीन इम्रावरन, ষে চিরমধুর। क्रज्ञात हाल दान निरम्दाय वाकार्य नुभूत, প্রলম্বের অম্বরালে গাহে তারা অনম্বের হর। চোখের জলের মতো একটি বৰ্ষ ণে যাবা হয়ে গেছে গভ, চিত্তের নিশীধ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষ্রমালিকা; অনিৰ্বাণ আলোকেতে সাম্ভায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুরেনোস এয়ারিস ২৭ নভেম্বর, ১৯২৪

# প্রভাতী

চপল জমর, হে কালো কাজল আঁখি, খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি। হুদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ, ভোমারে পাঠায় ডাকি, হে কালো কাজল আঁখি।

বেধায় তাহার গোপন সোনার বেণু
সেথা বাজে তার বেণু;
বলে, এস, এস, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না বার্থ করে,
এস এ বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা প্রনবেগে
স্থারের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরক উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিবিল ভূবন হেরে। কী আশায় মাতি
আছে অঞ্চলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলধানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি সকৌতৃকে
সোনার ভ্রমর আসিল ভাহার বৃকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল শুমর, হে কালো কাজল আঁথি
এখনো ভোমার সময় আদিল না কি ?
মোর বজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাও নি কি সংবাদ ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি দে-বারতা ?
শোন নি কী গাহে পাখি ?
হে কালো কাজল আঁথি।

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণুশাখাগুলি থনে থনে টলমল,
অক্লপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
বেলিব এবার দব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

বুয়েনোস এয়ারিস ১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

### মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাগুার ভরিবারে
বসংস্করে বার্থ করিবারে।
সে তো কভূ পায় না সন্ধান
কোধা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
ভাহার প্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিধিকের গান।

জানে না ফুলের গছে আছে কোন করুণ বিধান,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবান।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসস্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে ভধু শেখা।

পাথির মতন মন তথু উড়িবার স্থণ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
বর্গ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিক্ষ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তবে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ রীয়,
নহে শুল, নহে গুপু বিষ।

ব্যেনোস এয়ারিস ৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

# তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দ্বের থেকে ভাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, তৃঃধ জানাই কাকে।
কঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
তিন বসস্তে দোয়েল ভামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই ফুপণভা,
বারেক ভেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।

তবু ভাবি, যাই কেন হ'ক অদৃষ্ট মোর ভালো, অমন স্থরে ভাকে আমার মানিক আমার আলো। কপাল মন্দ হলে টানে আরো নিচের তলার, হান্যটি ওর হ'ক না কঠোর, মিষ্টি তো ওর পলায়।

আলো বেমন চমকে বেড়ার আমলকীর ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।

দূকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিলোল

আদে উহার বেগুশাখার তিন ফাগুনের দোল।

তব্ ক্ষণিক হেলাভরে হলর করি লুট

শেষ না হক্তেই নাচের পালা কোন্খানে দের ছুট।

আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,

ওর মনেতে বা হয় তা হ'ক আমার তো মন দোলে।

হলয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই বে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে,
ভিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে থেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে
বৃক্তে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষর নাহি বার সেই হুধা নয় দিত একট্থানি।
তব্ ভাবি বিধি আমায় নিভাস্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
ক্রপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে।

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে ভো মোৰ ঠাই, ভিন বছবের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই। জানে না বে ছন্দে আমার পাভি নাচের কাঁদ, দোলার টানে বাঁধন মানে দূর জাকাশের চাঁদ। পলাতকার দল যত সব দখিন-হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোটো ওবি হৃদয়খানি দেয় না ওধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়স্থনা।
যথন দেখি এমন বৃদ্ধি, এমন তাহার ক্ষৃতি,
আমারে ওর পছনদ নয়, যায় সে লক্ষা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধধানি এসে
ব্যাপা হাওয়ায় ব্কের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
স্পিটছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের স্থরে ঘুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির খারে।

বুয়েনোস এয়ারিস ৪ ভিসেম্বর, ১৯২৪

#### অদেখা

আসিবে সে, আজি সেই আশান্তে
শোন নি কি, ছ-জনাকে
নাম ধরে ঐ ভাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে ?
হুর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।

ফুল ফোটে বনতলে ইশারায় মোরে বলে "আসিবে সে"; আছি সেই আশাতে।

এল না তো এখনো সে এল না।
আলো-আধারের ঘোরে
বে-ভাক শুনিম্ন ভোরে,
সে শুধু স্থপন, সে কি ছলনা?
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বিদয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
তেবেছিয়্থ আসে বদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী,
বসে আছি, আজো তরা ভাসে নি।
মিলায় সিঁ ভ্র আলো,
গোধ্লি সে হয় কালো,
কোথা সে স্থপন-বন-বাসিনী ?
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে বসে আছি,
য়ারে দেব, এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
স্থাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
বাভের বাভাসে আজ ভেসেছে।

বৃষিয়াছি অহভবে
বনমর্মর-রবে
সে ভার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আধার উঠেছে মেভে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

ব্যেনোস এয়ারিস ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### **ठक**ल

হায় রে ভোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল এই ছ্রাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা বে তোর দিলেম বেঁধে
এল তুফান সর্বনাশা।
মনে আমার ছিল যে রে
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে;—
চোখের জলে হল ভাসা।
অনেক হৃথে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় ভো সোজা,
স্থেপর ভিতে নহে ভোমার

এবার স্থামি স্ব-ফুরানো পথের শেবে বাধব বাসা মেঘের দেশে কণে কণে নিভ্যনব বদল ক'রো মৃতি তব

বঙ-ফেরানো মায়ার বেশে।

কখনো বা জ্যোৎস্বাভরা কখনো বা বাদলবারা

খেয়াল ভোমার কেঁদে হেদে।

যেই হাওয়াতে হেলাভরে মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে

> সেই হাওয়াতেই ফিরে কিরে আদবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে

यात्र तथ वत्र,

শৈলপাধাণ যায় তো খয়ে।

কালের ঘায়ে সেই তো মরে

অটল বলের গর্বভরে

থাকতে যে চায় অচল হয়ে।

জানে যারা চলার ধারা

নিত্য থাকে নৃতন তারা,

हाबाब बादा बरब बरब।

ভালোবাসা, তোমারে তাই

মরণ দিয়ে বরিতে চাই,

চঞ্চলতার লীলা তোমার

বুইব সয়ে।

বুয়েনোস এয়াবিস ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## প্রবাহিণী

क्र्यम पृत्र त्मलियाद ন্তব্ধ তুষার নই তো আমি ; আপনাহারা ঝরনা-ধারা ধূলির ধরায় যাই যে নামি। সরোবরের গন্তীরতায় ফেনিল নাচের মাতন ঢালি; অচল শিলার জ্র-ভবিমায় বাজাই চপল করতালি। মন্দ্র-হ্রবের মন্ন শুনাই গভীর গুহার আধার তলে, গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান উচ্চহাসির কোলাহলে। **७**ज रक्तत्र क्लामानाय विकाशित्रित्र वक माकारे, যোগীখরের জ্ঞতার মধ্যে তরন্ধিণীর নৃপুর বাজাই। বুদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড় আমার বেণী ধরিতে চায়: স্গকিরণ শিশুর মতন অঙ্ক আমার ভরিতে চায়। নাই কোনো মোর ভয়ভাবনা, নাই কোনো মোর অচল রীতি। গতি আমার সকল দিকেই, ভ্রভ আমার সকল তিথি। বক্ষে আমার কালোর ধারা, আলোর ধারা আমার চোখে. স্বর্গে আমার স্থর চলে যায়, নৃত্য আমার মর্ত্যলোকে।

আক্রহাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের দাগরমাবে
চপল গানের বাত্রা থামে।

ব্যেনোস এয়ারিস ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

### আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার থেরা পাড়ি বখন দিল গগন-পারে অকুল অক্কারে,

ছমছমিরে এল রাতি ভ্বনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোরালপাড়ার বাটে।
নতুন-কোঁটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিমুর হাতে আনি
মনে নিরে স্বরের গুনগুনানি
চলেছিলেম, এমন সমর বেন সে কোন্ পরীর কঠবানি
বাতাসেতে বাজিরে দিল বিনা ভাষার বানী,
বললে আমার "গাড়াও কণেক তরে,
ওগো প্রিক ভোমার লাগি চেরে আছি যুগে যুগাস্তরে।

আমার নেবে চিনে
সেই স্কাসন এল এতদিনে।
পাবের বারে বাঁড়িরে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁথব আমার বাসাু।"
দেখা হল, চেনা হল সাঁবের আঁথারেতে,
বলে এলেম, "ভোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আৰু পড়ল মনে হঠাৎ হেখার এনে
সাগরপারের দেশে,—

মন-কেমনের হাওরার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ার মনে মুরে

ভারি মধ্যে বাজল করশ সুরে— .

"ভূলো না গো ভূলো না এই পথবাসিনীর কথা, আজো আমি দাঁড়িরে আছি, বাসা আমার কোখা?" শপথ আমার, ভোমরা বলো ভারে, ভার কথাটি দাঁড়িরেছিল মনের পথের ধারে,— বলো ভারে চোথের দেখা কুটেছে আজ গানে,— লিখনখানি রাখিমু এইখানে।

বেদিন প্রথম কবি-গান
বসস্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসবসভাতলে,
সেদিন মালতী বৃথী জাতি
কৌতৃহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী '
স্থরের বরণমাল্যে স্বারে ব্রিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে, সভার ত্য়ার হল বন্ধ।
সব পিছে বহিলে আকন্দ।

মোরে তৃমি লক্ষা কর নাই,
আমার সম্মান মানি তাই,
আমার সমান মানি তাই,
আমারে সহকে নিলে ডাকি।
আপনারে আপনি জানালে;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিয় একা,
তৃমি বৃঝি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
্বাযুভ্রে পাঠালে আকন্ধ।

হিন্না মোর উঠিল চমকি
পথমাঝে দাঁড়াস্থ থমকি,
ভোমারে খুঁ জিস্থ চারিধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের ছুয়োরানী
পথপ্রাস্তে গোপন আঁধারে।
সলী বারা ছিল ঘিরে ভারা দবে নামগোত্রহীন,
কাড়িভে জানে না ভারা পথিকের আঁথি উদাসীন
ভরিল আমার চিন্ত বিশ্বয়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম ভোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুস্থমকাননে,
জনতার প্রগল্ভ আদরে।
নিজাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশাস্ত মোর চোথে
প্রমোদের ম্থর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশাস মৃত্ব মন্দ,
নগ্রহাসি উদাসী আকন্দ।

আকাশের একবিন্দু নীলে তোমার পরান ডুবাইলে, শিখে নিলে আনন্দের ভাষা । বক্ষে তব ভঞ্জ রেখা ঐকে আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে রবির স্থদুর ভালোবাসা। দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার, শাস্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার। ক্লেনেছি ভোমারে, তাই জানাতে রচিম্থ এই ছন্দ, মৌমাছির বন্ধ হে আকন্দ।

চাপাড মালাল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### কঞ্চাল

পশুর কন্ধাল ওই মাঠের পথের একপাশে পড়ে আছে ঘাসে, যে-ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল, দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ড অন্থিয়ালি,
কালের নীরদ অটুহাদি।

দে যেন রে মরণের অন্থূলিনির্দেশ,
ইন্ধিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর ষেণা শেষ,

দেথায় ভোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।

ভোমারো প্রাণের স্থরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, মৃত্যু, করি না বিশাস
তব শৃস্ততার উপহাস।
নোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিস্ত রিক্ত করি বার হয় বাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শৃস্ত অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিস্রার শেষ ঋণ।

ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্যে তার কোণা পরিমাণ ?

শামার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লক্তিয়া চলিয়া গেছে চিরস্থলরের স্থরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে বাবে লেবে
কন্ধালের সীমানায় এসে?
বে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্থান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
ছ:খের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেথেছি সন্ধান,
অনস্ক মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি ক্যোতির পথ শৃত্যময় আধার প্রান্তরে
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্ষ দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

চাপাড মালাল ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## हीवी

শ্রীমান দিনেজনাথ ঠাকুর কল্যানীয়েবু,

দূর প্রবাদে সন্ধ্যাবেলার বাসার কিরে এমু,
হঠাৎ যেন বাজল কোখার ফুলের বুকের বেণু।
আভি-পাতি পুঁজে শেবে বুরি ব্যাপারবানা,
বাগানে সেই স্কুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার প্রোপ্রি বাংলাদেশের বাণী,
একট্ও তো দের না আভাস এই দেশী ইম্পানি
প্রকান্তে তার থাক্ না বতই সাদা মুখের চঙ।
কোমলভার পুকিরে রাবে ভামল বুকের রঙ।
হেখার মুথর ফুলের হাটে আছে কি তার দামূঁ?
চারু কঠে ঠাই নাছি তার, ধূলার পরিণাম।

ষ্ৰী বলে, আভিবা লও, একট্থানি বসো।" चामि विन हमत्क छेट्ठे, चाद्र ब्रह्मा, ब्रह्मा ; क्षिछ्द शक् हाइद्य कि श्रान ? देनव क्षांि । তাডাতাডি গান রচিলাম : জানিনে কার জিং। তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান, অবশেবে বোলপুরে সে হবে বিভয়ান। এই বিরহীর কথা শারি গেয়ো সেদিন, দিছু, खूँ देवाशात्मद्र चाद्रक पिरमद्र शान या तरहिन्यू । খরের থবর পাই নে কিছুই, ভঞােব ভনি নাকি কুলিশপাশি পুলিস সেধার লাগার হাঁকাহাঁকি। खनहि नाकि वांलाप्परनंत्र गान हानि नव क्रिल कृतूभ पिता कत्रदर चाउँक चानिभूतत त्वरन। হিমালরে বোদীবরের রোবের কথা জানি. चनक्रात वानिवाहित्नन क्रांचन वाक्षन हानि । এবার নাকি সেই ভূখরে কলির ভূদেব বারা वारनारमस्यद्भ व्योवस्यद्भ व्यानित्य क्यारव मात्रा। সিমলে নাকি দারুণ পরম, গুনছি দার্জিলিঙে নকল শিবের ভাঙৰে ভাজ পুলিস বাজায় শিঙে।

লানি তুমি বলবে আমার, ধামো একট্থানি, रवन्दीनात नच अ नत्र, निकन वसवमानि । গুনে আমি রাগব মনে, ক'রো না সেই ভন্ন, সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়। বাদের নিয়ে কাণ্ড আযার তারা তো নর কাঁকি, সিলটি-করা তহুমা কোলা নর তাহাদের থাকি। কণাল স্কুড়ে নেই তো তাদের পালোরানের টকা, তাদের ভিলক নিতাকালের সোনার রঙে লিখা। विषित्र छदर माज रूदर भारतामानित्र भाना, সেদিলো তো সাজাবে खूँ है দেবার্চনার বালা। সেই খালাতে আপন ভাইরের রক্ত ছিটোর বারা, লড়বে তারাই চিরটা কাল ? গড়বে পাবাণ-কারা ? রাজগুতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু, সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার স্বায়ু : रेवर्व वीर्व क्या नवा छात्रत्र व्यक्त हेटहे লোভের ক্ষোভের ক্রোবের তাড়ার বেড়ার ছুটে ছুটে। আৰু আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে কড়া শেক্সান্ত লাপিরে বেড়ার বাড়াবাড়ির চালে। পাকা রাস্তা বানিরে বসে ছঃবীর ব্ক জুড়ি ভগবানের বাধার 'পরে হাঁকার সে চার-ঘৃড়ি। ভাই ভো প্রেমের মাল্য গাখার নাইকো অবকাশ, হাতকড়ারই কড়াকড়ি, দড়াদড়ির হাস। শাস্ত হ্বার সাধনা কই, চলে কলের রখে, সংক্ষেপে তাই শাস্তি খোঁকে উলটো-দিকের পথে। জ্ঞানে সেধান্ন বিধির নিবেধ, তর সহে না তবু, ধমে রে বার ঠেলা বেরে গারের-জোরের শ্রন্তু। রম্ভ-রম্ভের কসল কলে তাড়াতাড়ির বীজে, বিনাশ ভারে আপন গোলার বোৰাই করে নিজে। বাহর দভ, রাহর মতো, একটু সমন্ত্র পেলে নিত্যকালের স্থকে সে এক-পরাসে গেলে। নিমেৰ পরেই উপরে দিরে মেলার ছারার মতো, সূৰ্বদেবের গারে কোখাও রয় না কোনো ব্যন্ত। বাবে বাবে সহস্রবার হরেছে এই খেলা, ৰতুৰ বাহ ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।

কাণ্ড দেখে পশুপকী কুকরে ওঠে ভরে, অনন্ত দেব শাস্ত থাকেন কণিক অপচরে।

টুটল কড বিজ্ঞন্ন ডোরণ, লুটল প্রাসাদ চুড়ো, কত রাজার কত পারদ ধুলোর হ'লো গুঁড়ো। व्यामिशूरत्रत्र (कम्यानाश्व मिमिरत्र याद्य यद्य उथरमा এই বিশ্ব ছুলাল कुरलद সবুর সবে। রঙিন কুর্তি, সঙিন মৃতি রইবে না কিচ্ছুই, তথনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই। ভাঙবে শিকল ট্করো হরে ছি ড্বে রাঙা পাস, চূর্ব করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির কাম। পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহ্মনে, মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে। সমরেরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়, কুদ্ধ প্রভুর সর না সবুর, প্রেমের সবুর সর। প্রতাপ যথন চেঁচিয়ে করে ছ:খ দেবার বড়াই, জেনো মনে, তথন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই। ছুঃখ সহার তপস্তাতেই হ'ক বাঙালির জন্ম, ভরকে বারা মানে তারাই জাগিরে রাখে ভর। মৃত্যুকে বে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে, মৃত্যু বারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে। পালোরানের চেলারা সব ওঠে বেদিন থেপে, কোঁসে দর্শ হিংসা-দর্শ সকল পৃথী ব্যেপে, বীভংস তার কুধার জ্বালার জ্বালে দানব ভারা, পর্জি বলে আমিই সতা; দেবতা মিখ্যা মায়া; সেদিন খেন কুপা আমার করেন ভগবান, মেশীন-গান-এর সন্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান;

স্থপসম পরবাদে এলি পালে কোথা হতে তুই, ও আমার স্কুই। অজানা ভাষার দেশে সহসা বলিলি এদে, "আমারে চেন কি?" ভোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেরে,
চিনি, চিনি, দখী।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত ভোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোখা হতে তুই, ও আমার জুঁই।
আন্ধ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিন্দে হাওয়া
ঝেন কী স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে ঘুরে সারা।
সম্বল তিমির-তলে ভোর গন্ধ বলেছে নিঃশাসি',
"আমি ভালোবাসি।"

মিলন-হথের মতো কোখা হতে এসেছিল তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জলে জানালাতে
বাতালে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
লে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আলি',
"আমি ভালোবালি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘদাস বহৈছিস তুই, ও আমার ফুই। বিশ্বে এনেছিল কার

যুগযুগান্তের ভার,

ব্যর্থ পথ-চাওয়া;

বারে বারে ছারে এলে
কোন্ নীরবের দেশে

ফিরে ফিরে যাওয়া?
ভোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি
"আমি ভালোবাদি।"

ব্যেনোস এয়ারিস ২০ ভিসেম্বর, ১৯২৪

# বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি খরে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রাদোহ-আলোয় ময় তোমার আঁথি।
তাই তোমার ঐ কাদন-হাসির সবটা ব্ঝি না ঝে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ স্কদ্র অশ্র-চেউ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্রর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে ভোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তৃমি জান না তো আছ কাহার আশার,
অনামারে ভাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।

হয়তো সে কোন্ স কালবেলা লিলির-বলা পথে আগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে, কিছা পূর্ণ টাদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশার;— তৃঃধ আমার, আর সে বে হ'ক, নয় সে দাদামশায়।

ব্য়েনোস এয়ারিস ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া পো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘূমে ছুঁরে যাও মোর পাওয়ার পাথিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা অপন টুটে'
তাই সে বে গেয়ে উঠে,
কিছু তার বৃঝি নাহি বৃঝি।
তাই সে বে পাথা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

প্রেণা মোর না-পাওরা গো, সায়াছের করুণ কিরণে
পূর্বীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্লণে ক্লণে।
হিয়া ডাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দ্রে থাকে চেয়ে,—
মলিন আকাশতলে
ব্যন কোন্ থেয়া চলে,
কে বে বায় সাবি গান গেয়ে।

ওপো মোর না-পাওয়া পো, বসস্তনিশীথ-সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার ক্ঞবনে।
কে জানাল সে-কথা ধে
পোপন হদরমাঝে
আজো তাহা ব্ঝিতে পারি নি
মনে হয় পলে পলে
দ্র পথে বেজে চলে
ঝিল্লি-রবে তাহার কিষিণী॥

ওগে। মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে। কার গানে কার স্থর মিলে গেছে স্থমধুর ভাগ করে কে লইবে চিনে। ওরা এসে বলে, এ কী, বৃঝাইয়া বলো দেখি। আমি বলি, বৃঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, জ্রাবণের অশান্ত পবনে কদম্বনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে আমার পাওয়ার কানে জানি নে তো মোর গানে কার কথা বলি আমি কারে। "কী কহ," সে যবে পুছে তথন সম্বেচ্ যুচে, আমার বন্ধনা না-পাওয়ারে।

ব্যেনোস এয়ারিস ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

# সৃষ্টিকত1

জানি জামি মোর কাব্য ভালোবেলেছেন মোর বিধি, ফিরে যে পেলেন ভিনি বিশ্বণ আপন-দেওয়া নিধি। তার বসস্তের ফুল বাভালে কেমন বলে বাণী সে যে ভিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি। আমি ভনায়েছি তাঁরে, প্রাবণরাত্তির বৃষ্টিধারা को जनामि विष्कृतमय कागाय विमन मकीश्वा। যেদিন পূর্ণিমা রাভে পুস্পিভ শালের বনে বনে শরীরী ছায়ার মতো এক। ফিরি আপনার মনে গুঞ্জবিয়া অসমাপ্ত হুব, শালের মঞ্জরী যত কী বেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রভান্ন করি' শির নত, ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিংশক পদচারে. বাশির উত্তর তাঁর আমার বাশিতে ভনিবারে। रयमिन श्रियात काला ठक्कत मकन कक्क्पाय রাত্রির প্রহরমাবে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায় নি:শব্দ বেদনা, তার চুটি হাতে মোর হাত রাখি' ন্তিমিত প্ৰদীপালোকে মূখে তার ন্তর চেয়ে থাকি, তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে অপেকা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাছে ষে-স্থবে আপনি ডিনি উন্নাদিনী অভিসাবিণীরে ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়ভিমিরে।

ব্যেনোদ এয়ারিদ ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## বীণা-হারা

ষবে এসে নাড়া দিলে খার

চমক্ উঠিছ লাজে,

খুঁজে দেখি গৃহমাঝে

বীণা ফেলে এসেছি আমার,

গুগো বীনকার।

সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হল দিগস্থের ভূক,
বৃষ্টির নাচনে মাতা,
বনে মর্মরিল পাতা,
দেরা গরজিল গুরু গুরু।
ভরা হল আয়োজন,
ভাবিস্থ ভরিবে মন
বক্ষে জেগে উঠিবে মলার,
হায়, লাগিল না হার।
কোথার সে বছদ্র
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুল্গহার। পুরস্কার পাব আলে খুঁল্কে দেখি চারিপাশে বীণা ফেলে এসেছি আমার, ওগো বীনকার।

প্রবাসে বনের ছামে
সহসা আমার গায়ে
ফাস্কনের ছোঁয়া লাগে একী ?

- এল বৃঝি মিলনের বার

এপাবের যত পাধি
সবাই কহিল ভাকি'
ওপাবের গান গাও দেখি।
ভাবিলান মোর ছন্দে
মিলাব ফ্লের গছে
আনন্দের বসম্ভবাহার।
খ্ঁজিয়া দেখিত্ব বুকে,
কহিলাম নতম্ধে,
"বীণা ফেলে এসেছি আমার।"

আকাশ ভরিল ওই; एथाইल, "ख्व करे ?" বাণা ফেলে এসেছি আমার প্রগা বীনকার। অন্তরবি গোধৃলিতে বলে গেল পুরবীতে আর তো অধিক নাই দেরি। বাঙা আলোকের জ্বা **শাজিয়ে তুলেছে শভা,** সিংহৰাবে বাঞ্জিয়াছে ভেবি। স্দৃর আকাশতলে ধ্রুবতারা ডেকে ঝল, "তাবে তাবে নাগাও বংকার।" কানাড়াতে সাহানাতে ৰাগিতে হবে বে বাডে,— वीना रक्टन अटनहि जामात्र।

এলে निष्य निष्। दिशनाद। গানে যে বরিব তা'রে.— চাহিলাম চারিধারে,— বীণা ফেলে এসেছি আমার, ওগো বীনকার। কাজ হয়ে গেছে সারা, নিশীপে উঠেছে ভারা, মিলে গেছে বাটে আর মাঠে। ্দীপহীন বাঁধা ভরী সারা দীর্ঘ রাত ধরি' ज्लिया ज्लिया अटर्र चाटि । যে-শিখা গিয়েছে নিবে অগ্নি দিয়ে জেলে দিবে সে-আলোতে হতে হবে পার। ভনেছি গানের তালে হ্বাভাস লাগে পালে; বীণা ফেলে এসেছি আমার।

শান ইসিছো ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

### বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উধ্ব পানে;
পূঞ্চ পূঞ্চ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশন্ধ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
গ্রুবছের মূর্তি সে বে, দৃঢ়তা শাখার প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তব্ তার শ্রামলতা কম্পমান ভীক্ষ বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বার্ষার।

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তপস্বীরে, ধৈর্ব ধরো, ওগো দিগকনা, বার্থ করিবারে তার অশাস্ত আবেগে ফিরে ফিরে বনের অকনে মাতিরো না। এ কী তীব্র প্রেম, এ বে শিলাবৃষ্টি নির্মম হুংসহ,— হুরস্ত চুম্বন-বেগে তব ছি'ড়িতে বরোতে চাও অস্ক স্থাবে, কহ মোরে কহ, কিশোর কোরক নব নব।

অকশ্বাং দস্থ্যতায় তারে বিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্থ তাহার তব সাথে ?
ছিল্ল করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে ডারে মৃহুর্তে হারাতে।
বে সৃত্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
সূচনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে ॥

আহক তোমার প্রেম দীগুরূপে নীলাম্বরতনে,
শান্তিরূপে এস দিগকনা।
উঠুক স্পন্দিত হরে শাখে শাখে পরবে ববলে
স্থপন্তীর তোমার বন্ধনা।
দাও তারে সেই তেজ মহন্তে যাহার সমাধান,
সার্থক হ'ক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্চলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্তার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোষার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিভ্য নব পত্তে কলে ক্সলে।
গোপনে আধারে তার বে অনম্ক নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও ভার ধূলে।

ভাহার গৌরবে লহ ভোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
ভারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
ভারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিজো ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### পথ

জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আঙ্গন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
দবার নিকটে থেকে তব্ও অসীম-দ্রে থাকি,
লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
দে-লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এলে পড়ে,
ধুলায় করিয়া লৃগু তাদের উড়ারে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাকীর
বহু বিশ্বতির।

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে, "বানি", আমি সেই পুরাতন বাণী।

বণিকের পণ্যধান, তে তুমি রাজার জয়রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি তুলিবার পথ,
তীত্র-তৃঃধ মহা-দন্ত, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই
কিছু নাই, নাই।

কভূ স্থাপে, কভূ ছাথে নিয়ে চলি; স্থাদিন ছাদিন নাহি বুঝি আমি উদাসীন। বারবার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে, চলে যায়,—সে-ও বায় বে যায় তাহারে দ'লে দ'লে, বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শৃক্তময়, কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শক্তক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা ঘূই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া বয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যথানে,
ভবিষ্মের পানে।

ভাই আমি চির-বিক্ত কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি,
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভূলিবে ব'লে ষাত্রীদল গান গাহে হুরে,
পারি নে রাখিতে ভাহা, সে-গান চলিয়া যায় দ্রে।
বসম্ভ আমার বুকে আসে যবে ধূলায় আকুল,
নাহি দেয় ফুল।

পৌছিয়া ক্ষডির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।

পাছের পাথের হতে থসে পড়ে যাহা ভাতাচোরা, ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওবা; আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ, মোরে করে বেষ।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিবেধ বা অহুমতি মোর মাঝে না দের পাহারা,
আবশুকে নাহি রচে বিবিধের বস্তময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শৃষ্ঠ দেয় ভরে
শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধৃলি দিয়ে যাহা খুলি স্ঠি করে তাই,
এই আছে এই তারা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া তুই নিয়ে নৃত্য তার অথও উল্লাসে,
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো ২০ ভিসেম্বর, ১০২৪

#### মিলন

জীবন-মরণের প্রোতের ধারা
ধ্বোনে এলে গেছে থামি
সেধানে মিলেছিছ সময়হারা
একদা তৃমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ডেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,

তর্ণী গুলিতেছে বড়ে ;—

এখন কেন মনে পড়ে

বেখানে ধরণীর সীমার শেষে

বর্গ জালিয়াছে নামি

সেখানে একদিন মিলেছি এসে

কেবল তৃমি স্থার আমি।

সেধানে বসেছিত্ব আপন-ভোল।
আমরা দোঁহে পালে পালে।
সেদিন বুবেছিত্ব কিসের দোলা
ছুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুলি উঠে কেঁপে
নিবিল চরাচর ব্যোপে,
কেমনে আলোকের জয়
আধারে হল তারাময়;
প্রাণের নিখাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্গামী,
সেদিন বুবেছিত্ব ঘেদিন জেগে
চাহিত্ব তুমি আর আমি।

বিশ্বনে বসেছিত্ব আকাশ চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে
দোহার কারো মূখে কথাট নাহি,
নিমেব নাহি আখিপাতে।
দেদিন ব্যেছিত্ব প্রাণে
ভাবার দীমা কোন্খানে,
বিশ্ব-জ্বন্থের মাঝে
বাদীর বীণা কোণা বাজে,

কিসের বেগনা সে বনের বৃক্তে
কুস্থমে ফোটে দিনধানী,
বৃক্তিত্ব, ধবে দোঁহে ব্যাকুল স্থাধ
কাঁদিহ তুমি আর আমি।

ব্ৰিছ্ কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে;
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে;
অকুলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজ্যকামী,
ব্ঝিছু যবে দোঁহে পরান-পণে

कृषिया किसाद काराक न कार्याति, २न२०

#### অন্ধকার

উদয়ান্ত তুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগৃত হলের অন্ধনার।
প্রভাত-আলোকচ্চটা শুল্ল তব আদি শুখাফনি
চিত্তের কলরে মোর বেক্ষেছিল, একদা খেমনি
নৃতন চেম্নেছি আধি তুলি;
সে তব সংক্তে-মন্ত ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরকে মোর; স্বপ্প-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে বাাকুলি।

নিন্তৰের দে আহ্বানে, বাহিয়া জীবনযাত্ত্রা মম,

— সিদ্ধুগামী তর জিণীসম—

এতকাল চলেছিছ তোমারি হৃদ্র অভিসারে

বহিম জটিল পথে হুখে তুঃখে বন্ধুর সংসারে

অনিদেশি অলক্যের পানে।

কড় পথতকছারে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অক্তমনা

অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গন্তীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহছারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমন্থারে
তোমার চরণে নত হল।
থেপা রিক্ত নিংখ দিবা প্রাচীন ভিক্কর জীর্ণবৈশে
ন্তন প্রাণের লাগি তোমার প্রান্ধণতলে এসে
বলে "ছার খোলো"।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আন্ধ সে-সন্ধান হ'ক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব্ শাস্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সমূথে মম এইবার নির্বারিত হ'ক
আধারের আলোকভাগুার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গৃঢ় গুহা হতে
বেখানে বিশের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরম্ভন শ্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্থ্য নিয়ে ধাই ভোষার মন্দিরে ভাবি ভাই। কত না শ্রেষ্ঠার হাতে পেরেছি কীর্তির পুরস্কার, সমত্বে এসেছি বহে সেই সব রত্ব-অবংকার, কিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে যোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে শ্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব যারে এসে।

রাত্রির নিক্ষে হায় কড সোনা হয়ে যায় মিছে, সে-বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে। কিছু বাকি আছে তব্, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধ্বীমঞ্জরী,

আজো তাহা অক্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জ্বরের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
স্থপ্তি হতে জেগে দেখি, বসস্তে একদা রাত্রিশেবে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,

দিবসের ধূলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবার সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিম তব হারে, ভূমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গন্ধে ভোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল ভোমারে চিনাতে,

কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় ধবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
ভোমার আকাশে।

क्निया क्रिकाद काहाक > काङ्गाति, >>२

## প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নধীলোতে পুশাগত্র করি অর্থ্য দান পূঞ্জারির পূজা অবসান। আমিও তেমনি বন্ধে মোর ভালি ভরি গানের অঞ্জনি দান করি প্রাণের কাক্ষ্মী-জন্মারে, পূজি আমি ভারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে হে,
থানে হৈকুপ্তথাম ত্যেকে।
মৃত্যুক্তর লিবের অসীম কটাকালে
ঘূরে ঘূরে কালে কালে
তপক্ষার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
কত না মূগের পাপভার
নিংশেবে ভাসারে দিল অভলের মাবে।
ভরকে ভরকে ভার বাক্তে
ভবিক্তের মলনসংশীত।
ভটে ভটে বাঁকে বাঁকে অনস্থের চলেছে ইকিত।

দৈৰস্পৰ্ণে তার
আমারে সে ধৃলি হতে করিল উদ্ধার ;
আদে আলে বিল তার তরকের দোল ;
কঠে দিল আপন কলোল !
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ দিল ভবি
বর্ণের লহরী ।
খুলে পেল অনজের কালো উদ্ভবীয়,
কভ ক্লপে দেখা দিল বিধার,
অনিব্চনীয় ।

ভাই মোর গান

কুম্ম স্কৃতি অর্ট্যখান
প্রাণজাহনীরে।
ভাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিশ্বভির তলে হয় লীন,
ভবে ভার লাগি, কহ,
কার সাথে আমার কলহ ?
এই নীলাম্বতলে তৃণরোমাক্তি ধর্ণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীমে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান।

জুলিয়ো চেন্ধারে জাহাজ ১৬ জামুয়ারি, ১৯২৫

#### বদল

হাসির কুহুম আনিল সে, ভালি ভরি
আমি আনিলাম কুখ-বাদলের ফল।
ভথালেম ভারে "বদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"
হাসি' কৌভুকে কহিল সে স্থলরী
"এল না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অঞ্চর রসে ভরা।"
চাহিরা দেখিতু মুখলানে ভার
নিদমা সে মনোহরা।

সে গইল ভূলে আসার ফলের ভালা,
করভালি দিল হানিয়া ক্রেন্ডিড্রে ।
আমি লইলাম ভাহার ক্রেনর মালা,
ভূলিয়া ধরিছ বৃক্তে।
"রোর হল অর" হেনে হেনে কয়,
দূরে চলে গেল জরা।
উঠিল ভগন মধ্যপগনকেশে,
আনিল গাফণ বরা,
সন্ধ্যার দেখি ভগু দিনের শেবে
ভূলগুলি লব মরা।

क्लिया क्यांत काश्य >१ काश्यांति, >>२१

# ইটালিয়া

কহিলাম, "ওপো বানী, কত কবি এল চরণে ভোমার উপহার দিল আনি। এসেছি শুনিয়া তাই, উবার ছ্য়ারে পাধির মতন গান সেরে চলে যাই।" শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাভায়ন-'পরে ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ খরে, "এখন শীতের দিন ক্য়াশার ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুস্মহীন।"

কহিলাম, "ওগো বানী, সাগরপারের নিকুম্ব হতে এনেছি বাঁশবিধানি। উতারো ঘোমটা ক্তব, বারেক ভোমার কালো নয়নের আলোধানি দেখে লব।" কহিলে, "আমার হয় নি রম্ভিন সাঞ্চ, হে অধীয় কবি, ফিরে বাও তৃত্রি আজ; মধুর কাগুন মানে

কুষ্ম-আসনে বসিব ষধন ভেকে লব মোর পালে।"

কহিলাম, "তগো বানী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার তনেছি আশার বাণী।
বসক্তসমীরণে
তব আহ্বানমন্ত ফুটিবে কুস্থমে আমার বনে।
মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে
ওই জানালার পথধানি লব চিনে,
আদিবে দে সুসময়।

আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।"

নিলান ২৪ জামুয়ারি, ১৯২৫

the state of the state out to a part of the

And minister

२००० २५क्स्ट्रिट २००० THAY

१ इ. १५५ में प्रतिक के प्रतिक के का का का कि का का का कि का का कि का कि का का कि का कि का कि का कि का कि का कि भागार भागाव काराल कि विता समाव सक ल्याक्ट म्योक्ष्य में द्रहत्मान । अवसं श्रीतान ३ अनु तिलेड अभिन लापि । अभि और पूर्वर लियानुस्य बक्ष डिक्स। १० मेश्यस्क गावर महाद विक्रिये अहमाद । १८ मार्ट्या त्या अभार वयः द्राज्याणिक आसा धारेत रेश मार् । हामार् माधार (मह बेख्यार संमित गर्) धर-त्र श्रावकुष्य प्रदे अहात्मार अपडि-तार शिन अधिवाट अवा राम्मा ३ मुर्च राज्य भारत । अरे स्मितिक राज्य अर्थन नेत्रिकार द्वार मार्ट नकर क्षार एक क्षार क्षार है र्भाकार प्रकार एका। अवश्वरकर महाकृति ने गरेर शाही (असर उत्तुवा विकार आहे. क्षामंद्र अञ्चल कर एक ॥ Marpymes

The lines in the following pages had there their origin in China and Infan where the author was asked for his writings on fens or pieces of silk.

Rabind paneth Japan

Nov. 7. 1926 Balaterfüred. Hungery. MATA

श्रम अभाग कामार्क होन्ड अभाग कार्यका, उद्घेष्ट अभागक क्षीना।

My fanois are fireflies

Speaks of living light—

twinkling in the dark.

2020 ANT AND AND FORT.

SELE FRICE THE WAY STE

FRICE FRICE THE WAY STE

The same voice murmus in these disultry lines which is born in wayside pansies letting hasty glances pass by .

Esting hasty glances pass by .

Esting hasty glances pass by .

Esting hast glances pass by .

Esting has at site,

Esting of the same in the same grans but moments and therefore has enough time.

খুমের আধার কোটরের ভলে স্বপ্ন পাথির বাসা কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খনে-পড়া ভাঙা ভাবা। ভাবী কাজের বোঝাই ভরী কালের পারাবারে পাড়ি দিভে গিয়ে কখন ভোবে আপন ভারে। ভার চেয়ে মোর এই ক-খানা হালকা কথার গান হয়ভো ভেসে রইবে শ্রোভে ভাই করে যাই দান।

বসস্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
হাওয়ায় কভ ওড়ায় অবহেলায়।
নাহি ভাবে ভাবী কালের ফল,
. কণকালের খামধেয়ালি খেলায়।

ক্ষুলিক ভার পাথায় পেল ক্ষুকালের ছন্দ। উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই ভারি আনন্দ।

স্থানর ভারার পানে তরু চেরে থাকে, সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে। আমার প্রেম ববি-কিরণ হেন জ্যোতির্ময় মৃক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন। মাটির স্থিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া, ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছুটে এসে দেয় নাড়া অতল আধায় নিশা-পায়াবার, তাহারি উপরিভলে। দিন সে রঙিন বুদুদ শম অশীমে ভানিয়া চলে।

ভীক মোর দান ভরদা না পার মনে সে বে রবে কারো, হয়তো বা ডাই ভব ক্রপার মনে রাখিভেও পার। কাগুন, শিশুর মতো, খৃলিতে রম্ভিন ছবি আঁকে, কণে কণে মৃছে কেলে, চলে বার, মনেও না বাকে। দেবমন্দির-আভিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা, দেবতা ভোলেন পূজারি দলে, দেখেন শিশুর খেলা।

ভোষার বনে স্টেছে খেড করবী,
আমার বনে রাঙা,
গোহার আধি চিনিল গোহে নীরবে
ফাগুনে যুম ভাঙা।

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাথে, তবুও আগনি অসীম স্থদূরে থাকে।

দূর এসেছিল কাছে, ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

ওগো অনস্ত কালো, ভীক এ দীপের আলো, ভারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য ভারা জালো।

> আমার বাণীর পতক গুহাচর আর গহরর ছেড়ে গোধৃনিতে এল শেষ যাত্রার অবসর, হারিয়ে যা পাথা নেড়ে।

দাঁড়ায়ে গিরি, শির মেবে তুলে,

रहर्ष ना नवनीव

বিনডি।

चठन উपानीय

পদ্মুলে

ব্যাকুল রূপনীর

বিনতি।

Ť.

. . . . . .

ভানিমে মিনে মেবের ভেলা থেলেন আলো-ছারার থেলা, শিশুর মতে। শিশুর সাথে কাটান হেনে প্রভাত বেলা।

মেঘ সে বান্সগিরি,
গিরি সে বান্সমেঘ,
কালের স্বপ্নে মৃগে মৃগে ফিরি মিরি
এ কিসের ভাবাবেগ।

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর গড়া হবে দেবালয়, মাহুব আকাশে উচু করে তোলে ইট পাথরের জয়।

শিখারে কহিল হাওয়া, "ভোষারে ভো চাই পাওয়া।" যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে নিবে গেল দাবি-দাওয়া।

তৃই ত্তীরে তার বিরহ ঘটারে

সম্জ করে দান

অতল প্রেমের অঞ্চ জলের গান।

তারার দীপ জালেন যিনি

গগনতলে

থাকেন চেয়ে ধরার দীপ

কখন জলে।

মোর গানে গানে, প্রেড্, আমি পাই প্রশ ভোমার,
নিক রধারায় শৈল বেমন প্রশে পারাবার।

নানা রঙের **স্থেক্ মতে। উবা কিলার ববে** । ১৯৯৬ শুল্র ফলের স্থান পূর্ব জালেন সলোককে।

শাধার সে যেন বিরহিণী বৃধ্
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আলে
বসে আছে উৎস্কুক।

হে আমার ফুল, ভোগী মৃথের মালে
না হ'ক ভোমার পতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস ভোমার প্রতি।

চলিতে চলিতে খেলার পুতৃল খেলার বেগের সাথে একে একে কড ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে।

> বিলম্বে উঠেছ ভূমি ক্লক্ষণক শনী, বজনীগন্ধা বে তবু চেন্দে আছে বলি।

আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে, অধীর তরণী খুঁজিয়া না পায় কোথায় দে মুখ ঢাকে।

> আকালের নীল বনের স্থামলে চায়। মাঝখানে তার হাওয়া করে হায় হায়।

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল, দে নহে মধুকর। প্রেম যে ভার বিষম ভুল করিল জর্জর।

মাটির প্রদীপ দারা দিবলৈর অবর্টেল লর মেনে, রাজে শিবার চুক্তন পাবে জেনে। দিনের রৌত্তে আবৃদ্ধ বেদনা বচনহার। আধারে যে ভাহা জলে রজনীর দীপ্ত ভারা।

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেহুরে মরিছে কেঁদে। দাও তার হুর বেঁধে।

নিভূত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁখারের গলে, স্পষ্ট ভারে বলে।

আলোকের স্বৃতি ছায়া বুকে করে রাথে, ছবি বলি তাকে।

> ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা প্রেম যে ভখন মোহন মদের থারা। কুস্কম-ফোটার দিন হলে অবসান তথন সে প্রেম প্রাণের অরপান।

দিন হরে গেল গত।
শুনিতেছি বদে নীরব আঁখারে
আঘাত করিছে হৃদয় ত্যারে
দ্র-প্রভাতের ঘরে-কিরে আসা
পথিক ত্রাশা যত।

জীর্ণ জয়-তোরণ-ধৃলি 'পর ছেলেরা রচে ধৃলির খেলাঘর।

রভের ধেয়ালে আপনা ধোয়ালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
চাঁদের আসরে ধবে ভাকে ভোৱে
ফুরাল বে ভোর বেকা।

খনিত পালক ধ্লার খীর্ণ পঞ্চিরা থাকে। আফাশে ওড়ার শ্বরণচিক কিছু না রাখে।

পথে হল দেৱি, করে গেল চেবি দিন বৃথা গেল, প্রিরা। তব্ও ভোষার ক্ষমা-হাসি বহি দেখা দিল আক্ষেলিয়া।

ষধন পথিক এলেম কুক্মমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি ছটি।
চলে ধাব ধবে, বসস্ত সমীরণে
কুক্ম উঠিবে ফুটি।

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়।
ভূলারে বাহির করেছ মানবহিয়া।
নিত্য ভোমার ভরের ভীষণ বাণী
ছাসাহসের পথে তারে খানে টানি।

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি নব প্রাতে জাগে নৃতন জনম লভি।

জোনাকি সে ধূলি পুঁজে সারা, জানে না জাকাশে আছে তারা।

ষবে কান্ধ করি
প্রভূ দের মোরে মান।
ববে গান করি
ভালোবালে ভগবার।

একটি পুশক্ষি ।
এনেছিছ দিব বলি',
হার তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
দঙ্গ, ভাই লও তুমি।

বসস্ক, তুমি এসেছ হেথায়
বৃঝি হল পথ ভূল ।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফুটাও ফুল।

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
"রাখিব ভোমায় চিরকাল মনে"
বলিয়া পড়িল টুটে।

আকাশে তে। আমি রাখি নাই, মোর উড়িবার ইতিহাস। তবু, উড়েছিম্ব এই মোর উল্লাস।

লাজুক ছায়া বনের তলে আলোরে ভালোবাদে। পাতা সে কথা ফুলেরে বলে, ফুল তা ভনে হাসে।

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জলে
কণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হালি এ ধরণীতলে।
কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি

তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি।
পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিমা না কছে কথা,
অগমের লাগ্নি ওরা ধরণীর ভঞ্জিত ব্যাকুলতা।

একদিন ফুল বিরেছিলে, হার, কাটা বিথৈ পেছে ভাব। তবু, স্থাদার, হালিয়া ভোমায় করিছ নমন্ধার।

হে বন্ধু, জেনো যোর ভালোবায়, কোনো দায় নাহি ভার। আপনি দে পায় আপন পুরস্কার।

বর সেও বর নয় বড়োকে ফেলে ছেয়ে। ছ-চারিজন অনেক বেশি বছজনের চেয়ে।

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী সৌন্দৰ্যে তখন ফোটে তাব হাসিধানি।

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরবে না-জানা সে কোন্ গুভ চুম্বন পরশে।

বৃষ্ধ সে তো বছ আপন থেরে, শুক্তে মিলায়, জানে না সমূত্রেরে।

বিরহপ্রদীপে অনুক দিংসরাতি মিলনস্থতির নির্বাণহীন বাতি।

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁথার হল দেখে।
ভূলেছে বৃঝি নিজেই ভারা
স্থা দিল ঢেকে।

ভিক্ষবেশে যাবে তার "দাও" বুলি দাড়ালে দেবতা মাহব সহসা পায় আপনার ঐশ্ববারতা।

ওণীর লাগিরা কাশি চাহে পথপারে, বাশির লাগিরা ওণী কিবিছে লছানে।

#### वयोख-वहवायनी

346

অসীম আকাশ শৃত্ত প্রসারি রাখে, হোখার পৃথিবী মনে মনে ভার অমরার ছবি আঁকে।

কুন্দকলি কুদ্র বলি নাই ছাখ, নাই তার লাজ, পূর্ণতা জন্তবে তার অপোচরে করিছে বিরাজ। বসম্ভের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাধা, কুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের কুন্দর এ বাধা।

> কুলগুলি যেন কথা, পাডাগুলি যেন চারিদিকে ভার পুঞ্জিভ নীরবভা।

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে ভাহে ভার শান্তিলাভ হবে।

আকর্ষণগুণে প্রেম এক ক'রে ভোলে। শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

> মহাতক বহে বহু বরবের ভার। বেন সে বিরাট এক মৃহুর্ত ভার।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, পথের ত্থারে আছে মোর দেবালয়।

ধরার বেদিন প্রথম জাপিল
কুত্রমবন
সেদিন এসেছে আমার গানের
নিমন্ত্রণ

হিতৈবীর স্বার্থহীন স্বত্যাচার বস্ত ধরণীরে সব চেল্লে করেছে বিক্ষত। তত্ত্ব শত্ত্ববিধীন মহালম্জতলৈ বিশ্ব ফেনার পুঞ্জ লয়াই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে।

> নর-জনবের পুরা দাম দিব বেই তথনি মৃক্তি পাওয়া বাবে সহজেই।

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি, শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।

> জন্ম মোদের রাতের আঁধার রহস্ত হডে

দিনের আলোর স্থ্যহন্তর রহস্তব্যোতে।

আমার প্রাণের গানের পাধির দল ভোমার কঠে বাসা খুঁজিবারে হল আজি চঞ্চল।

নিমেবকালের খেরালের লীলাভরে অনাগরে যাহা দান কর অকাতরে শরং-রাতের খসে-পড়া তারাসম উজ্জলি উঠে প্রাণের আধার মম।

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলসবেলার বোঝা।

আকালে যখন বসস্থ আদে শীভের আভিনা 'পরে
ফিরে যায় বিধাভরে।
আমের মৃকুল ছুটে বাহিরার, কিছু না বিচার করে,
ফেরে না সে, শুরু মরে।

হে প্রেম, যথন কমা কর তৃমি পব অভিমান ত্যেকে,
কঠিন শান্তি সে যে।
হে মাধুরী, তৃমি কঠোর আবাতে বৰ্ম নীরব রহ
সেই বড়ো ত্যেক ।

দেবভার স্কটি রিশ্ব মরণে নৃতন হরে উঠে। অক্সরের অনাস্কটি জাপন অভিস্কভারে টুটে।

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পূলা সেই অভি পুরাতন, আদিম বীজের বার্ডা সেই আনে করিয়া বহন।

ন্তন প্রেম সে ঘূরে ঘূরে মরে শৃক্ত আকাশমাঝে পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে।

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

তৃংখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে বেদনার পরপার পানে।

ফেলে যবে যাও একা থ্মে
আকাশের নীলিমায় কার হোঁওয়া যায় ছুঁ য়ে ছুঁ য়ে।
বনে বনে বাভাসে যাভাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
উবা একা একা আঁধারের ছারে কংকারে বীণাধানি

ষেমনি সূর্য বাহিরিয়া আদে মিলায় ছোমটা টানি।

শিশির রবিরে **গুরু জানে** বিন্দুরূপে আগন বুকের মাঝখানে।

আপন অশীম নিক্ষণতার পাকে মক্ষ চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে।

ধরণীর ষজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরণে শিখা তার তুলে; স্ফুলিক ছড়ার ফুলে ফুলে।

কুরাইলে নিবলের পালা আকাশ কর্বেরে জলে লয়ে ভারকার জপমালা। দিনে দিনে যৌদ কর্ম আপন দিনের মজুবি পার। প্রেম সে আমার চিরদিবলৈর চরম মৃদ্য চার।

কর্ম আপন দিনের মন্ত্রি বাধিতে চাহে না বাকি। বে প্রেমে আমার চরম মূল্য ভারি ভরে চেয়ে থাকি।

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা, মেলে না কুয়াশা।

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কছে—
"বে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ ভোমারো কি নহে ?"

পুঁ থি-কাটা ওই পোকা

মাহ্বকে জানে বোকা।

বই কেন সে বে চিবিয়ে খায় না

এই লাগে ভার খোঁকা।

আকাশে মন কেন ভাকায় ফলের আশা পুষি ? কুস্থম যদি ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক্ খুশি।

অনস্কলালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া, মেঘাত অহরে আজি ভারি যেন মৃতিমতী মায়া।

স্থান্তের রঙে রাঙা ধরা বেন পরিণত ফল, আধার রঙ্গনী তারে ছি'ড়িতে বাড়ায় কর্তল।

প্রজ্ঞাপতি পার অবকাশ ভালোবাসিবারে কমলেরে। মধুকর সদা বারোমাস

মধু পুঁজে পুঁজে শুধু কেবে।
মারাজাল দিরা কুয়াশা জড়ার
প্রভাতেরে চারিধারে,

আত্ত করিয়া বন্দী করে বে ভারে।

ভকতারা মনে করে ভগু একা মোর তরে অরুণের আলো। উষা বলে, "ভালো, সেই ভালো"।

অজানা স্থানর গজের মতো তোমার হাসিটি, প্রিয়, সরল মধুর, কি অনির্বচনীয়।

> মৃতের যতই রাড়াই মিধ্যা মূল্য, মরণেরি **৩**ধু ঘটে ততই বাহল্য।

পারের ভরীর পালের হাওয়ার পিছে তীরের হৃদয় কাল্লা পাঠায় মিছে।

সত্য তার সীমা ভালোবাসে সেথায় সে মেলে আসি স্থন্দরের পাশে।

নটরাজ নৃত্য করে নব নব স্থন্দরের নাটে, বসস্তের পুপারকে শস্তের তরকে মাঠে মাঠে। তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অকে মনে, চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

দিন দেয় তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে—
চিরদিবদের স্থর বাঁধিবার তরে।

ভক্তি ভোরের পাখি রাতের আধার শেষ না হতেই "আলো" ব'লে ওঠে ডাকি।

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র বিক্ত হলে কেলে দেয় ভারে
নক্ষত্রের প্রান্ধশমাকারে।
বাত্রি ভারে অন্ধকারে খৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে।

বিনের কর্মে বোর প্রেম বেন শক্তি গছে, রাতের মিলনে পরম শান্তি মিলিবে তবে।

ভোরের কুল গিরেছে ধারা দিনের আলো ভ্যেকে আধারে ভা'রা কিরিয়া আলে শাঁঝের ভারা সেকে।

বাবার বা সে বাবেই, ভারে
না দিলে খুলে বার
ক্তির সাথে মিলারে বাধা
ক্রিবে একাকার।

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কর ভটভূমি;
"ভরঙ্গ তব বা বলিতে চায়
ভাই লিখে দাও ভূমি।"
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
বতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অভৃপ্তিভবে
ভতবার মোছে রেখা।

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল চিরকালের ধন নৃতন, তৃষি এনেছ তাই করিয়া আহরণ।

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে চাঁদের কেমন<sup>্</sup>ভাষা, কোনো কথা নেই, শুরু মুক্ত চেরে হাসা। ন্তৰ হয়ে কেন্দ্ৰ আছে না দেখা যায় ভাৱে চক্ৰ যত নৃত্য কৰি ফিলিছে চাবিধাৰে।

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল বাতে দীপ আলো দেয়। দোহার তুলনা করা শুধু অক্সায়। গিরি যে তুষার নিজে বাথে, তার

ভার তাবে চেপে বহে। গলায়ে বা দেয় ব্যৱনাধারায় চরাচর তাবে বহে।

কাছে থাকার আড়ালধানা ভেদ ক'রে তোমার প্রেম দেখিতে যেন পায় মোরে।

ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি-"খ্লে দাও আঁথি"।

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে।
বাতালে মৃক্তির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে।
নিত্তর অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে।

থেলার থেয়ালবশে কাগজের তরী
শ্বতির থেলেনা দিয়ে দিয়েছিছ ভরি;
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলার।

দিনের আলোক যবে রাত্তির অতলে
হয়ে যার হারা
আধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে অলে
শত লক্ষ ভারা।

আলোহীন বাহিবের আশাহীন দ্যাহীন ক্তি পূর্ণ করে দের যেন ক্ষান্তরের ক্ষাহীন ক্যোতি।

অন্তর্যবির আলো-শতদল
মৃদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রীভিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

জীবন খাতার জনেক পাতাই

থমনিতরো শৃস্ত থাকে।

আপন মনের খেয়ান দিয়ে

পূর্ণ করে লও না তাকে।

দেখার তোমার গোপন কবি

রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী

দেখায় তোমার কর্মাকে।

দেবতা বে চায় পরিতে গলায়
মাহুষের গাঁথ। মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
ভাগন ফুলের ডালা।

স্থপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামূকুল কথন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল।

সোনার মৃক্ট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যা মেখের ভরীতে।
যাও চলে রবি বেশজুষা খুলে
মরণ মহেখারের দেউলে
নীরবে প্রাণাম করিতে।

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাজির ভারারে বন্দে নমন্ধারে। লিলিবের মালা গাঁখা শরতের তৃণাগ্র-স্চিতে
নিমেবে মিলায়,—তবু নিধিলের মাধূর্য-ক্ষচিতে
স্থান তার চির স্থির; মণিমালা রাজেক্রের গলে
আছে, তবু নাই সে বে, নিত্য নই প্রতি পলে পলে।

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা সেই ভো আমার প্রদীপ রাভের বেলা।

ববে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে— বসস্ত আর নাই এ ধরণীতলে।

বসস্তবায়ু, কুস্থম-কেশর গেছ কি স্থালি ? নগরের পথে খুরিয়া বেড়াও উড়ায়ে ধুলি।

হে অচেনা, তব আঁথিতে আমার আঁথি কারে পায় খুঁজি। যুগান্তরের চেনা চাহনিটি আঁথারে লুকানো বুঝি।

দখিন হতে আনিলে, বায়ু, ফুলের জাগরণ, দখিন মুখে ফিরিবে যবে উজাড় হবে বন।

ওগো হংসের গাঁতি, শীত-পবনের সাথি, ওড়ার মদিরা পাখার করিছ পান। দ্বের স্থানে স্থো। নভো-নীলিমার নেশা, বলো, সেই রসে কেমনে ভরিব গান। শিশির-শিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকৃল করিল কেন।
ভোরের স্থপনে জনামা প্রিয়ার
কানে কানে কথা ধেন।

দিনান্তের ললাট লেপি' রক্ত আলো চন্দনে দিখধ্রা ঢাকিল আঁখি শব্দহীন ক্রন্দনে।

নীরব ধিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে তথন আমি তাঁরেও জানি মোরেও পাই জানিতে

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে দোষ নাহি মোর ফুলে। কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে, ফুল তুমি নিয়ো তুলে।

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায় তিমিত প্রদীপথানি নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায় কী বাজায় কী বা জানি।

শৌরপথের বিরহী তরুর কানে বাভাস কেন বা বনের বারতা আনে ।

ও বে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী, আমার বকুল বলিছে "ভোমারৈ চিনি"।

#### त्रवीख-त्रहमावली

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষ্যিত রাহ।
বস্তুপিও-বোকায় বন্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের বিক্ত ঘরে
বাহুবিমৃক্ত আলিকনের তরে।

গিরির ছ্রাশা উড়িবারে ঘুরে মরে মেঘের আকারে

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে কাছের চেয়ে দে কাছেতে আদে।

উতল সাগবের অধীর ক্রন্সন নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

চাদ কহে, "শোন্
ভকতারা,
রজনী যথন
হল সার।
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হায়
এলি হেসে,
আলো আধারের
মাজে এসে
করিলি আমায়
দিশে হারা।"

হতভাগা মেৰ পাৰ প্ৰভাতেৰ সোনা,— সন্ধানা হতে ফুৰায়ে ফেলিয়া ভেমে বাৰ আনমনা।

ভেবেছিছ গনি গনি লব সব ভারা
গনিতে গনিতে রাভ হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইছ বেছে।
আন্ত ব্ঝিলাম, যদি না চাহিয়া চাই
ভবেই ভো একসাথে সব-কিছু পাই;
সিন্ধুরে ভাকায়ে দেখো, মরিলো না সেঁচে

ভোষারে, প্রিয়ে, হাদয় দিয়ে
ভানি তবুও জানি নি।
সকল কথা বল নি অভিযানিনী।

লিলি, ভোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি, তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে ফুলের আশা ওরে! ফুটিল ফুল ফাওন-রক্তনীতে বিফলে গেল ঝরে।

নিমেবকালের অতিথি বাহারা পথে আনাগোনা করে, আমার গাছের ছায়া ভাহাদেরি তরে। বে জনার লাগি চিরদিন মোর আখি পথ চেয়ে থাকে আমার গাছের কল ভারি তরে পাকে। বহ্নি যবে বাঁধা থাকে ভক্কর মর্মের মাঝথানে ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে। যথন উদ্ধাম শিখা লক্ষাহীনা বন্ধন না মানে মরে যায় বার্থ ভক্ষমাঝে।

> কানন কুম্বম-উপহার দের চাঁদে সাগর আপন শৃক্ততা নিয়ে কাঁদে।

লেখনু জানে না কোন্ অনুনি নিথিছে লেখে যাহা তাও তার কাছে দবি মিছে।

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি। ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁকি।

> আকাশ কভু পাতে না কাঁদ কাড়িরে নিতে চাঁদে, বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ নিজেরে নিজে বাঁধে।

সমন্ত আকাশভরা **আলোর মহিমা** তৃণের শিশিরমাঝে <del>থোঁকে নিজ সীমা,</del>

প্রভাত-আলোরে বিজ্ঞপ করে ও কি কুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকমকি ?

একা এক শৃশুমাত্র নাই অবলম, তুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ। প্রভেষেরে মান যদি এক্য পাবে তবে, প্রভেষ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা, কেবতা মরিলে হবে ধর্ম একধানা।

আনার অকেরে দেখে একাকার ক'রে, আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।

হুল বেধিবার বোগ্য চন্দ্র বার বহে সেই বেন কাঁটা দেখে, অস্তে নহে নহে।

धूनात्र मात्रित्न नाथि टाएक टाएथ मूर्थ। कन गरना, बानारे निरम्दर गाद गूरक।

ভালো করিবারে যার বিবম ব্যন্ততা ভালো হইবারে তার অবদর কোথা।

ভালো বে করিতে পারে ফেরে ছারে এসে, ভালো বে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

चारत (थां फू) करत निरम्न भरत ने भरिते जारत वनि नम्रो वन, त्यांनाम ना मिर्ते।

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই কিছ "কাজ কয়া যাক" বলিয়ো না ভাই।

কান্দ লে তো সাম্ববের, এই কথা ঠিক। কাজের সাহ্ব কিন্তু ধিক তারে ধিক। स्पर्येद स्थाज इत्याच स्थाप्तेर स्थाप्त । जनकार क्षा इत्याच अव्याप्त संदर्भ ।

अप्रवादः वृज्यं काम वृत्यं काव काव,

यर रेप यथा मेर्ड कुम्मार्थ (ब्राप्टा। यम एका गर्द तिका म्यू क्रिक त्राप्टा)

राखं परतं प्रमु सम् म्योक् ४ स्थांगा।। म्यूप त्यारकं त्यूप त्यूर म्यूट क्यूप क्यूप,

स्थान स्थान करतं कर करा तह हात । भाषाम अभागा हार्ग करा हाता ।

બ્રેમ ર્રેલ્ શસ શસ કાત અને કુસ્ટ્ર # બ્રિબર્લ ૧૧ મહિલાઈ મેકમાલ મધ્ય

र्यात् अवस् अत्य क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट मा

এয়হ দে প্রত্য, আৰু প্রমন্ত করিছে। প্রমন্ত দে প্রত্য, আৰু প্রমন্ত করিছে।

# নাটক ও প্রহসন

# মুক্তধারা

## युक्शवा

উত্তরকৃট পার্বতা প্রদেশ। সেবানকার উত্তরভৈরব-যন্দিরে বাইবার পথ। মূরে আকালে একটা অপ্রজ্ঞো লোহবছের মাখাটা দেখা বাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে তৈরব-মন্দির-চ্ডার ত্রিপূল। প্রের পার্বে আমবাধানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্তার তৈরবের মন্দিরে আরতি, সেবানে রাজা পদত্রকে বাইবেন, পথে শিবিরে বিপ্রাম করিতেছেন। তাহার সভার বছরাজ বিভূতি কহবংসরের চেষ্টার লোহবছের বাধ তুলিরা মৃত্যধারা বরনাকে বাধিয়াছেন। এই অসাবাস্ত কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকৃটের সমস্ত লোক তৈরব-মন্দির-প্রাহণে উৎসব করিতে চলিরাছে। তৈরব-মন্দ্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিদল সমস্তদিন স্বব্দান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ অলিতেছে, কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ অলিতেছে, কাহারও হাতে দথ, কাহারও ঘটা। গানের মাবে মাবে তালে তালে ঘটা বাজিতেছে।

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর, জয় জয় জয় প্রেলয়ংকর, শংকর শংকর।

क्य गः नयस्थान्त्र, क्य व्यत-ट्रिन्न, क्य गःक्ठे-गःरव

শংকর শংকর।

[ সন্ন্যাসিদল পাহিডে পাহিতে প্ৰস্থান করিল

পূজার নৈবেত লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

উত্তরকৃটের নাগরিককে সে প্রছ করিল

পথিক। আকাশে ওটা কা গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে। নাগরিক। আন না? বিদেশী বুঝি ? ওটা যত্ত্ব। পথিক। কিনের যত্ত্ব?

নাগরিক। আমানের বন্ধরাক্ষ বিভূতি গচিশ বছর খবে বেটা তৈরি করছিল, সেটা ওই তো শেষ হয়েছে, তাই আন্ধ উৎসব। পথিক। যন্ত্ৰের কান্সটা কী ?

नात्रविक । भूकशाता वतनात्क (वैर्परह ।

পথিক। বাবা রে। ওটাকে অহ্বরের মাধার মতো দেখাছে, মাংদ নেই, চোয়াল বোলা। ভোমাদের উত্তরকূটের শিশবের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরান্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুক্ষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগ্রিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মন্ত্রত আছে, ভাবনা ক'রো না।

পথিক। তা হতে পাবে, কিন্তু ওটা অমনতবো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জ্বিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরান্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক। আজু ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না ?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এই সমর আসি, কিছু মিলিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিরে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মিলিরের মাধা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাছে। দিয়ে আসি নৈবেছ, কিছু মন প্রশন্ন হছে না।

#### একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

একখানি শুল্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে ল্টাইয়া পড়িতেছে স্থালোক। স্থমন। আমার স্থমন। নোগরিকের প্রতি) বাবা আমার স্থমন এখনও ফিরল না। তোমরা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক। কে তুমি?

প্রীলোক। আমি জনাই গাঁরের অখা। সে যে আমার চোথের আলো, আমার প্রোণের নিখাস, আমার স্থমন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা?

অস্বা। তাকে যে কোপায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল্ম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক। তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অধা। আমি শুনেছি এই পথ দিরে তাকে নিয়ে গেল, ওই গৌরীশিথরের পশ্চিমে—সেধানে আমার দৃষ্টি পৌছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক। কেঁদে কী হবে ? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরভি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো। অধা। না বাবা, দেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে পিরেছিল্ম। তখন থেকে পুলো দিতে বেতে আমার ভর হয়। দেখো আমি বলি ডোমাকে, আমাদের পুলো বাবার কাছে পৌছছে না—পথের থেকে কেড়ে নিছে।

नाशविक। (क निष्कृ?

আছা। বে আমার বৃক্ষের থেকে হ্রমনকে নিয়ে গেল সে। সে বে কে এখনও ভো বৃক্তমুম না। হ্রমন, আমার হ্রমন, বাবা হ্রমন। [উভরের প্রস্থান

উত্তরকুটের ব্বরাজ অভিবিং বল্পরাজ বিভৃতির নিকট দুত পাঠাইরাছেন। বিভৃতি বখন দশিবের দিকে চলিরাছে তখন দূতের দহিত তাহার সাক্ষাং।

দ্ত। যম্বরান্ধ বিভৃতি, যুবরান্ধ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বিভৃতি। কী তাঁর আদেশ ?

দৃত। এতকাল ধরে তৃমি আমাদের মৃক্তধারার ব্যবনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক ব্যায় ভেলে গেল। আৰু শেষে—

विভৃতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দৃত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশাস করতেই পারে না বে, দেবতা তাদের বে জ্ল দিয়েছেন কোনো মাহুব তা বন্ধ করতে পারে।

বিভৃতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, **আমাকে দিয়েছেন জলকে** বাঁধবার শক্তি।

দ্ত। তারা নিশ্চিস্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাবের খেত— বিভৃতি। চাবের খেতের কথা কী বলছ ?

দৃত। সেই খেত ভকিয়ে মারাই কি ভোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্ত ছিল না ?

বিভৃতি। বালি-পাধর-জলের বড়যন্ত্র ভেদ করে মান্ন্রের বৃদ্ধি হবে জনী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাবির কোন্ ভূটার খেত মারা যাবে সে-কথা ভাববার সময় ছিল না।

দৃত। যুবরাজ ভিজ্ঞাসা করছেন এখনও কি ভাববার সময় হয় নি ? বিভৃতি। না, আমি বন্ধশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দৃত। কৃষিতের কাল্লা ভোমার দে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না ?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কারার জোরে আমার যত্র টলে না। ু দৃত। অভিশাপের ভয় নেই ভোমার ?

বিভৃতি। অভিশাপ। দেখো, উত্তরকৃটে যখন মন্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল না জখন বাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বর্মের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যদ্ম জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে বার লড়াই, মাছ্যের অভিশাপকে সে গ্রাহ্ম করে?

দৃত। যুবরান্ধ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্ডি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভৃতি। কীর্তি ধখন গড়া শেষ হয় নি তথন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকুটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত। যুববাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভৃতি। স্বয়ং উত্তরকৃটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দৃত। তিনি বলেন—উত্তরক্টে কেবল যন্তের রাজত্ব নয়, সেধানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভৃতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে ব'লো আমার এই বাধ্যত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দৃত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্মে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভৃতি। (চমকিয়া)ছিত্র ? সে স্থাবার কী ? ছিডের কথা ভূমি কী জান ? দৃত। স্থামি কি স্থানি ? থার স্থানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[ দৃতের প্রস্থান

উত্তরকুটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে ৷ বিস্তৃতিকে দেখিয়া

- >। বাং যন্ত্রবাজ, তুমি তো বেশ লোক। কথন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এদেছ টেরও পাই নি!
- ২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কথন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে স্বাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চর্ম্নাগাঁয়ের নেড়া বিভৃতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা থেলে, আর কথন সে আমাদের স্বাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাওটা করে বসল।

৩। ওরে গবরু, রুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিস্কৃতিকে আর কথনো চক্ষে দেখিল নি কি? মালাগুলো বের কর্, পরিয়ে দিই।

বিভূতি। থাক্ থাক্ আৰু নয়।

- ৩। আর নয় তো কী? বেষন তৃমি হঠাৎ মস্ত হরে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লখা হয়ে উঠত আর উত্তরকৃটের দব মাহুবে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাশিরে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।
  - ২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনও এলে পৌছোল না।
  - ১। বেটা কুঁড়ের সন্দার, ওব পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে ভবে-
- ৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুত।
- ৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামস্তের বর্ণটা চেয়ে এনে আজ বিভৃতিদাদার রুণবাত্তা
   করাব। কিস্ক রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে বাবেন।
- । ভালোই হয়েছে। সামত্তের রখের বে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে
  কথায় কথায় দশধানা হয়ে পছে।
- ত। হাং হাং হাং। দশরথ। আমাদের লম্ এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ।
- १। সাধে বলি। ছেলের বিয়েতে ওই রবটা চেয়ে নিয়েছিলুম। য়ত চড়েছি
   তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেলি।
  - ৪। এক কাজ কর। বিভৃতিকে কাঁধে করে নিয়ে ধাই।

বিভৃতি। আবে কর কী। কর কী।

। না, না, এই তো চাই। উত্তরকৃটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তৃমি আজ
 তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাধা স্বাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কাথের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভৃতিকে তুলিয়া লইল। সকলে। অন্ন মন্ত্রবাজ বিভৃতির জন্ম।

গান

নমো যন্ত্ৰ, নমো যন্ত্ৰ, নমো যন্ত্ৰ।
তৃমি চক্ৰম্পৰমন্ত্ৰিত,
তৃমি বন্ধবিদ্ধবন্দিত,
তব বন্ধবিশ্বক্ষোদংশ
ধ্বংস-বিকট দ্বাঃ

| ভব         | দীপ্ত অগ্নি শত শতমী                |
|------------|------------------------------------|
|            | বিশ্ববিশ্বয় পশ্ব।                 |
| <b>ত</b> ব | <b>ट्यो</b> श्गन्त टेमलप्रमन       |
|            | ষ্টল-চলন মন্ত্ৰ।                   |
| কভূ        | कार्वराष्ट्रेडेवमृष्               |
|            | ঘনপিনদ্ধ কায়া,                    |
| কভূ        | ভৃত <b>न-</b> खन-षस्त्री <b>क-</b> |
|            | नज्यन नघूमायां,                    |
| <b>ভ</b> ব | খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ              |
|            | ক্ষিতি বিকীৰ্ণ-অন্ত্ৰ,             |
| <b>ত</b> ব | পঞ্চভূত-বন্ধনকর                    |
|            | ইন্দ্রজাল তন্ত্র।                  |

### [ বিভৃতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল উত্তরকুটের রাজা রণজিং ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজিং। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মৃক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভৃতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ইবাঁ?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। বস্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাধরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অন্ধ, মান্থবের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবভরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্থণা আমিই দিয়েছিলুম, ভাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

বণজিং। তাতে ফল হল কী ? ত্বছর খাজনা বাকি। এমনতরো তুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাণ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। থাজনার চেয়ে তুর্লা জিনিস আদার হচ্ছিল, এমন সমর তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্বে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাথবেন, যথন অসম্ভ হয় তথন তঃথের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিং। তোমার মন্ত্রণার স্থ্য ক্ষণে ক্ষণে বদশায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নিচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাণে রাখাই রাজনীতি।— এ-কথা বদ নি ? ্মরী। বলেছিল্ম। তথন অবস্থা অক্তরকম ছিল, আমার মরণা সময়েচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিং। যুবরাক্ষকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। মন্ত্রী। কেন মহারাজ ?

রণজিং। যে প্রজারা দ্রের লোক, তাম্বের কাছে গিয়ে ঘেঁনাঘেঁষি করলে তামের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভর জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহাবাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভূলছেন।
কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে,
তিনি হয়তো কোনো হত্তে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে
মুক্তধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভূলিয়ে রাখবার জন্তে—

বণজিং। তা তো জানি—ইদানীং ও যে প্রায় বাত্রে একলা ঝবনাতলায় গিয়ে ওয়ে থাকত। থবর পেয়ে একদিন বাত্রে সেথানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করন্ম, "কী হয়েছে অভিজিং, এথানে কেন ?" ও বললে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা ওনতে পাই।"

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিঞ্জাদা করেছিলুম, "তোমার কী হয়েছে যুবরাজ ? রাজবাড়িতে আঞ্চকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন ?" তিনি বললেন, "আমি পৃথিবীতে এদেছি পথ কাটবার জন্তে, এই থবর আমার কাছে এসে পৌছেছে।"

রণজিং। ওই ছেলের যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাছে।

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজ্বিং। ভূল করেছেন তিনি। ওকে নিম্নে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম বাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না বায় এইজন্তে শিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজ্ঞিং কেটে দিলে। উত্তরকৃটের জন্নবন্ত তুমুণ্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। আরু বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবভরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজ্বিং। কিন্তু এ বে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিস্তোহ। শিবতরাইরের ওই যে ধনজ্ব বৈরাণীটা প্রজাদের খেশিরে বেড়ার, এর মধ্যে নিশ্চর সেও আছে। এবার ক্ষীস্থাক্ত তার কঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই। মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু জানেন তো এমন সূব দুর্বোগ আছে যাকে আটকে রাধার চেয়ে ছাড়া রাধাই নিরাসম।

বণজিং। আজ্ঞা সেক্ষয়ে চিস্তা ক'বো না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাঞ্জেই চিন্তা করতে বলি।

#### প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদ্রে। [ প্রস্থান রণজিং। ওই আর-একজন। অভিজিৎকে নট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মাছুযের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও ছংখ।—ও কিসের শব্দ ?

मञ्जी। टेज्यवभन्नीय मन मन्मिय ध्यमक्रिया व्यविद्यह ।

ভৈরবপদ্বীদের প্রবেশ ও গান

তিমির-হাদ্বিদারণ জলদায়ি-নিদারুণ, মরুশ্মশান-সঞ্চর, শংকর শংকর। বছ্রঘোষ-বাণী, রুদ্র, শূলপাণি, মৃত্যুসিদ্ধ-সন্কর,

প্রিস্থান

#### রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন তার ওল্ল কেল, ওল্ল বন্ধ, ওল্ল উদীব

শংকর শংকর।

क्रान्तिक । त्यांचा । शाम प्रकारताक क्रिय पांक फिलतोब्बरत

রণজিং। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরতৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিং। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিং। তোমার এই তুর্বাক্য আমাদের মহোৎশবকে আজ—

বিশ্বজিং। কী নিয়ে মহোৎসব ? বিশ্বের সকল তৃষিতের জ্ঞান্ত দেবদেবের ক্ষাওলু বে ক্লধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মৃক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন ?

द्वाबिर। नक सम्यान्य करा।

विश्वकिर। महास्वयंक भक्त क्वरण छत्र तारे !

বণজিং। বিনি উত্তরকুটের প্রদেবতা, আমাদের অন্নে তাঁরই কর। সেইজন্তেই আমাদের পক্ষ নিমে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছন। ভূকার শ্লে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকুটের সিংহাসনের তলাম ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশবিং। তবে ভোমাদের পূরা পূজাই নর, বেতন।

রণজ্বিং। খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীরের বিরোধী। **ভোষার** শিক্ষাতেই অভিজিং নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিং। আমার শিক্ষার ? একদিন আমি ভোমাদেরই দলে ছিলেম না ? চণ্ড-পদ্তমে যথন তুমি বিজ্ঞাহ স্কট্ট করেছিলে সেধানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিজ্ঞোহ আমি দমন করি নি ? শেষে কথন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদরের রখ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম ভাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষ্প মেথে যাকে গ্রহণ করলে ভাকে ভোমার ওই উত্তরকুটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও ?

বণজিং। মৃক্তধারার বরনাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ-কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বৃঝি ?

বিশ্বজিৎ। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিয়য়ণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িরে পৌরীনিখরের দিকে তাকিরে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কা দেখছ, ভাই ?" সে বললে, "দে-সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই তুর্সম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাছ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে ভখনই মনে হল, মৃক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ মরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বলনুম, "ভাই, তোমার জন্মকণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শশ্ব তোমাকে ঘরে তাকে নি।"

বণজিং। এডকণে ব্ৰাল্ম।

विश्वास्थिः। की वृक्षामः?

বণজিৎ। এই কথা শুনেই উদ্ভৱক্টের রাজগৃহ থেকে অভিজ্ঞিতের মমতা বিচ্ছির হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্তে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশক্তিং। ক্ষতি কী হয়েছে ? বে পথ খুলে বান্ধ সে পথ সকলেরই—বেমন উত্তর-কুটের তেমনি শিবতরাইনের। রণজিং। খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এডকাল ধৈর্ব রেখেছি। কিন্তু আর নয়, অজনবিজোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে বাও।

বিশ্বজিং। আমি ড্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ড্যাগ যদি কর ভবে সৃষ্ঠ করব। (প্রশ্বাধ

#### অম্বার প্রবেশ

অস্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে? স্ব তো অন্ত বায়—আমার স্থমন তো এখনও ফিরল না।

'রণজিং। তুমি কে ?

অধা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? স্থমন কি তবে এগনও চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিথর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

त्रविष्टि । मधी, এ বৃঝি---

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিং। (অস্থাকে) তুমি খেদ ক'রো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান ভোমার ছেলে আঞ্জাই পেয়েছে।

অমা। তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধ্যেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

वर्गकिए। त्मरव जरन। त्मरे मह्मा जर्बन । स्मार नि।

জম্বা। তোমার কথা সভ্যি হ'ক, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি ভার জন্মে অপেকা করব। স্থমন।

## একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের ওলায় উত্তরকুটের গুরুমশায়

#### প্রবেশ করিল

শুক। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব পলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশর। ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। ( হাতের কাছে ছই একটা ছেলেকে পাবড়া মারিয়া)—ছেশর।

ছাত্রগণ। জেশব।

●平: 自自自自自

ছাত্তগণ। 🗐 🗐 🗐---

ওক। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

চাত্রগণ। পাঁচবার।

अरु। नकोहाफ़ा राष्ट्र। यन् अः अ अ अ अ अ-

ছাত্ৰগণ। এ এ এ এ এ এ -

গুরু। উত্তর্কুটাধিপতির জয়---

ছাত্ৰগণ। উত্তৰকূটা---

গুরু। —ধিপতির

ছাত্রগণ। ধিপতির

श्रुक्ता व्यक्ती

ছাত্রগণ। জয়।

বণজিং। ভোমবা কোথায় বাচছ?

শুক্র। আমাদের বন্ধরাক্ত বিভৃতিকে মহারাক্ত শিরোপা দেবেন ভাই ছেলেম্বের নিম্নে বাছিছ আনন্দ করতে। বাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে ভার কোনো উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিং। বিভৃতি কি করেছে এরা সবাই জানে ভো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের থাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

वर्गाकर। एकन मिरम्राह्म ?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্তো।

রণজিং। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে থারাপ লোক।

রণজিং। কেন থারাপ ?

বণজিং। কেন খাবাপ তা জান না ?

গুরু। জানে বই কি, মহারাজ। কীরে, তোরা পড়িস নি—বইরে পড়িস নি— ওলের ধর্ম খুব ধারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

ওক। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল্ না—( নাক দেখাইয়া )

ছেলেরা। নাক উচু নয়।

শুক্র। আছো, আমাদের গণাচার্থ কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উচু থাকলে কী হয় ?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

खकः। তারা को कदि ? वन् ना — शृषिवीरिक— वन् — छात्राहे नकरणत छेणव कशी इस, ना ?

ছেলেরা। হা, अप्रौ হয়।

গুরু। উত্তরকৃটের মাহুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস ?

(इलवा। कातामिनई ना।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাণ্জিৎ ছ-শ তিরেনকাই জন সৈক্ত নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

(ছल्का। है। निस्मिहित्नन।

গুরু। নিশ্চরই জানবেন, মহারাজ, উত্তরক্টের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মার, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীবিকা হয়ে উঠবে। এ বদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িছ যে আমাদের সে আমি একদগুও ভূলি নে। আমরাই তো মান্নুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

मद्यो। किन्छ ध्ये भाजवारे ए एजामाराव श्वन्नाव।

গুরু। বড়ো স্থন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশার, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খালুসামগ্রী বড়ো তুমু ল্য—এই দেখেন না কেন, গ্যান্থত, ষেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যন্থতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[ कप्रश्तनि कदारेया ছाত্রদের नरेया छक्रमनाय প্রস্থান কবিল।

রণজিং। তোমার এই শুরুর মাধার খুলির মধ্যে অস্তু কোনো দ্বত নেই, গব্যন্নতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইসব মাম্থই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিং। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভূলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

বণজিং। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিকার হরে গেছে, তাই দেখতে পাওরা যাছে। বণজিং। দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন জুছ হরে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উন্নত মৃষ্টির মতো দেখাছে। অভটা বেশি উচু করে ভোলা ভালো হয় নি।
মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বৃকে যেন শেল বিবৈ রয়েছে মনে হছে।
রণজিং। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল। ভিভরের প্রস্থান

#### উত্তরকৃটের দিভীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

- ১। দেখলি তো, আজকাল বিষ্কৃতি আমাদের কী রকষ এড়িরে এড়িরে চলে।
  ও যে আমাদের মধ্যেই মাছব লে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘরে কেলতে চায়।
  একদিন ব্যতে পারবেন খাপের চেরে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।
  - ২। তা যা বলিস, ভাই, বিভৃতি উত্তরকুটের নাম বেখেছে বটে।
- >। আবে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি **আরম্ভ করেছিন। ওই বে** বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।
  - ৩। স্বাবার যে ভাঙবে না ভাই বা কে জানে ?
  - ১। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা ?
  - ২। কেন, কেন, কী হয়েছে ?
  - )। को इस्तरह ? अप। कानिम न ? स्व स्व सह साई रहा समह —
  - ২। কীবলছে ভাই?
- ১। কী বলছে ? স্থাকা নাকি রে ? এও আবার জিগ্রেদ করতে হয় নাকি ?
   আগাগোড়াই—দে আর কী বলব ।
  - ২। তবু ব্যাপারটা কী একটু বুরিম্বে বলু না--
- ১। রঞ্চন, তুই অবাক করলি। একটু সর্ব কর্ না, পট্ট বুঝবি হঠাৎ বখন একেবারে---
  - २। मर्वनाम । विनम की पापा ? हंठार अरकवादा ?
  - ১। হাঁ ডাই, বগড়ুর কাছে ভনে নিস। সে নিজে মেপে কুখে লেখে এসেছে।
- ২। ঝগড়ুব ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যধন বাহবা বিচ্চে থাকে, ও তথন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বলে।
  - ৩। আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ বে বলে বিভৃতির না কিছু বিশ্বে সব—
- ১। আমি নিজে জানি বেছটবর্মার কাছ থেকে চুরি। ইা, সে ছিল বটে গুলীর মতো গুলী—কড বড়ো ছাথা—গুরে,বাস রে! অবচ বিভূতি পার শিরোপা, আর সে পরিব না থেতে পেরেই মারা গেল।

- া 🗝 । 📆 খুই কি না খেতে পেয়ে ?
- া 5। আরে না থেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওরা কী থেতে পেরে সে কথার কাজ কী ? আবার কে কোন্দিক থেকে—নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেশের স্বায়ধ বে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।
  - ২। তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিছ-
- ১। আহা, তা হবে না কেন ? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্ ওই চব্রা গাঁরে আমার বুড়ো দালাছিল, তার নাম ভনেছিল তো ?
- : ।২ । : আরে বাস রে ! তাঁর নাম উত্তরকৃটের কে না জানে ? তিনি তো সেই—ওই যে কী বলে—
- ১। হাঁ, হাঁ, ভাষর। নক্তি তৈরি করার এত বড়ো ওন্তাদ এ মুরুকে হর নি। ভাঁর হাজের নক্তি না হলে রাজা শক্রজিতের একদিনও চলত ন।।
- ৩। সে সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হলুম বিভৃতির এক গাঁরের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অক্ত কথা। আর আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথো। বেরোনা ভাই, যেরোনা, ফিরে যাও।

২। ওই শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

#### বটুকের প্রবেশ

গারে হেঁড়া কথল, হাতে বীকা ভালের লাঠি, চুল উব্বোধ্যো

- ্ ১। কী বটু, যাচ্ছ কোপায় ?
  - বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান। বেম্বোনা ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।
  - ২। কেন বলোতো?
- বটু। বলি দেবে, নরবলি। আমার তৃই জোরান নাতিকে জোর করে নিরে গেল, মার তারা ফিবল না।
  - ৩। বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো ?
  - वर्षे। एका, एका नानवीय काटह ।
- ্ৰাং না আবার কে ?
- রষ্টু। সে বন্ধ পার তত চায়—তার <del>ডড় রসনা বি-পাওরা আগুনের শিপার মতে।</del> কেবলই বেড়ে চলে।

- ১। পাগলা। আমরা ভো বান্ধি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেধানে ভূকা দানবী কোথায় ?
- বটু। ধবর পাও নি ? ভৈরবকে বে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেশীতে।
- ২। চুপ চুপ পাগলা। এসব কথা শুনলে উত্তরকুটের মাছব তোকে কুটে কেলবে।
  বটু। তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে
  তোর নাতি ছটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।
  - ১। তারা ভো মিথ্যে বলে না।
- বটু। বলে না মিখ্যে ? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন ? সাবধান, বাবা, সাবধান, বেয়ো না ও পথে।
  - २। प्राथी, नाना, व्यामाय शास्त्र किन्छ काँठी निरत्न छेठेरछ ।
  - ১। রঞ্, তৃই বেজায় ভীতৃ। চল্ চল্।

[ সকলের প্রস্থান

#### যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। বুঝতে পারছি নে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে বাচ্ছ ?

অভিক্রিং। সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোভ রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেবছি। আমাদের সঙ্গে তৃমি যে বাধনে বাধা দেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি দেটা ছিঁড়ল।

অভিক্রিং। ওই দেখো সময়, গৌরীশিখরের উপর স্বান্তের মৃতি। কোন্ আন্তনের পাখি মেখের জানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথবাত্রার ছবি অন্তস্ব আকাশে এঁকে দিলে।

শঞ্চয়। দেখছ না, যুবরাজ, ওই যমের চূড়াট। স্থাস্ত-মেবের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাধির বুকে বাগ বিঁথেছে, দে ভার ভানা ঝুলিয়ে রাজির গহ্মরের দিকে পড়ে বাচছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্লামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ। বেখানে বাধা সেখানে কি বিপ্ৰায় আছে ?

সময়। রাজবাড়িতে বে ভোমার বাধা, এভদিন পরে সে কথা ভূমি কি করে বুঝনে ? অভিজিৎ। বৃষ্ণনুষ, ষধন শোনা গেল মৃক্তধারার ওরা বাঁধ বেঁধেছে। সঞ্জয়। তোষার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ। মাহ্যের ভিতরকার রহন্ত বিধাতা বাইরের কোথাও নাকোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ওই মৃক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা মধন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তথন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বৃঝতে পারলুম উত্তরক্টের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্তে।

সঞ্জ। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সদী করে নাও।

অভিজিৎ। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

শঞ্জ। তুমি অত কঠোর হ'য়োনা, আমাকে বাজছে।

অভিক্রিং। তুমি আমার হদয় জান, সেইজন্তে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুরবে।

় শক্ষয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই যে বন্দীরা দিনাবদানের গান ধরলে, এবও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিব্রিং। ভাই, তারই মৃদ্য দেবার জ্ঞেই কঠিনের দাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তৃমি পৃক্তায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি বেত পদ্ম দেখে তৃমি অবাক হয়েছিলে? তৃমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি ল্কিয়ে কে তৃলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে—কিছ এইটুকুর মধ্যে কত স্থাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীক্ল, বে আপনাকে গোপন করেছে, কিছ আপনার পৃঞ্জা গোপন করতে পারে নি, তার মূব তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বই কি। সেইজন্তেই সইতে পারছি নে ওই বীভংসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহান্ত করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের দক্ষে লড়াই করতে যেতে বিধা করি নে।

শঞ্চয়। গোধুলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মুছিত হরে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কারার মৃতি ভোমার হদরে এসে পৌছছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌছছে। আমারও বৃক কারার ভবে বরেছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে।—চেরে দেখে। ওই পাখি দেবদার-গাছের চূড়ার ভালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাদের অর্ণো যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই স্থাতের আকাশের দিকে চুপ করে চেখে আছে সেই চেরে থাকার স্থাট আমার জ্বারে এনে বালছে, স্কার এই পৃথিবী। বা কিছু আমার জাবনকে মনুমর করেছে নে সমন্তকেই আল আমি নম্ভার করি।

#### বটুর প্রবেশ

वर्षे । ' त्यस्त्र भिरम ना, त्यस्य किविस्य मिरम ।

चित्रिः। कि हास्त्रक्, बहु, राष्ट्रामात क्यान रक्ति वक पड़रक् वि।

वर्षे । आभि मकनटक मावधान कदरण दिविदाहिन्म, वनहिन्म, "दिस्मा मा ७ भर्द, किर्दा मा ७ ।"

थिं अधिकः। त्वन, कौ हस्त्रहि ?

বটু। জান না, যুবরাজ ? ওবা বে আজ বন্ধবেদীর উপর তৃফারাক্সীর প্রতিষ্ঠা করবে। মাহয-বলি চায়।

गश्य: म की क्था?

বটু। সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার ছুই নাভির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিল্ম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব ভো জাগলেন না।

অভিক্রিং। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বট়। (কাছে আসিয়া চূপে চূপে) তবে শুনেছ বুঝি ? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ ? অভিজিং। শুনেছি।

বটু। সর্বনাশ। তবে ভো ভোমার নিম্বৃতি নেই।

অভিজিং। না, নেই।

বটু। এই দেখছ না, আমার মাথা দিরে বক্ত পড়ছে, সর্বাচ্ছে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে!

অভিক্রিং। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু। চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে ? আপন লোক যখন থিক্কার দেবে ? অভিজিং। সইভেই হবে।

বটু। তাহলে ভয় নেই ?

षिखिर। नाष्य निहा

বটু। বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে কেশো। আমিও ওই পথে। ভৈরব আমার কপালে এই বে বক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন ভার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে।

#### त्राज्यारती উषर्यत यात्र

उदर। निकारकटिय १४ तकन भूता मिता यूरवाक ?

অভিবিং। শিবভরাইরের লোকদের নিতাছর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্তে।

উদ্ধৰ। মহারাজ তো তাদের সাহায়্যের জন্তে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামারা আছে।

অভিজিৎ। তান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বা-ছাতের বদাক্সভার বাঁচানো ষায় না। তাই ওদের অন্ধ-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ব। মহারাজ বলেন, নন্দিশংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজন-পাত্তের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ। চিরদিন শিবতরাইয়ের অম্প্রীবী হয়ে থাকবার হুর্গতি থেকে উত্তর-কূটকে মৃক্তি দিরেছি।

উদ্ধব। ছ:সাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেরেছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওরাও নিরাপদ নয়।

#### অস্বার প্রবেশ

অশা। স্থান। বাবা স্থান। যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে ভোমরা কি কেউ যাও নি ?

অভিক্রিং। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে ?

অমা। হাঁ, ওই পশ্চিমে, বেখানে সৃষ্টি ভোবে, বেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিং। ওই পথেই আমি যাব।

অস্বা। তাহলে তৃ:খিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, ব'লো মা তার জন্তে পথ চেয়ে আছে।

অভিক্রিং। বলব।

অহা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। স্থমন, আমার স্থমন।

[ প্রস্থান

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,

क्य क्य क्य अम्मःक्र ।

জয় সংশয়-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন

खय गःक्ठ-मःश्व,

শংকর, শংকর।

প্রিস্থান

#### সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ ককন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

विक्रिः। को जांत्र वात्रन ?

विकामान। (भाभत वनव।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? **আমার কাছেও** গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়। আমিও সঙ্গে হাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেকা করব।

[ অভিবিংকে नहेश विकश्मान निविद्यत्र मिरक প্রস্থান করিল

#### বাউলের প্রবেশ

श्रान

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।

ঝড়ের মৃথে ভাসল তরী

কুলে আর ভিড়বে না রে।

কোন্ পাগলে নিল ডেকে,

कांपन शंग शिष्ट् द्वर्थ,

ওকে তোর বাছর বাধন ঘিরবে না রে। 🛛 🕻 প্রস্থান

#### ফুলওয়ালীর প্রবেশ

क्न अशानो । वावा, **উ** बबक्टिव विवृध्वि बाश्यि दिक ?

সঞ্জয়। কেন, তাকে ভোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওরালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। ওনেছি উত্তরকুটের স্বাই তাঁর পথে পথে পুস্বৃত্তি করছে। সাধুপুরুষ বৃদ্ধি ? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।

সঞ্য। সাধুপুক্ৰ না হ'ক, বুদিমান পুক্ৰ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কান্ধ করেছেন ডিনি?

শশ্ব। আমাদের ব্যবনাটাকে বেঁথেছেন।

कून छानी। जारे भूरका ? वास कि स्मन्जात काक श्रव ?

সঞ্জ । না, দেবভার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুশাবৃষ্টি ? ব্ঝাল্ম না।

সঞ্চয়। না বোঝাই ভালো। দেবভার ফুল অণাত্রে নট্ট ক'রো না, ফিরে যাও।—— শোনো, শোনো, আমাকে ভোমার ওই খেতপদ্মটি বেচবে ?

মূল ওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিল্ম সে তো বেচতে পারব না। সঞ্জয়। আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

স্কুপ্রালী। তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। ব'লো আমি দেওতলির চ্ধনী ফুলওয়ালী। (প্রস্থান

#### বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোপায়?

বিজয়পাল। শিবিরে তিনি বন্দা।

गक्षत्र। यूरवाक रानी। এ की न्मर्भाः

বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জ। এ কার ষড়যন্ত্র তার কাছে আমাকে একবার বেতে দাও।

विकासभागः। क्या करावनः।

সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিজ্ঞোহী।

विकाशनान । चारम महो।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চন্ত্র্ম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজ্জ্বপাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো। [উভয়ের প্রস্থান

#### শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনপ্রয়ের প্রবেশ

পান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
টেড়াপালে বুক ফুলিরে

> এই নাটকের পাত্র ধনপ্লব্ন ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রারন্ডিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে পওরা। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত। তোমার ওই পারেতেই ধাবে তরী

ছারাবটের ছারে।

পথ আমারে সেই দেখাবে

বে আমারে চার—

আমি অভ্যমনে ছাড়ব তরী

এই শুধু মোর দায়।

দিন ফ্রোলে জানি জানি
পৌছে ঘাটে দেব আনি

আমার জ্ঞাদিনের রক্তকমল

তোমার করুণ পায়ে।

#### শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

वनक्षत्र । अत्कवादि मूथ हून रह ! त्कन दा, की हरहाइ ?

১। প্রাক্ত লক চওপালের মার তো দহু হয় না। দে আমাদের যুব-রাঞ্চকেই মানে না, দেইটেতেই আরও অদহু হয়।

धनक्षत्र। अद्भ षाक्षभ मात्रक किंउएड भारति तन ? षाक्रभ नार्ता ?

২। বাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌছোবে না।

#### गरणम मर्नारत्रत्र व्यर्वम

গণেশ। আর সহা হয় না, হাত ছটো নিশপিশ করছে।

ধনধ্ব। তাহলে হাত হুটো বেহাত হয়েছে বল্।

গণেশ। ঠাকুর, একবার ছকুম করো ওই বণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা থসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিদ নে ? জোর বেশি লাগে বৃঝি ? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ খামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

8। जाहरन की कदरक वन १

धनक्य। भाव किनिमिटारकरे परक्वारत गाए। एवं स रकाम नामानः

। সেটাকী করে হবে প্রভূ?

ধনগ্রঃ মাথা তুলে বেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিক্ড বাবে কাটা।

२। माग्रह्मा रमा स्य भक्तः।

ধনপ্রয়। আসল মাত্র্বটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে ভদ্কটার, সে যে যাংস, মার থেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা ব্রালি নে?

২। ভোমাকেই আমরা বৃঝি, কথা ভোমার নাই বা ব্ঝলুম।

**४**नक्षमः । **ভाइला**हे मर्दनान इरम्रहः।

গণেশ। কথা ব্ৰতে সময় লাগে, সে ভব সয় না; তোমাকে ব্ৰে নিয়েছি, তাতেই স্কাল-স্কাল তবে যাব।

ধনঞ্জয়। তার পরে বিকেল যখন হবে। তখন দেখবি কুলের কাছে তরী একে ভূবেছে। যে কথাটা পাকা, দেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি ব্ঝিস তোম্বাবি।

গণেশ। ও কথা ব'লো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যথন পেয়েছি তথন যে করে হ'ক বুঝেছি।

ধনশ্বয়। বৃঝিস নি যে তা আর বৃঝতে বাকি নেই। তোদের চোধ রয়েছে রাভিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্থর বেরোল না। একটু স্থর ধরিয়ে দেব ?

গান

আবো, আবো, প্রভূ, আবো, আবো। এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্তেই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, ছুটো একই কথা। ছুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

> লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, ভয়ে ভয়ে কেবল ভোমায় এড়াই; যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুক্তয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তৃমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ভরে কিছা ভর দেখায় ভার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সাথো, আমিই হারি, কিখা তুমিই হার।

#### হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা, কেবল হেলে খেলে গেছে বেলা, দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

সকলে। লাবাল, ঠাকুর, তাই সই।— দেখি কেমনে কাঁদাভে পার।

२। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তে। ?

धनक्षत्र । दाकाद छेरमत् ।

ত। ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ার বলা ধার কি ? শেখানে কী করতে ধাবে ?

ধনপ্রয়। বাজসভায় নাম রেখে আসব।

8। বান্ধা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, দে হবে না।

धनक्षाः इत्य ना को त्व ? थ्व इत्व, त्यि छत्व इत्व ।

১। রাজাকে ভয় কর না তৃমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্চয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভন্ন করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভন্ন তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

- ২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।
- ৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনপ্র। কী চাইবি বে ?

৩। চাইবার ভো আছে ঢের, দেয় ভবে ভো?

धनवयः। वाक्य हारेवि ८न १

৩। ঠাট্রা করছ, ঠাকুর १

ধনশ্বয়। ঠাট্টা কেন করব ? এক পায়ে চলার মতো কি ত্বং আছে ? রাজত্ব একলা বদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যথন ভাড়া লাগাবে?

ধনশ্ব। রাজদরবারের উপরতলার মাহুষ যথন নালিশ মঞ্র করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে। গান

ভূলে ধাই থেকে থেকে
ভোমার আসন 'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব, বাবা ? যতকণ তাঁৱই আসন বলে না চিনবি ততকণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক-ফুলিয়ে বলবার জায়গা নয়, হাত জ্বোড় করে বলা চাই।

ষারী মোদের চেনে না বে, বাধা দেয় পথের মাঝে, বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি, লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দারী কি সাধে চেনে না ? ধুলোর ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি ? রাজা হলেই রাজাসনে বসে; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
মান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলোতে চেকে ঢেকে।

- ১। যাই বল, বাজত্য়োরে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম না। ধনঞ্জয়। কেন, বলব ? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।
- लकौकथा?

ধনপ্রয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিল তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে বাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জঙ্গে চলেছি সেইবানে, থেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিন্তু রাজা ভোমাকে ভো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জর। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কী?

#### গান

আমাকে বে বাধবে ধরে এই হবে যার সাধন,

গে কি অমনি হবে ?

আমার কাছে পড়গে বাধা সেই হবে মোর বাধন,

গে কি অমনি হবে ?

কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বলে ?

গে কি অমনি হবে ?

আপনাকে সে করুক না বল, মজুক প্রেমের রসে,

গে কি অমনি হবে ?

আমাকে বে কাদাবে তার ভাগ্যে আছে কাদন

সে কি অমনি হবে ?

- ২। কিন্তু বাবাঠাকুর, ভোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।
  ধনশ্বয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যার পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোলেরও
  সইবে।
- ১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শুনে আদি, শুনিয়ে আদি, তার পরে কপালে যা থাকে। ধনকয়। তবে তোরা এইখানে ব'স, এ জায়গায় কখনো আদি নি, পথ্যাটের ধবরটা নিয়ে আদি।
- >। দেখছিস, ভাই, কী চেহারা ওই উত্তরকৃটের মান্ত্যগুলোর ? যেন একভাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে ক্রফ করেছিলেন শেষ করে উঠতে কুরসং পান নি।
  - २। जाद म्हर्ष्यक्रि अम्बद्ध मान्दर्वाठा स्मरत कार्यक श्वराद ध्वनि १
  - ৩। যেন নিজেকে বন্তায় বেঁধেছে, একঁটুখানি পাছে লোকসান হয়।
- ১। ওরা মন্ত্রি করবার জন্তেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।
  - ২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শান্তর তার মধ্যে আছে কী ?
  - विष्कृ ना, विष्कृ ना, तिथिन नि छात्र चक्त्रश्राता छेटेरशाकात्र मरछा । .
- ২। উইপোকাই তো বটে। ওছের বিছে কেথানে লাগে দেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।
  - ৩। স্বার গড়ে ভোলে মাটির চিবি।
  - २। अत्यत अखत भिरव मारत धानिहारक, आब भाखत भिरव मारत मनहीरक।

- ২। পাপ, পাপ। আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন আনিস ?
  - ৩। কেন বল তো?
- ২। তা জানিস নে ? সম্ত্রমন্থনের পর দেবতার তাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈতারা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট তাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকুটের মাম্বকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থঃ—অপবিত্র।
  - ৩। এ তুই কোখায় পেলি?
  - २। ऋषः छक वरण मिखाइन।
  - ৩। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সভ্য।

#### উত্তরকৃটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

- উ >। আর সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভৃতিকে রাজা একেবারে ক্তিয় করে নিলে সেটা তো—
- উ ২। ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে নেব। এখন বল, জয় য়য়রাজ বিভৃতির জয়।
  - উ ৩। ক্ষত্রিরের অল্রে বৈশ্রের যত্ত্বে যে মিলিয়েছে, জয় সেই মন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।
  - উ ১। ও ভাই, ওই যে দেখি শিবতরাইয়ের মাম্ব।
  - উ२। की करत तुवानि ?
- উ >। কান-ঢাকা টুপি দেখছিদ নে? কীরকম অন্তত দেখতে? বেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিরেছে।
- উ ২। আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন ? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম ?
  - উ ১। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বৃদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্ত)
  - উ । তাই ? না, ভূলক্রমে বৃদ্ধি পাছে ভিতরে চুকে পড়ে। ( হান্ত )
- উ >। পাছে উত্তরকৃটের কানমলার ভূত ওলের কানত্টোকে পেয়ে বলে। ( হান্ত ) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হরেছে কী রে ?
  - উ । জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন। বশু যন্ত্র জিল বিভূতির জয়।
- উ > ৷ চূপ করে রইলি যে ? গলা বুজে গেছে ? টুটি চেপে না ধরলে আওরাজ বেরোবে না বুঝি ? বলু বছরাজ বিভূতির জয় !

গণেশ। কেন বিভৃতির জয় ? কী করেছে সে ?

উ ১। বলে কী ? কী করেছে ? এত বড়ো ধবরটা এখনও পৌছর নি ? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো ?

উ ৩। তোদের পিপাসার জ্বল বে তার হাতে; সে দরা না করলে জনার্টির ব্যাঙ্জ-গুলোর মতো শুকিরে মরে বাবি।

ৰি ২। পিপাদার ক্ল বিভৃতির হাতে ? হঠাৎ দে দেবতা হয়ে উঠল নাকি ?

উ २। स्वारक कृषि मिर्द्ध स्वराज्य कांक निर्द्ध हानिर्द्ध न्याद ।

ৰি ১। দেবভার কাৰু! ভার একটা নম্না দেখি ভো?

উ ১। ওই যে মুক্তধারার বাধ। [ শিবভরাইরের সকলের উচ্চহাক্ত

উ ১। এটা কি ভোৱা ঠাট্টা ঠাউবেছিল?

গণেশ। ঠাট্টা নয় ? মৃক্তধারা বাধবে ? ভৈরব স্বহস্তে বা দিয়েছেন, ভোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে ?

উ )। यहत्क त्रथ्ना, धरे व्याकात्म।

শি ১। বাপ বে। ওটাকী বে?

नि २। यन मच এकी लोहांत्र क्षिर, चाकाल लोह मात्राख वाष्ट्र ।

উ ১। ওই ফড়িঙের গ্রাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্দিন বলবে ওই ফড়িভের ডানার বসে ডোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ওই দেখো কান ঢাকার গুণ। ওরা শুনেও গুনবে না তাই তো মরে।

**नि )। भागवा मदब भवव ना ११ क्टब्रि ।** 

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে ?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেখ নি ? প্রত্যক্ষ দেবতা ? আমাদের খনঞ্জ ঠাকুর ? ভার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ । কানঢাকারা বলে কী ? ওদের মরণ কেউ ঠেকান্ডে পারবে না।

[ উত্তরকুটের দলের প্রস্থান

#### धनश्चात्रत्र टारिय

ধন#য়। কা বলছিলি বে বোকা? আমারই উপর ভোদের বাঁচাবার ভার? ভাহলে ভো সাভবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরকুটের ওরা আমাদের শাসিরে গেল বে, বিভৃতি মৃক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

धनक्षमः। वीथ दिर्देश्यक्त, दन्तरमः १

গণেশ। হা, ঠাকুর।

ধনঞ্জ। সব কথাটা ভনলি নে বৃঝি ?

श्रातम । ७ कि मानवात कथा? दश्म উড़िয়ে मिन्स।

ধনঞ্জয়। তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস ? তোদের স্বার েশোনা আমাকেই শুনতে হবে ?

শি । ওর মধ্যে শোনবার আছে কী, ঠাকুর ?

ধনপ্রয়। বলিস কীরে? যে শক্তি ত্রস্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা? তা সে অন্তরেই হ'ক আর বাইরেই হ'ক।

গ্রেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে?

ধনপ্রয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। ভোরা ব'স, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গো। জগৎটা বাণীময় রে, তার বেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।

#### শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি । এ কী বিষণ যে। খবর কী ?

বিষণ। যুবরান্ধকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এঙ্গেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

नकला। तन इत्व ना, किছুতেই इत्व ना।

বিষণ। কী করবি ?

नकल। कित्रियः निया यात।

विष्या की करत ?

সকলে। জোর করে।

विष्ण ।; बाकाव मक्त भाववि १

সকলে। বাজাকে মানি নে।

#### রণক্ষিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিং। কাকে মানিস নে ?

সকলে। প্রণাম।

গণেশ। তোমার কাছে দ্ববার করতে এসেছি।

दनक्षिए। किरम्य मयवाद ?

নকলে। আনবা ব্যাজকে চাই!
বৰ্ণজিং। বলিন কী?
১। ইা, যুবসাজকে শিবভবাইকে নিবে বাব।
বৰ্ণজিং। আর বনের আনকে গাজনা বেবার কথাটা ভূলে বাবি দু
নকলে। আর বিনে মরছি বে।
বর্ণজিং। তোলের সর্গার কোথার?
২। (গলেশকে দেখাইয়া) এই বে আমালের গণেশ সর্গার।
বর্ণজিং। ও নর, ডোলের বৈরাশী।
গণেশ। ওই আসছেন।

#### ধনপ্রয়ের প্রবেশ

রণন্ধিং। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিরেছ ? শুনঞ্জয়। খ্যাপাই বই কি, নিজেও খেপি।

গান

আমারে পাড়ার পাড়ার খেপিয়ে বেড়ার কোন্ থ্যাপা সে ?
থবে আকাশ কুড়ে মোহন স্বরে
কী বে বাজার কোন্ বাডাদে ?
গেল বে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা ?
ডেকে সে আকুল করে, দের না ধরা,
ভাবে কানন গিরি খুঁজে কিরি
কেঁদে মরি হোন্ হুডাশে।

বণজিং। পাগলামি করে কথা চাপা বিতে পারবে না। খাজনা দেবে কি না, বলো।
খনজন । না, মহারাজ, দেব না।
বণজিং। দেবে না । এত বড়ো আন্দার্থ )
খনজন । বা ভোমার নর তা ভোমাকে দিতে পারব না।
বণজিং। আমার নর ?
খনজন । আমার উত্ত অর ভোমার, ভ্যারজন ভোমার নন।
বণজিং। ভূমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা রিজে ?
১৪/১৫

ধনশ্বর। ওরা তো ভরে দিরে ফেলতে চার, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিং। তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওক্ষের ভরটাকে ঢেকে রাখছ বই তো নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিভরের ভর সাভগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। ভবন ওরা মরবে যে। দেখো, বৈরাগী, ভোমার কপালে ছাব আছে।

 ধনয়য়। বে ছাথ কণালে ছিল সে ছাথ বুকে ভূলে নিয়েছি। ছাথের উপয়ওয়ালা সেইখানে বাস
ৄ
করেন।

রণজিং। (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবভরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাসী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে। আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না। ধনশ্ব।

রইল বলে রাখলে কারে ?

হকুম তোমার ফলবে কবে ?

টানাটানি টিকবে না, ভাই,

রবার ষেটা সেটাই ববে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

दर्शिष्। भारत की रुग ?

ধনধ্বয়। যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যারাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টি কবে না।

গান

যা-খুশি তাই করতে পার, গায়ের জোরে রাখ মার, বাঁর গায়ে তার বাখা বাজে তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভূল করছ এই, যে, ভাষছ জগংটাকে কেড়ে নিলেই জগং ভোষার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই বেখবে লে ফলকে গেছে।

110

ভাবছ, হবে ভূমি বা চাও, জগৎটাকে ভূমিই নাচাও,

# দেখবে হঠাৎ নম্বন মেলে

#### হর না বেটা সেটাও হবে।

वर्णाकर । यत्रो, देवराश्रीतक अहेशात्महे शदा दादा गांध ।

मती। महाताम--

বৰ্ণজিং। আদেশটা ভোষার মনের মভো হচ্ছে না ?

মন্ত্রী। শাসনের ভীবণ বন্ধ তো তৈরি হরেছে, ভার উপরে ভর আরও চড়াভে গেলে সব বাবে ভেঙে।

क्षाता। अ चामारतत्र मह हरद मा।

धनकार। या रेनिकि, किरव था।

- ১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বৃবি ?
- ২। ভাহলে কাকে নিয়ে যনের জোর পাব?

ধনশ্বয়। আমার জোরেই কি ভোদের জোর? একথা যদি বলিস ভাহতে বে আমাকে ক্ষম ছুর্বল করবি।

প্রশেষ। ওক্ষা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জ। তবে আমার হার হরেছে। আমাকে দরে দীড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর ?

ধনজয়। আমাকে পেরে আপনাকে হারাবি ? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে ? বড়ো কজা পেলুম।

১। त्म की कथा ठीकूद ? चाक्का, या कदान्छ यन छाहे कदर।

धनअत्र। व्यामारक रहरफ़ निरम्न हरन या।

২। চলে গিরে কী করব ? ভূমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে ? আমাদের ভালোবাল না ?

ধনধন্ম। ভালোবেশে ভোদের চেপে মারার চেন্নে ভালোবেশে ভোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। বা, আর কথা নর, চলে বা।

সকলে। আছো, ঠাতুর চললুম, কিছ---

ं धनका । किन्न की रतः। 'अरकवारक निकिन्न हरक यो, छेनरत यांचा छूटन ।

সকলে। আছা, তবে চলি।

धनमा । अरक हमा वरम ? स्वारत ।

গণেশ। চলপুষ, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে। 🔀 🕻 প্রস্থান

वर्षाक्र । की देवता है, हुन कदा बहेरन दा।

थनअप । जारंना धविदय निरहरू, दावा।

রণজিং। কিসের ভাবনা ?

ধনশ্বয়। ভোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেশছি তাই করে বলে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওলের বলবুছি বাড়াছি; আৰু মুখের উল্ব বলে লোল সামিই ওদের বলবুছি হরণ করেছি।

্ৰণজিং। অমনটাহয় কী করে?

ধনপ্রয়। ওদের বতই মাতিয়ে তুলেছি ডতই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর কি।
দেনা বাদের অনেক বাকি, তথু কেবল দৌড় লাগিরে দিরে তাদের দেনা শোধ হয় না
তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা বা ধারে আমি বেন
তা নামছুর করে দিতে পারি। তাই চকু বুক্তে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

वर्गिक्र । अदा त्य त्जामात्करे त्मरजा वत्म त्क्रताह ।

ধনগ্রয়। তাই আমাতেই এনে ঠেকে গেল, আদল দেবতা পর্যন্ত পৌছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাডে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিং। রাজার ধাজনা যথন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যথন তোমার পায়ের কাছে এদে পড়ে তখন তোমার বাজে না ?

ধনঞ্জঃ। ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অস্তরে অস্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় বৈ আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

বণজিং। এখন ভোমার কর্তব্য ?

ধনপ্রয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁথে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈবব যেন এক সঙ্গেই ভাঙা লাগান।

বণজিং। তবে আর দেরি কেন? সরোনা।

ধনধ্ব। আমি সরে দীড়ালেই ওরা একেবারে ভোষার চওগালের দাড়ের উপর গিরে চড়াও হবে। তবন বে-দও আমার পাওনা সেটা পড়বে ওকেরই মাধার পুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

বণজিং। নিজে সরতে না পার আমিই সবিয়ে বিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাণীকে এখন শিক্ষিরে বন্দী করে রাখো। सनवर ।

アンコンディ**利用** Ale Matter Compage (Ale ) ちゅう

তোর ৮ **লিক্স পাধার বিদ্যাকরনে নর ।** ১৯৮৮ ১ ১ ১ ১ ১ ৮ ৮ ৮

**ट्यांत भारत मदन मदल ना ।** १८८१ वर्ग १८८१ वर्ग १८५४ वर्ग

তাব সাপন হাজের হাড়-চিঠি নেই বে,

আমার মনের ভিতর বরেছে এই বে,

ভোদের ধরা আমার ধরবে না।

ষে-পথ দিয়ে আমার চলাচল

ভোর প্রহরী ভার খোঁজ পাবে কী বল ?

শামি তাঁৰ হয়াবে পৌছে গেছি বে,

মোরে ভোর ছয়ারে ঠেকাবে কি বে?

তোর ভবে পরান ভরবে না।

[ধনস্বাকে লইরা উক্তরের প্রস্থান

বণবিং। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এল সে। যদি দেখ লে আপন কৃতকর্মের অফ্তে অফ্তপ্ত, ভাহলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি বৃদ্ধ গিয়ে একবার---

বণজিং। না, না, সে নিজবাজ্যবিক্রোহী, বতক্ষণ অপরাধ ছীকার না করে ততক্ষণ তার মুধদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে বাচ্ছি, সেধানে আয়াকে সংবাদ দিয়ো।

[ বাজাব প্রস্থান

ভৈরবপদীর প্রবেশ

भान

ভিমির-জ্নবিদারণ জলদগ্নি-নিদারুণ,

यक-प्रणान-मक्त्र,

শংকর শংকর।

বঞ্জাব বাণী,

क्छ, भ्नशानि,

मृज्ञानिष्-नषद

भःकवः, भःकवः।

[ असान

े जिल्ला कार्यम

**७६**व । ७ को १ युद्दात्सद महम हामा ना कर**्ड** महादास हटन श्रासन १

মন্ত্রী। পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভব হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাধীর সংক कथा किक्टलन मदनव मद्या এই विश्व निद्य । निविद्यंत्र मदेश ६ व्या भाविहितन ना, ৰিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই যুবরান্সকে দেখে আসি গে।

## চুইজন জীলোকের প্রবেশ

- ১। মাসী, ওরা কেন স্বাই এমন রেপে উঠেছে? কেন বলছে যুবরাজ জ্ঞায় করেছেন—আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।
- ২৷ বুরতে পারিস নে উত্তরকুটের মেয়ে হয়ে ? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে पिरम्ब्न ।
- ১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশাস क्ति त्न एव युवदाक च्यात्र क्राइक्त ।
- २। जूरे (इलमाय्य, जातक कृत्य পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে খাদের **जाला वल ताथ इइ जाएन्डरे तिन मत्मर कदाल रहा।** 
  - ১। কিন্তু যুবরাক্তকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?
- २। স্বাই বলছে যে শিবভরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরকৃটের সিংহাসন জম্ব করতে চান,—ওঁর আর তর সইছে না।
- ১। সিংহাসনের की দরকার ছিল ওর। উনি তো সবারই হৃদয় বার করে निरायक्त। यावा अव निरम कदाक जाएनवरे विधान कवन आव व्यवाकरक विधान করব না ?
- ২। তুই চুপ কর্। একরতি মেয়ে, ভোর মূখে এসব কথা সাজে না। দেশস্থ লোক ধাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ ভার---
  - ১। আমি দেশস্থ লোকের সামনে গাঁড়িয়ে একথা বলতে পারি যে—
  - २। हुन हुन।
- ২। কেন চুপ? আমার চোধ ফেটে জল বেরোতে চার। যুবরাজকে আমি नवराठात्र विचान कवि এই क्षांणे। প্রকাশ করবার অক্তে আমার যা হয় একটা কিছু করতে रेका कराइ। आमार और नश हुन आमि आब छित्रत्व काह्य मान्छ करा-वनत, "वावा, जृषि कानित्व ना ७ तव व्वतात्कवहे क्षत्र, वाता निसूक जावा वित्या।"
- ২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে জনতে পাবে। মেরেটা বিপদ ঘটাবে (मथिछ । [ উভয়ের প্রস্থান

# উত্তরকৃটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

১। বিছুতেই হাড়ছি নে, চনু বাজার কাছে বাই।

- ২। ফল কী হবে ? যুবরাজ বে রাজার বক্ষের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, যাবোর থেকে রাগ করবেন আযাদের শৈরে। তাল কর্ম
  - )। कक्रन दान, नहें कथा रागव कनारण गारे थाक।
- ৩। এদিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন বেন আকাশের চাদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি ? হঠাৎ শিবভরাই তাঁর কাছে উত্তরকুটের চেম্বে বড়ো হয়ে উঠল ?
  - 😕। এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোখা ? বলো তো দাদা ? 🐃
  - ৩। কাউকে চেনবার জো নেই।
  - ১। রাজা ওঁকে শান্তি না দেন তো আমরা দেব।
  - २। को क्ववि १
- ১। এদেশে ওঁর ঠাই হচ্ছে না। বে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেঝিরে বেতে হবে।
- ৩। কিছু ওই তো চৰ্য়া গাঁৱের লোক বললে, তিনি শিবভরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাজে না।
  - ১। বাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।
  - ৩। লুকিরেছে? ইস, কেয়াল ভেঙে বের করব।
  - चदा चाछन गात्रिय दाव कवतः
  - ৩। আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব তবু-

#### উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

मधो। को इरवरह ?

मूरकाकृति क्लारव न।। द्यत करवा व्यवाकरक।

মন্ত্রী। আবে বাপু, আমি বের করবার কে?

- ২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।
- মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজস্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে স্থানো।
  - ৩। পারদ থেকে?
  - মত্রী। মহারাজ ভাকে বন্দী করেছেন।
  - नकरम । 💘 प्रशासायात, यस উखरकुर्टिय । 😕
  - २। छन् त्व, व्यायवा शावरम हूक्व, रमधारम केंद्रिय—

া শ্ৰী। সিৰে কী কৰবি ?

- ২। বিভূতির গলার বালা থেকে কুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলার বুলিছে আসব।
- ত। প্রদায় কেন, হাতে। বাধ বাধার সমানের উচ্ছিট দিয়ে পথ-কটিার হাতে দক্তি পড়বে।
- মন্ত্রী ৷ যুবরাক পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙেৰে, তাতে অপরাধ নেই ?
- ্বাৰ । আহা, ও যে সম্পূৰ্ণ আলাদা কথা। আছে। বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি জো কী হবে ?
- মন্ত্রী। পারের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শৃত্যে ঝাঁপিয়ে পড়াঁ হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাক্ষি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্ত ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।
- ত। আছো, তবে পারদ থাক, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের অয়ধ্বনি করে আসি গে।
- ৩। ও ভাই, ওই দেখ্। সূর্য অন্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভৃতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জলছে। রোক্রের মন থেরে যেন লাল হয়ে রয়েছে।
- ২। আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিপুলটাকে অন্তস্থের আলো আঁকড়ে রয়েছে বেন ভোববার ভয়ে। কা রকম দেখাছে। [নাগরিকদের প্রস্থান
- মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেছি।

উদ্ব। কেন?

মন্ত্ৰী। প্ৰজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাৰার ক্ষন্তে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

#### সম্বয়ের প্রবেশ

শঞ্জয়। মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করপুম না, ভাতে তাঁর সংকল্প আরও পুচু হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। বাজকুমার, শান্ত পাকবেন, উৎপাতকে আরও জটিল করে ভূলবেন না।।

সঞ্জ । বিশ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হডে চাই।

মন্ত্ৰী। তার চেমে মৃক্ত থেকে বছন মোচনের চিন্তা করন। 🔑 💛

সঞ্জয়। সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিরেছিল্ম। জানতুম মুররাজকে ভারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—জাঁর বন্ধন ওবা সইবে নাঃ গিরে ছেখি নজিমংকটের ধ্বর পেয়ে ভারা আগুন হরে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন, বন্দিশালাতেই যুবরান্ধ নিরাপদ। 💮 🗝 🕬 🕬

সঞ্জয়। আমি চিবনিন ভাঁরই <del>অর্ক</del>র্তী, ধন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর <del>অর্</del>করণ করতে দাও।

मधी। की इरव ?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মাহুবই এক নয়, সে অর্থে ক। আর-এক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই লে ঐক্য পায়। যুববাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল বেখানে, কেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সম্ত্রের জল অস্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ বেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয় । মন্ত্রী, এ তো তোষার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অধচ ভূলে হাই । তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়। কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দূর খেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজ্যের কাছে।

মন্ত্রী। কীকরতে?

সঞ্জয়। শিবভরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

बडी। नमब दर बर्फ़ा नःकरतेत्र, धर्वन कि---

শঞ্চ। সেইজন্তেই এই তো উপযুক্ত সময়।

[উভয়ের প্রস্থান

#### বিশব্দিতের প্রবেশ

বিশক্তিং। ও কে ও ় উদ্ধব বুঝি ! উদ্ধব । হাঁ, খুড়া মহাবাজ ।

ে বিশ্বজিৎ। অন্ধকারের জন্তে জণেকা করছিলুন, আমার চিটি পেরেছ তেওঁ ? া । উদ্ধব। পেরেছি।

विषयिए। तारे मर्का काम सरसर्थ 🖰 💛 🗯 🖰 💛 💛 🖰 🤭 🥸

িউছব। অন্ন পরেই জানতে পারবে। কিছ—

বিশক্তি। মনে সংশয় ক'রো না। মহারাজ ওকে নিজে মৃক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিছ তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তাহলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উৰব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজ্ঞিং। আমার সৈঞ্চ আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

ে নেপথ্যে। আগুন, আগুন।

উদ্ধব। ওই হয়েছে। বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আশুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই স্থযোগে বন্দী ছটিকে বের করে দিই।

#### কিছুক্ষণ পরে অভিজ্ঞিতের প্রবেশ

षिष्रः। এ को मानामनाव य।

বিশ্বধিং। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে বেতে হবে।

অভিজিৎ। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না ক্ষেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন বেমন করেই হ'ক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ। কেন, ভাই, কী ভোমার কাজ ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। শ্রোতের পথ আমার ধাত্রী, ভার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিং। তার অনেক সময় আছে, আঞ্চ নয়।

অভিজিৎ। সময় এবনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার জাসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিং। আমরাও তোমার দকে বোগ দেব।

অভিক্রিং। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিং। তোমার শিবভরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার ক্ষত্তে অপেকা করে আছে, তাদের ছাকবে না ?

অভিজিৎ। যে ভাক আমি শুনেছি সেই ভাক যদি ভারাও শুনত ভবে আমার ক্ষেত্র অংশকা করত না। আমার ভাকে ভারা পথ কুলবে। বিশ্বজিং। ভাই, অন্ধলার হার এলেছে বে।
অভিজিং। বেখান থেকে ভাক এলেছে দেইখান থেকে আলোও আলবে।
বিশ্বজিং। ভোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অনুকারের
মধ্যে একলা চলেছ তবুও ভোমাকে বিদায় দিয়ে কিরতে হবে। কেবল একটি আখালের
কথা বলে বাও বে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজ্ঞিং। তোষার দক্ষে আষার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি যনে রেখো।
[ তুই জনের ছুই পথে প্রস্থান

#### ধনধয়ের প্রবেশ

পান আগুন, আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই। শিক্ল-ভাৱা এমন বাঙা ভোষার মৃতি দেখি নাই। গৃহাত তুলে আকাশ পানে মেতেছ আজ কিসের গানে? আনন্দময় নৃত্য অভয় এ কী विनशित्र याहे। যেদিন ভবের মেরাদ কুরোবে, ভাই, व्यानन याद मद সেদিন হাতের হড়ি পারের দড়ি मिवि दि ছाই कदि। সেদিন আমার অঙ্গ ভোমার অঙ্গে जे नाहरन नाहरव दक्त, नकन बार् बिंग्द बाद्द, ঘূচবে সব বালাই। वर्षेत्र बारवन

বটু। ঠাকুর, দিন তো পেল, অভকার হরে এল।
ধনপ্রর। বাবা, বাইরের আলোর উপর জনসা রাধাই অভ্যান, ভাই অভকার
হলেই একেবারে অভকার দেখি।

বটু। ভেবেছিল্ম ভৈববের নৃত্য আৰুই আরম্ভ হবে, কিন্তু বছরাঞ্চ কি তাঁরও হাত পা বছ ক্ষিত্রে বেঁধে দিলে ?

ধনকার। ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তথন চোধে পড়ে না। বধন শেব হবার গালা আনসে তথন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু। ভরগা দাও, প্রভৃ, বড়ো ভয় ধরিয়েছে।—জাগো, ভৈরব, জাগো। জালো, নিবেছে, পদ ভূবেছে, শাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়। ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব, জাগো।
ভিরব, জাগো।

### উত্তরকুটের নাগরিকদলের প্রবেশ

- ১। मिथा कथा। वाक्यानीव गावस त्म त्नहे। ध्वक नुकिस दार्थहा
- २। (तथव, क्लांशाय नुकिस्य दार्थ।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আমবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

- ১। . এ আবার কে বে? বুকের ভিতরটার হঠাৎ চমকিয়ে দিলে।
- ৩। তাবেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। প্রকে বাধ।

ধনঞ্জ। যে মাহুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে ?

১। সাধুগিরি রাখো, আমরা ও সব মানি নে।

ধনপ্রয়। না মানাই তো ভালো। প্রভূ স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি বে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোরালে। আমাকে স্কৃত্ব তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১। তাদের শুরু কে?

ধনঞ্চ। বাব হাতে তারা মার বায়।

১। তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি না কেন?

ধনপ্রয়। রাজি আছি, বাবা! দেখে নিই ঠিকমতো পাঠ দিতে পারি কি না। পরীকা হ'ক।

- ২। সন্দেহ হচ্ছে তৃমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ। ধনজর। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে। ২ ব বেধলি তো, কথাটার মানে আছে। তুজনে একটা কী কলি চলছে।
- ১। নইলে এভ রাত্রে এখানে খুরে বেড়ার কেন? ম্বরাক্তক শিবভরাইরে:

সরাবার চেটা। এইথানেই ওকে বেঁধে বেশে বাই। ভার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সন্ধে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুক্মন, বাঁধো না। কড়িকাছটা ভো ভোষার কাছেই আছে।

क्ष्मन । अहे नां ना क्ष्मि, क्ष्मिहे बार्खा ना ।

২। ওবে, ভোরা কি উত্তরকুটের রাহ্ব ? সে, আমাকে দে। (বাধিতে বাধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন ?

धनक्ष । करव कारण धरत्राह्म, महरक हाफ्टह्म ना ।

ভৈরবপদ্বীর প্রবেশ

शांन जिमित-श्रम्विमात्रण क्रममित-निमात्रण, मक्ष्ण्यमान-नक्षत, भश्कत भश्कत । विक्रापांत-वाणी क्रम, भ्रमाणि, मृजु-निक्-नेक्षत, भश्कत भश्कत ।

[ श्राम

কৃষ্ণন । ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো বভই নিবে আসছে আমাদের মুদ্রের চূড়াটা তভই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও স্র্বের দক্ষে পালা দিয়ে এদেছে, অন্ধকারে ও রাত্তিবেলাকার কালোর দক্ষে টকর দিতে লেপেছে। ওকে ভূতের মতো বেখাছে।

কুন্দন। বিভৃতি তার কীর্তিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই ? উত্তরকুটের বে মিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও বেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

# চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

- ৪। থবর পাওয়া গেল, ওই আমবাগানের পিছনে বাজার নিবির পড়েছে, গেখানে যুবরায়কে রেখে বিরেছে।
- ২। এতখণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাসী এই পথেই খুরছে। তে থাক্ এইখানেই বাঁঝা-গড়ে। ততখণ দেখে খালি।

रनका ।

त्रीन

ভগু কি তার বেমেই তোর কাল স্থাবে, ভণী মোর, ও ভণী ? বাধাবীণা বইবে পড়ে এমনি ভাবে,

अनी त्यात्र, ७ अनी ?

**७। इ.स.** हात हम स्व हात हम

ভুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল

श्रुनी त्यान, ७ श्रुनी !

বাধনে যদি তোমার হাত লাগে, তাহলেই স্থর জাগে,

खनी त्याद, ७ खनी।

না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

#### নাগরিকদের পুন:প্রবেশ

- ১। একী কাও?
- ২। খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীস্থক মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল ?

কুন্দন। উত্তরকুটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এধানে য্বরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দা করে নিয়ে গেছেন।

- ১। ভারি অক্সায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শান্তি দিতে পারব না?
  - ২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—
  - ১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার ধনিটা---

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

- ১। তার দব কটি গুনে নিয়ে তবে—কী অস্তায়। অসহ অস্তায়।
- ৩। আর ওঁদের সেই আফরানের খেড, তার খেকে অস্তত পক্ষে বংস্বে—
- ২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু গ্ৰাণন এই বৈয়াপীকে নিয়ে কী করা যায় ?
  - ১। ও ওইখানেই থাকু না পড়ে।

[ নাগরিকদের প্রস্থান

धनवन ।

গান

কেলে রাখনেই কি পড়ে রবে ? (ও আবোধ)
বে তার দাম জানে নে কুড়িরে লবে। (ও অবোধ)
ওবে কোনু রতন তা দেখু না তাবি,
ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি ?
ও হারিরে পেলে তাঁরি গলার
হার পাঁথা বে বার্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েছে জানিল নে তা ?
তাই দৃত বেরোল হেখা লেখা।
যারে করলি হেলা লবাই মিলি,
আধর বে তার বাড়িরে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তার বাখা কি
সেই দরদির প্রাণে ল'বে ?

#### कुम्मरमत्र शुनः श्वरवन

কুম্বন। ঠাকুর, ভোষার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়োনা। ভূষি এখনই বাডি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে---

ধনকয়। কী কানি আৰু রাত্রে যদি ভাক পড়ে সেইজক্তেই তো বাড়ি পালাবার কোনাই।

কুম্বন। এখানে ভোষার ভাক কোখায়?

धनकाः छेरमत्यद त्यव भागानाः।

কুৰন। ভূমি শিৰভবাইরের মানুষ হরে উত্তরকৃটের-

ধনময়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবভরাইরের আর্ডিই কেবল বাকি আছে।

নেপৰ্যে। কাগো, ভৈৰব, কাগো।

कुन्मन । आयाद छारमा (बांध इरक्ट् मा, हमरनय।

[উভরের গ্রন্থান

# উত্তরকৃটের ছইজন রাজ্যুতের প্রবেশ

- ১। এখন কোন্ দিকে বাই ? নওবাছতে বাবা ছাপল চবায় তাবা তো বললে, তাবা বেখেছে ব্ৰৱান্ধ একলা এই পথ দিবে পশ্চিবের বিকে গেছেন।
  - ২। আৰু বাবে ডাকে খুঁকে বের করতেই হবে মহারাকের হকুম।

- >। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বজে কথা উঠেছে। কিন্তু অহা পাগৰীয় কথা ভনে স্পাই বোধ হছে সে বাকে দেৰেছে সে আমাৰের যুববাৰ—আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।
  - २। किन्नु अरे अन्नकारत फिनि अक्ना क्लापात रा शायन याथा शास्त्र मा।
- ১। আলো না হলে আমরা ভো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রন্থ করে আনি গে। [উভয়ের প্রস্থান

#### একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক ( চীংকার করিয়া )। ওরে বৃধ—ন, শস্তু—উ। বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কেছে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমন্ত রাত আলো জনবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

> পথিক। আমি ছবা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল ?

নিমকু। অনেক মাহুষ আসছে, কাকে চিনব?

হববা। অনেক মাহবের মধ্যে তাকে ধ'রো না, আমাদের আনু। সে একেবারে আন্ত একথানি মাহব—ভিড়ের মধ্যে তাকে বুঁটে কের করতে হয় না—স্বাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একথানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাজার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিষক। দাম কত দেবে ?

ছবা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোৱার দকে হেঁকে কথা কইছুম, মিঠে হব বের করব কেন ?

নিমকু। বুসিক বট ছে।

[ প্রস্থান

ছকা। বাতি দিলে না, কিন্তু বসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। বসিকের গুণ এই, খোর অন্ধলারেও ভাকে চেনা বার।—উ:, বি বিব ভাকে আকাশটার গা বিমবিম করছে। নাং বাতিওআলার সকে বসিকভা না করে ভাকাতি করলে কাকে লাগত।

#### আন্ন-একজন পথিকের প্রবেশ

नविक। एर्टला!

ह्या। वावा द्यु, हमकित्र मां अवन ?

পথিক। এখন চলো!

হুবা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। বলের লোককে ছাড়িয়ে চলভে পিয়ে কি রক্ষ অচল হয়ে পড়ভে হয় দেই ভর্টা মনে মনে হজম করবার চেটা করছি।

হুবা। কথাটা কী বললে ? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে পট্ট কথা না হলে বুষভেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে ?

পথিক। আমরা চর্মা সাঁরের লোক, পট বোঝাবার বদ অভ্যেনে হাত পাকিয়েছি। (ধাকা দিয়া) এইবার ব্রুলে তো?

ছকা। উ: ব্ৰেছি। ওর দোকা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক আর না থাক। কোথার চলব ? এবার একটু মোলারেম করে জবাব দিরো। ভোষার আলাপের প্রথম ধাকাতেই আমার বৃদ্ধি পরিকার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতবাইয়ে যেতে হবে।

হনা। শিবতর।ইছে? এই অমাবভারাত্তে? সেধানে পালাটা কিসের?

পৰিক। নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হববা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে ? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও না কেন, ছ্থানা হাত আছে তো?

हसा। त्नराज ना थाकरण नम्न रत्नहे चार्ड महेरण धरक कि-

পথিক। হাতের পরিচয় মূবের কথায় হর না, ব্ধাস্থানেই হবে, এবন ওঠো।

#### **বিতীয় পথিকের প্রবেশ**

২ পথিক। ওই আর-একজন লোককে পেয়েছি ক্ষর।

क्दब। लाक्छ। कः ?

ে । আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উল্লবভৈরবের মন্দিরে পন্টা বাজাই।

क्दा। त তো छाता कथा, शांख ब्याद बाह्य। हता निवछदारे।

শছৰন। বাব তো, কিছ মন্দিৰের ঘটা--

क्षत । वावा रेख्यव निर्वाद पर्छ। निर्वाह वाकार्यन ।

38136

লছমন। দোহাই ভোমাৰের, স্বামার স্ত্রী রোগে স্থাছে।

কম্বর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় দারবে, নয় দে মরবে; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

ছকা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিছ আপত্তিভেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেরেছি।

कद्र । अहे त्य, नवनिष्ठत्र भवा त्यांना याष्ट्र । की नवनिः थवत ভारता छा।

#### কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিং। এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয়দল আগেই রওনা হয়েছে।
ক্ষর। তা হলে চলো, পথের যধ্যে আরও কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

कदद। दक्त शांद ना ? को इरम्राह ?

উক্ত ব্যক্তি। কিছু হয় নি, আমি ধাব না।

কছর। লোকটার নাম কী, নরসিং ?

নরসিং। ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীব্দের মালা তৈরি করে।

করর। আছো, ওর সক্ষে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বলো তো! বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবভরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

করব। আচ্চা, না হয় আমরাই ওদের শক্ত হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে ?

বনোয়ারি। আমি অক্তান্ন করতে পারব না।

কছর। স্তায় অস্তায় ভাববার স্বাড্ডা বেখানে সেইখানেই স্বস্তায় হচ্ছে অস্তায়। উত্তরকৃট বিরাট, তার স্বংশক্ষুপে যে কান্স ভোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরকৃটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন থিয়ার্টও আছেন। উত্তরকৃটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কৰর। ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আসদ আর নেই।

নরসিং। শক্ত কাবে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে বায়। ভাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি। ্বনোরারি। ভাতে ভোষাদের ভার হরে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কছর। উত্তরভূটের ভার তৃমি, ভোষাকে বর্তন করবার উপার খুঁলছি।

হৰা। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে দব কথা বুকতে চাও বলেই, বারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের দকে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাবে। হর তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নর নিজের প্রণালীটা হেছে ঠাওা হরে বদে থাকো।

বনোয়ার। ভোষার প্রণালীটা কী।

ছকা। স্থামি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই হ্বর বের করছি নে— নইলে এভক্ষণে তান কাগিরে হিতুম।

কছর। (বনোয়ারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় की ?

বনোয়ারি। ভামি এক পা নড়ব না।

কৰর। তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

হৰা। একটা কথা বলি, কছৰ দাদা, বাপ ক'ৰো না। ওকে ব্যাহ নিয়ে খেতে বে জোৱটা খবচ ক্ষবে সেইটে বাঁচাতে পাৰলে কাজে লাগত।

কহর। উত্তরকূটের সেবার ধারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাব্দ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

ছবা। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি। [নরসিং ও কন্ধর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান নরসিং। ওই যে বিভূতি আসছে। যন্ত্রান্ত বিভূতির অয়।

# বিভৃতির প্রবেশ

ক্ষর। কাল অনেকটা এগিয়েছে, লোকও ক্স জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে স্বাই যে উৎস্ব ক্য়বে।

विकृष्ठि। উৎসবে आमात्र मर्स मिरे।

নরসিং। কেন বলো তো?

বিভূতি। আমার কীর্ডি ধর্ব করবার জন্তেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার ধবর ঠিক আৰু এসে পৌছোল। আমার সঙ্গে একটা প্রভিবোগিতা চলছে।

কৰ্ম। কাৰ প্ৰতিবোগিতা, বছৰা<del>জ</del> ?

বিভৃতি। নাম করতে চাই নে, স্বাই জ্বান। উত্তরভূটে তার বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে গাড়াল সমস্তা। একটা কথা তোমাবের জানা নেই; এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দৃত এলেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মৃক্তবারার বাঁধ ভাঙুবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

नदिनिः। এত रूपा कथा ?

্ কম্ব। তৃমি সম্ করনে, বিভৃতি ?

বিভৃতি। প্রশাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কছর। কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নি:সংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন ছুই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অর একটুখানিতেই—

বিভৃতি। সন্ধান বে জানবে সে এও জানবে বে, সেই ছিন্ত প্লভে গেলে ভার বন্ধা নেই, বক্তায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং। পাহারা রাখলে ভালো করতে না?

বিভূতি। সে ছিল্লের কাছে যম শ্বরং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জপ্তে কিছুমাত্র আশহা নেই। আপাতত ওই নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কম্ব। ভোমার পক্ষে এ ভো কঠিন নয়।

বিভৃতি। না, আমার ষদ্র প্রস্তুত আছে। মৃশ্কিল এই বে, ওই গিরিপণটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্ল কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং। বাধা কত দেবে ? মরতে মরতে সেঁথে তুলব।

বিভৃতি। মরবার লোক বিশুর চাই।

কম্ব। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্য। জাগো, ভৈরব, জাগো।

#### ধন@য়ের প্রবেশ

করব। ওই দেখো, যাবার মৃথে অযাতা।

বিভৃতি। বৈরাপী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পায়ও বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনধ্য। সে কথা মানি, জাগাবার ভার ভোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘন্টা নেড়ে আরতির দীপ আলিয়ে জাগানো নয়।

ধনপ্রয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাধবে, তিনি শিকল ছেড়বার ক্সন্তে জাগবেন। বিভৃতি। সহজ শিকণ আমাদের নর, পাকের পর পাক, গ্রছির পর প্রছি। ধনজর। সব চেরে হুলোধ্য বধন হয় ভখনই জার সময় আসে।

#### ভৈরবপদ্বীর প্রবেশ

গান

জয় তৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় ড়য় ড়য় ৶য়য়ংকর।
জয় সংশয়-তেলন,
জয় বছন-ছেলন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর।

[ প্রস্থান

#### त्रविष्ट ७ मञ्जीत व्यादिन

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শৃষ্ঠা, অনেকখানি পুড়েছে। আর কয়জন প্রহরী ছিল, ভারা ভো—

রণজিং। ভারা বেধ্যনেই থাক না, অভিজিং কোপায় জানা চাই।

क्दतः महातास, यूरवास्त्रत माखि जामवा मारि कवि।

রণজিং। শান্তির বে বোগ্য তার শান্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেকা করে থাকি ?

ক্ষর। তাঁকে খুঁজে না পেন্নে লোকের মনে সংশন্ন উপস্থিত হয়েছে।

वर्गक्षर। की। भरमञ् काव महस्कः?

কৰর। ক্ষা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে বতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্থ এক বেড়ে উঠছে বে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তথন তারা শান্তির জন্তে মহারাজের অপেকা করবে না।

বিভৃতি। মহারাজের আদেশের অপেকা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা ভূর্স গড়ে তোলবার ভার আমবা নিজের হাতে নিরেছি।

বশবিং। আহার হাতে কেন রাখতে পাবলে না?

বিভূতি। বেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সমতি আছে এ রক্ষ সম্পেহ হওয়া মাহুবের পক্ষে ৰাভাবিক। ্ সমী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্মসাঘার জন্তদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্বের হারা অধৈর্বকে উভাম করে তুলবেন না।

वनिक्रः। उशान ७ क नाष्ट्रिकः १ धनक्षवः देववात्रीः १

ধনপ্রয় । বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেবছি।

রণজিং। যুবরাজ কোধায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনপ্পয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিড জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিং। তবে এখানে को করছ?

ধনপ্রয়। যুবরাঞ্চের প্রকাশের জক্তে অপেক। করছি।

নেপথ্যে। স্থমন, বাবা স্থমন। অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা। ওকে ও?

মন্ত্রী। সেই অহা পাগলী।

#### অম্বার প্রবেশ

वशा करे, म जा किवन मा।

রণজিং। কেন খুঁজছ তাকে ? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন। অহা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন ? ভৈরব কি কথনো ফিরিয়ে দেন না ? চুপিচুপি ? গভীর রাত্রে ?—স্থমন, স্থমন।

#### চরের প্রবেশ

চর। শিবভরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। দে কী কথা ? আমরা হঠাং গিয়ে তালের নিরম্ন করব এই তো ঠিক ছিল।
নিশ্চয় ডোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের ধবর দিরেছে। কলর, তোমরা কয়জন
ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তাহলে কী করে—

कहत । की विकृष्ठि । आभारतत्व गत्मह कर ना कि ?

বিভৃতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

করব। তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভৃতি। সে অধিকার ভোমাদের আছে। যাই হ'ক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণিকিং। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান ?

চর। ভারা ওনেছে—ব্রাজ কলী হয়েছেন, ভাই পণ করেছে তাঁকে খুঁলে বের করবে। এখান থেকে মৃক্ত করে তাঁকে ওরা শিবভরাইরের রাজা করতে চার।

বিভূতি। আমরাও পুঁজছি যুবরালকে, আর ওরাও পুঁজছে, দেখি কার ছাতে পড়েন।

বনশ্ব। তোমাদের ছুই দলেরই হাতে পড়বেন, জার মনে পক্ষণাত নেই। চর। ওই যে আসছে শিবতরাইরের গুণেশ সর্গার।

#### গণেশের প্রবেশ

গণেশ (ধনপ্রের প্রতি)। ঠাকুর, পাব ভো ভাঁকে ?

ধনকর। হারে, পাবি।

गर्णन । निक्य करव वरना।

धनकाः नावितः।

রণজিং। কাকে খুঁজছিস ?

গণেশ। এই যে রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণঞ্জিং। কাকে রে ?

গণেশ। আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের স্বই তোমরা আটক করে রাখবে ? ওকেও ?

ধনকর। মামুষ চিনলি নে, বোকা ? ওকে জাটক করে এমন সাধ্য জীছে কার ?

श्रम्म । अरक व्यामात्मत्र ताका करवे ताथव ।

धनक्षत्र । ताथित वहे कि । ও ताक्षर्यण शरद व्यागर्य ।

#### দৈরবপদ্বীর প্রবেশ

গান

िजिय-कृष्विमाद्रश समप्रधा-निमाद्रश,

মকশ্বশান-সঞ্চর,

শংকর, শংকর।

বজ্ঞঘোষ-বাণী,

क्ज, गृनगानि,

ৰ্ভাসিত্-সম্বর," শংকর, শংকর ∦

[ এখান

त्नारकाः वा जारक, बा जारकः। किरत चात्र, स्थन किरत चात्रः।

विकृष्ठि। ७ की ७नि ? ७ किरमद भक ?

बनका। व्यक्तकारवद बृत्कद क्रिजद चित्र चित्र करत रहरत छेर्न रह।

বিভৃতি। আঃ থামো না, শব্দটা কোন্ দিকে বলো তো?

त्निष्णा क्य रुक, खित्रव।

বিভৃতি। এ তো স্পষ্টই জগলোতের শব।

ধনঞ্জ। নাচ আরভের প্রথম ডমকধ্বনি।

বিভৃতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে।

কছর। এ যেন--

नविभिः। विशेष इष्ट्रां स्वन--

বিভৃতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মৃক্তধারা ছুটেছে। বাধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? —তার নিস্তার নেই। কিম্বর, নরসিং ও বিভৃতির ক্রন্ত প্রস্থান

वनिष्ः। मधी, এ की काछ ?

ধনপ্রয়। বাধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

वास्त्र दा वास्त्र छमक वास्त्र क्षम्य मात्यः, क्षम्य मात्यः।

মন্ত্রী। মহারাজ এ যেন---বণজিং। হাঁ, এ যেন তাঁবই---

মন্ত্রী। তিনি ছাডা আর তো কারও--

রণজিং। এমন সাহস আর কার ?

धनक्षय ।

গান

নাচে বে নাচে চরণ নাচে, প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিং। শান্তি দিতে হয় আমি শান্তি দেব। কিছ এইসব উন্মন্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিং দেবভার প্রিয়, দেবভারা ভাকে রক্ষা কক্ষন।

ক্ষেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো বৃষ্ধতে পারছি নে।

धनश्र ।

site.

প্রহর জাগে, প্রহরী জানে, তারায় ভারায় কাঁপন কারে।

রণজিং। ওই পারের শব্দ শুনছি বেন। অভিক্রিং, অভিজ্রিং। মন্ত্রী। ওই বেন আসছেন।

धनकत्र ।

গান

মরমে মরমে বেদনা ফুটে, বাধন টুটে, বাধন টুটে।

#### সম্বয়ের প্রবেশ

রণজিং। এ বে সরয়। অভিজিং কোধায়?
সঙ্গা । মৃক্তথারার স্রোড তাঁকে নিয়ে পেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।
রণজিং। কি বলছ, কুমার।

সঞ্জয়। যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিং। বুঝেছি, সেই মৃক্তিভে তিনি মৃক্তি পেরেছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন ?

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুবেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তার জন্তে অপেকা করছিলুম, কিন্তু ওই পর্যন্ত—বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত দিলেন না।

वर्गक्रः। की इन चाद-এक हे रामा।

সঞ্জয়। ওই বাঁধের একটা ফ্রটির সন্ধান কী করে তিনি ক্লেনেছিলেন। সেইখানে বন্ধান্থরকে তিনি আঘাত করলেন, বন্ধান্থর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তথন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মারের মতো কোনে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ। যুবরান্ধকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।

ধনঞ্জ। চিরকালের মডো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপদ্বীর প্রবেশ

গান

**জ**য় ভৈরব, জয় শংকর, ্

क्य क्य क्य अन्यः कर्।

জর সংশর-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,

জংকর, শংকর।
ভিমির-হৃদ্বিদারণ
জলদয়ি নিদারুণ,

য়রু-শ্মশান-সঞ্চর,

শংকর, শংকর।
বক্সঘোব-বাণী,

ক্রু, শ্লুসিরু-সন্থর,

শংকর, শংকর।

পৌৰদংক্ৰান্তি, ১৩২৮ শান্তিনিকেতন

# উপন্যাস ও গল্প



# गन्न छन्ड

# ঘাটের কথা

পাবাণে ঘটনা বলি অভিত হইত তবে কতলিনকার কত কথা আমার সোণানে সোণানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা বলি ভনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোবোপ দিয়া কলকলোলে কান পাতিয়া থাকো, বহলিনকার কড বিশ্বত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-একবিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আবিন মাস পড়িতে আর ছুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলার অভি ঈবং মধুর নবীন শীতের বাতাস নিস্তোধিতের দেহে নৃতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরু-পরব অমনি একটু একটু শিহ্রিয়া উঠিতেছে।

ভরা পঞ্চা। আমার চারিটিমাত্র থাপ জলের উপরে জাগিরা আছে। জলের সন্দেহলের সন্দে যেন গলাগলি। তীরে আন্ত্রকাননের নিচে বেধানে কচুবন জন্মিরাছে, সেধান পর্যন্ত কলার কল পিরাছে। নদীর ওই বাকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিরা বহিরাছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ভাঙার বাবলাগাছের ভাঁড়ির সন্দে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোরাবের জলে ভাসিরা উঠিরা টলমল করিতেছে—ছ্রন্তবোঁবন জোরাবের জল রক্ষ করিরা ভাহাদের ছই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, ভাহাদের কর্প ধরিরা মধুর পরিহাদে নাড়া বিরা বাইতেছে।

ভরা গলার উপরে শরংপ্রভাতের বে রৌজ পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মতো বং, চাঁপা সুলের মতো বং। রৌজের এমন বং আর কোনো সমরে দেখা বার না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌজ পড়িয়াছে। এখনও কাশসূল সব সূটে নাই, সূটিতে আরম্ভ করিয়াছে যাত্র।

বাম বাম বলিয়া মাঝিবা নৌকা খুলিয়া ছিল। পাখিবা বেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনকে নীল আকালে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি ভেষনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সুৰ্বকিবণে বাহিব হইয়াছে। ভাহাদেয় পাখি বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাঞ্জানের মতো কলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা ছটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুলি লইয়া মান করিতে আদিয়াছেন। মেয়েরা ছই-একজন করিয়া জল লইছে আদিয়াছে।

দে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইডে পারে। কিন্তু আমার মনে হইডেছে এই দেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গলার স্রোভের উপর খেলাইডে খেলাইডে ভাসিয়া যায়, বছকাল ধরিয়া ছিরভাবে ভাহাই দেখিতেছি—এইজপ্ত সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গলার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গলার উপর ছইডে মৃছিয়া বায়, কোথাও ভাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজপ্ত, যদিও আমাকে বছের মডো দেখিডে হইয়াছে, আমার হদয় চিরকাল নবীন। বছবৎসরের শুভির শৈবালভারে আছের হইয়া আমার স্ব্কিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিয় শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া পায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোভে ভাসিয়া যায়। ভাই বিদার বিছু নাই এমন বলিতে পারি না। বেখানে গলার স্রোভ পৌছার না, সেখানে আমার ছিল্রে ছিল্রে যে লভাগুল্লশৈবাল জয়য়য়ছে, ভাহারাই আমার পুরাভনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাভন কালকে স্বেছপাশে বাঁথিয়া চিরদিন ভামল মধুর চিরদিন মৃতন করিয়া রাথিয়াছে। গলা প্রতিদিন আমার কাছ হইডে এক-এক ধাপ সরিয়া বাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাভন হইডেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই বে বৃদ্ধা স্থান করিয়া নামাবলী গাবে কাঁপিতে কাঁপিতে নালা অগিতে অপিতে বাড়ি কিরিয়া যাইতেছেন উহার মাতামহী তখন এতচুঁকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, লে প্রত্যেহ একটা শ্বতকুমারীর পাতা গলার জলে ভাগাইরা দিত; আমার দক্ষিণ বাহর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত খ্রিয়া গ্রিয়া বেড়াইড, সে কলনী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। বধন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেরেটই আবার ভাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া কল লইতে আনিল, লে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছুড়িয়া ত্রস্তপনা করিলে তিনিও আবার ভাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভলোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই শ্বতকুমারীর নৌকা ভাগানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোৰ হইত।

্ৰেংক্ৰণটো বলিব মনে করি লে আর আলে না। একটা কৰা বলিডে বলিডে ল্ৰোতে আর-একটা কথা ভালিয়া আলে। কথা আলে, কথা বায়, ধরিয়া য়াখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই স্বভকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিপ্রাম কিরিয়া ফিরিয়া আসে। ভেমনি একটা কাহিনী ভাহার পদমা লইয়া আজ আমার কাছে কিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইভেছে কথন ভোবে কথন ভোবে। পাভাটুকুরই মত্তো দে অভি ছোটো, ভাহাভে বেশি কিছু নাই, ছটি খেলার ছুল আছে। ভাহাকে ভ্বিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিখাদ ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া বাইবে।

মন্দিরের পালে বেখানে ওই গোঁসাইদের গোঁয়ালম্বের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলার সপ্তাহে একদিন করিরা হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। বেখানে তাহাদের চপ্তীমপ্তপ পড়িরাছে, ওইখানে একটা গোঁলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে খণথ গাছ আৰু আমার পঞ্চরে পছরে বাছ প্রসারণ করিয়। স্থবিকট স্থাব কঠিন অন্পূলিকালের ক্রায় শিকড়গুলির হারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিরাছে, এ জখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌজ উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমন্ত দিন ধরিয়া থেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অন্থলির ক্রায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার বাধা বাজিত।

যদিও বরদ অনেক হইরাছিল তবু তথনও আমি দিখা ছিলাম। আজ বেমন মেকদণ্ড ভালিরা অটাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিরা গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো দহত্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশের ভেক ভাহাদের শীতকালের স্থার্থ নিপ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাছর বাহিরের দিকে তুইখানি ইটের অভাব ছিল, সেই গর্ভটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় বখন লে উন্তথ্যুক্ত করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎক্রপুছের ভায় ভাহার জোড়াপুছে তুই-চারিবার ক্রত নাচাইয়। শিস দিয়া আকাশে উড়িয়! বাইত, তখন জানিতাম, কুস্করের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

বে মেরেটির কথা বলিতেছি ঘাটের অস্তান্ত মেরেরা তাহাকে কুন্থম বলিরা ভাকিত। বোধ করি কুন্থমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যথন কুন্থমের ছোটো ছারাটি পড়িত, তখন আমার লাধ হাইত লে ছারাটি যদি ধরিরা রাখিতে পারি, লে ছারাটি যদি আমার পাবাণে বাঁধির। রাখিতে পারি; এমনি ভাহার একটি মাধুরী ছিল। লে যখন আমার পাবাণের উপর পা ফেলিত ও ভাহার চারগাঁছি মল বাজিতে থাকিত, তখন

আমার শৈবালগুলাগুলি যেন প্লকিত হইয়া উঠিত। কুন্থম বে খুব বেশি খেলা করিছ বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশ। করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, ভাহার বন্ত দলিনী এমন আর কাহারও নয়। যত ছরস্ত মেরেদের ভাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ ভাহাকে বলিত কুসি, কেহ ভাহাকে বলিত খুশি, কেহ ভাহাকে বলিত রাজুসি। ভাহার মা ভাহাকে বলিত কুস্মি। যথন তথন দেখিতাম কুন্থম জলের ধারে বসিলা আছে। জলের সক্তে ভাহার হাদরের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুস্মকে আর দেখিতে পাই না। ভূবন আর স্বর্গ ঘাটে আদিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুলি-রাকুসিকে শশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, বেধানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেধানে নাকি গঙ্গা নাই। সেধানে আবার কারা সব ন্তন লোক, ন্তন ঘরবাড়ি, ন্তন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কৃত্বমের কথা একরকম ভূলিয়া গেছি। এক বংসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েয়া কৃত্বমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বছকালের পরিচিত্ত পায়ের স্পর্শে সহসা বেন চমক লাগিল। মনে হইল বেন কৃত্বমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কৃত্বমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শন্দ চিরকাল একর অন্তত্তব করিয়া আসিতেছি—আন্ধ সহসা নেই মলের শন্দটি না ভনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষপ্প ভনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা করকার করিয়া বাডাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুষ্ম বিধবা হইয়াছে। শুনি লাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; ছই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। প্রধানে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁত্র মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গলার ধারে ফিরিয়া আলিয়াছে। কিন্তু, তাহার সন্ধিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভূবন স্বর্ণ অমলা শশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুষ্ম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন ছটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি স্বাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুলিং রাকুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গন্ধা দেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কৃষ্ম ভেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্বে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিছু তাহার মলিন বদন করুণ মুখ শাস্ত স্বভাবে ভাহার বৌবনের উপর এমন একটি ছায়ামর আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল বে, সে বৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুস্থম বে বড়ো হইয়াছে এ বেন কেই দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুস্থমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। ভাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে বখন চলিত আমি সেই মলের শস্ত ভনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বংসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেয়া কেছ বেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ বেমন দেখিতেছ, সে বংসরেও ভান্ত মানের শেষাশেষি এমন একদিন আদিয়াছিল। তোমাদের প্রশিতামহীরা দেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর স্থের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বধন এতথানি ঘোমটা টানিয়া কলনী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্ত পাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উচ্নিচু রাভার ভিতর দিয়া গরা করিতে করিতে চলিয়া আসিডেন তখন তোমাদের সন্তাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্থে উদিত হইত না। তোমরা বেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সভ্যসভাই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন ঘেমন সভ্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সভ্য ছিল, ভোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া স্থাব ছংখে তাঁহারা ভোমাদেরই মতো টলমল করিয়া ত্লিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের স্থাত্থের শ্বতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের স্থাকরোজ্বল আনন্দছেবি—তাঁহাদের কর্মনার নিকটে তদপেকাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অব্ধ অব্ধ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ড বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আঘটা উড়াইয়া ফেলিতে ছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের বেখা পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোখা হইতে গৌরতফ্ সৌম্যোজ্জলম্থছ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্মাসী আসিয়া আমার সন্মুখন্ত ওই শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্মাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রশাম করিবার জন্ত মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্থানী, তাহাতে অমুপম রুপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননী-দিগকে ঘরকরার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্লকালের মধ্যেই তাঁহার অভ্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিশুর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবলগীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বিসন্থা নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ

মন্ত্র লইতে আসিত। কেই রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেরেরা ঘাটে আসিরা বলাবলি করিত—আহা কী রূপ! মনে হর যেন মহাদেব সপরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইরাছেন।

ষধন সন্নাদী প্রতিদিন প্রত্যুবে স্বাদ্রের পূর্বে শুক্তারাকে সমুখে রাধিয়া গন্ধার কলে নিমর হইরা ধীরগন্তীরস্বরে সন্ধাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কলোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার দেই কঠন্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গন্ধার পূর্ব উপক্লের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধনার বেন বিকাশোনুধ কুঁড়ির আবরণ-পূর্টের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উবাকুস্থমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গন্ধার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ন পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শন্ধ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীধিনীর কুহক ভাঙিয়া বায়, চক্র-ভারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্ব পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্রপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্থান করিয়া যথন সন্ম্যানী হোমশিখার লায় তাহার দীর্ঘ শুল্ল পূণ্যতম্ব লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাহার জটাক্ট হইতে জল করিয়া পড়িত, তথন নবীন সূর্বকিরণ তাহার স্বাক্তে পড়িয়া প্রতিক্ষণিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক যাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে স্থগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গলালানে আসিল। বাবলাতলায় মন্ত হাট বিদিল। এই উপলক্ষে সয়্যাসীকে দেখিবার জন্মও লোকসমাপম হইল। যে গ্রামে কুল্থমের শশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেক-শুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী স্বপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহস। একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ যে আমাদের কুস্থমের স্বামী।"

আর-একজন ছই আঙুলে ঘোমটা কিছু কাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, ভাইতো গা, এ বে আমাদের চাটুজোদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু।"

আর একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, "আহা, তেমনি কণাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমনি কপাল।" তথন কেই কহিল, "ভার এত ছাড়ি ছিল না।"
কেই বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"
কেই কহিল, "সে বেন এডটা লখা নর।"
এইরূপে এ-কথাটার একরূপ নিশান্তি হইয়া সেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সর্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুস্থ দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওরাতে কুস্থম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাপ করিরাছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুরি আমাদের পুরাতন সক্ষ ভাহার মনে পড়িল।

তথন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। বিঁবি পোকা বিঁ বিঁ করিতেছিল।
মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শক্ষতরক্ষীণতর হইয়া পরশারের ছায়ায়য় বনজ্ঞেণীর মধ্যে ছায়ায় মতো মিলাইয়া গেছে।
পরিপূর্ণ জ্যোংক্ষা। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াট ফেলিয়া
কুক্ষম বিদিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, পাছপালা নিস্তক্ষ। কুক্ষমের সন্মুখে
গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রেদারিত জ্যোংক্ষা—কুক্ষমের পশ্চাতে আশে পাশে ঝোপে ঝাপে
গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুক্রিণীর ধারে, ভালবনে অক্ষলার
গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বিদিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাছ্ড ঝুলিতেছে।
মন্দিরের চ্ডায় বিদয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের উঞ্জচীংকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ধ্যাদী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইরা আদিলেন। ঘাটে আদিরা তুই-এক দোপান নামিরা একাকিনী রমণীকে দেখিরা ফিরিরা যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সমরে সহসা কুস্থম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাধার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া পেল। উপর্যুধ ফুটস্ক ফুলের উপরে বেমন জ্যাংলা পড়ে, মৃথ তুলিতেই কুস্থমের মূখের উপর তেমনি জ্যােংলা পড়িল। সেই মৃহুর্তেই উভয়ের দেখা হইল। বেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল বেন পূর্বজ্ঞাের পরিচয় ছিল।

মাধার উপর দিয়। পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল । শব্দে সচকিত হইয়া আজ্মসংবরণ করিয়া কুস্থম মাধার কাপড় ভূলিয়া দিল। উঠিয়া সয়্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রাণাম করিল।

নক্সাসী আশীর্বাদ করিরা তাহাকে জিঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।" কুমুম কহিল, "আমার নাম কুমুম।" সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুন্থমের ঘর থুব কাছেই ছিল, কুন্থম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যথন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সন্মুখে আসিয়া পড়িল, তথন তিনি উঠিয়া মন্দ্রিরে সিয়া প্রবেশ করিলেন।

ভাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুন্থম প্রত্যাহ আদিয়া সন্মাসীর পদধ্লি লইয়া বাইত। সন্মাসী ধখন শাস্ত্রবাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া ভনিত। সন্মাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুন্থমকে ভাকিয়া ভাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বৃঝিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোঘোগের সহিত সে চুপ করিয়া বদিয়া ভনিত। সন্মাসী ভাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল ভাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কান্ধ করিত—দেবসেবায় আলম্ভ করিত না—প্রত্যার ফুল তুলিত—গলা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্মাসী তাহাকে বে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বিদয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার বেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশাস্ত মূখে যে একটি মান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্মাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধোত প্রার ফুলের মতো দেবাইত। একটি স্থবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দ্র হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শন্ধ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্রামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখাস্তরে পাথিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হাদরের মধ্যে অল্পে থেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছাস আকর্ষণ করিয়াই বেন আমার লতাগুলাগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকৃষিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুত্মকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে ভাহাকে আর দেখা বায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই আনিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ধ্যাসীর সহিত কুস্থমের সাক্ষাৎ হইল।

কুত্বম মূখ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ভাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবদেবায় তোমার এত অবহেলা কেন।"

कुक्य हुन कविया बहिन।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুত্বম ঈবং মূব ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাণীয়লী সেইজন্তই এই অবহেলা।" সন্মাসী অত্যন্ত অহপূর্ণ করে বলিলেন, "কুত্বম, তোমার ফ্রময়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বৃঝিতে পারিয়াছি।"

কুস্থম বেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়তো মনে করিল, সন্মানী কভটা না জানি বৃত্তিয়াছেন। তাহার চোধ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্মানীর পারের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুদ্রে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কৃষ্ম অটল ভক্তির খবে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে খপ্লে দেখিলাম বেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বিদ্যা তাঁহার বামহন্তে আমার দক্ষিণ হন্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্বর্ণ মনে হইল না। খপ্ল ভাঙিয়া গেল, তব্ খপ্লের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন যথন তাঁহাকে দেখিলাম আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই খপ্লের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দ্বে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সমন্ত অন্ধ্রুরা গেছে।"

বধন কুত্রম অঞ্চ মৃছিয়া মৃছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অফুডব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁছার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়া ছিলেন। কুস্থমের কথা শেষ হইলে সন্মাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিরাছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুস্থম জোড়হাডে কহিল, "ভাহা বলিতে পাবিব না।"

সন্মানী কহিলেন, "তোমার মন্দলের জন্ম জিজ্ঞানা করিডেছি, সে কে স্পাট করিয়া বলো।"

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত ঘটি পীড়ন করিয়া হাতজ্ঞোড় করিয়া বলিল, "নিতাম্ভ দে কি বলিতেই হইবে।"

मधामी कहिलन, "ई। विलिख्डे हंदेरव।"

কুন্থম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভূ, সে তুমি।"

বেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌছিল, অমনি সে মৃ্ছিত হইয়া
আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ত্যাসী প্রস্তারের মৃ্তির মতো গাড়াইয়া রহিলেন।

ষধন মৃত্য ভাঙিয়া কুত্ম উঠিয়া বসিল, তখন সন্মাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভূলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুত্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্মাসীর মৃথের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্মাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুস্ম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুস্ম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভূলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গন্ধার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধাবে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল ধনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অন্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু ব্ঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা ঘায় বিলয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে থেলা করিত সে আব্দ তাহার থেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্ডিক, ১২৯১

#### রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা বেমন মুনির শাপে পাবাণ হইরা পড়িরা ছিল, আমিও বেন তেমনি কাহার শাশে চিরনিত্রিত স্থণীর্থ অঞ্জগর সর্পের ক্রায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বুক্তশ্রেণীর ছায়া দিয়া, স্থবিস্তীর্ণ প্রাস্তবের বক্ষের উপর দিয়া দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বছদিন ধরিয়া জড়শন্তনে শন্তান রহিয়াছি। অসীম বৈর্থের সহিত ধুলার লুটাইয়া শাপান্তকালের বান্ত প্রতীকা করিয়া আছি। আমি চিবদিন শ্বির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু ভবুও আমার এক মুহুর্তের ব্যক্তও বিপ্রায় নাই। এডটুকু বিভাষ নাই বে, আমার এই কঠিন শুক শ্বাার উপরে একটিয়াত্র কচি সিম্ব ভাষন ঘাস উঠাইতে পারি; এডটুকু সময় নাই বে, আমার শিয়রের কাছে অভি কৃত একটি नीनवर्श्व वनकृत कृष्टीहरू भावि। कथा कहिए भावि ना, अथह अक्कार्य नकनहे অমুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ: কেবলই পদশব্দ। আমার এই পভীর ব্রড-নিদ্রার মধ্যে লক লক চরণের শব্দ অহর্নিশ ছঃস্বপ্নের ক্রায় আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হুদর পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গ্রহে যাইতেছে কে विसारन बाहेरजरह, रक कारक बाहेरजरह, रक विज्ञारम बाहेरजरह, रक छेश्नरव बाहेरजरह, কে শ্বশানে হাইতেছে। বাহার স্থাধের সংসার আছে, স্লেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে স্থাধর ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে: দে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, দেখানে যেন মুহুর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লক্তা অন্ধুরিত পুশিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই चालक नांहे, जाहाब भरक्राभव माध्य चाना नांहे चर्च नाहे, जाहाब भरक्राभव प्रक्रि নাই, বাম নাই, ভাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন. তাহার পদক্ষেপে আমার ওক ধুলি যেন আরও ওকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বংসর ধরিয়া আমি কত কক লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আমি তেছি; কিন্তু কেবল ধানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্ত বংশরের কত ভাঙা পাতিয়া থাকি, তথন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বংশরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উদ্ধিয়া বেড়ায়, ভাছা কি কেহ আনিতে পায়। ওই শুন, এক জন গাহিল, "ভারে বলি বলি আর বলা হল না।"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা

গেল না। ওই একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।
মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোণায় হাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা
হইল না, ডাহাই কি আবার বলিতে হাইতেছে। এবার হখন পথে আবার দেখা
হইবে, সে যখন মূখ তুলিয়া ইহার মূখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার
হদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া মূখ ফিরাইয়া অভি ধীরে ধীরে ফিরিয়া
আসিবার সময় আবার হদি গায় "ভারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোণাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না।
একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন
পড়িতেছে, আবার নৃতন পদ আসিয়া অন্ত পদের চিহ্ন মুছিয়া বাইতেছে। বে চলিয়া
বায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া বায় না, বদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু
পড়িয়া বায়, সহত্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধ্লিতে
মিশাইয়া বায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণান্ত,শের
মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে বাহা ধ্লিতে পড়িয়া অক্রিত ও বিভি
হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নৃতন পথিকদিগকে ছায়া
দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি দকলের উপায়মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি দকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাথে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ স্থদ্রে অবস্থিত, ভাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম থৈর্বে ভাহাদিগকে গৃহের বার পর্বন্ধ পৌছাইয়া দিই ভাহার জন্ম কতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া স্থদিলন, আর আমার উপরে কেবল আজির ভার, কেবল অনিচ্ছাঙ্গত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি স্থদ্র হইতে, গৃহবাভায়ন হইতে, মধ্র হাস্থলহবী পাখা তৃলিয়া স্থালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আদিবামাত্র দচকিতে শ্রেছ মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কথনো কথনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া থেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার শ্বেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধ্লিতে তাহারা শ্বেহ দিয়া বায়। আমার ধ্লিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই গুণুকে মৃত্ মৃত্ আঘাত করিয়া পরম শ্বেহে খুম পাড়াইতে চায়। বিমল শ্বন্ধ

লইয়া বনিয়া তাহার সহিত কথা কর। হার হার, এত স্বেহ শাইয়াও নে তাহার উত্তর দিতে শারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগুলি বখন আমার উপর দিরা চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পাবে বাজিতেছে। কুস্থমের দলের জায় কোমল হইতে সাধ বায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

वाँहा वाहा जन्म-हत्रन होने वाहा. डाहा डाहा बन्नी हरे क मब् नाडा ।

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও প্রামল তুপ জায়িত না।

প্রতিদিন বাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। ভাহারা জানে না ভাহাদের জন্ত আমি প্রতীকা করিয়া থাকি ৷ আমি মনে মনে जाशास्त्र पृष्ठि कहाना कविया नरेशाहि। वहास्ति हरेन, अमनि अकसन क जाशाद क्लामन চরণ তথানি नहेशा প্রতিদিন অপরায়ে বছদ্র হইতে আদিত-ছোটো ভূটি নৃপুর ৰুত্ব কুবিয়া তাহার পাষে কাদিয়া কাদিয়া বাজিত। বুঝি ভাহার ঠোঁট ঘুট কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি ভাহার বড়ো বড়ো চোধ ছটি সন্ধার আকাশের মতো বড়ো দ্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেথানে ওই বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শাস্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর একজন কে দিনের কান্ধ সমাপন করিয়া অক্তমনে পান পাহিতে গাহিতে দেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া বাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাড়াইত না,—হয়তো বা আকালের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের বাবে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত কবিত। সে চলিয়া গেলে वानिका ब्यांस्थात चावाद व-१४ निया चानिवाहिन, तारे शत्थ कित्रिया बारेख। वानिका ৰখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হুইয়া আসিয়াছে; সন্ধার অন্ধকার হিমস্পর্ণ বর্বাঙ্গে অন্তভ্র করিতে পারিভাম। তথন গোধৃনির কাকের ভাক একেবারে থামিয়া বাইড; পথিকেরা আর কেহ বড়ো চলিত না। সন্ধার বাতাদে থাকিয়া থাকিয়া বাশবন ব্যবহার ব্যবহার শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কডদিন, এমন প্রতিদিন, দে ধীরে ধীরে স্মাসিত ধীরে ধীরে ঘাইত। একদিন ফাল্কন মাসের শেবাশেবি স্পরাছে যখন বিশুর মাত্রমূত্রদের কেশর বাডানে ঝরিয়া পড়িডেছে—ডখন মার একজন বে মানে সে আর भागिन ना। त्रिषिन चानक दात्व वानिका वाफ़िएक किविशा लिन। त्यमन मात्व मात्व গাছ হইতে শুৰু পাতা ৰবিয়া পড়িতেছিল, তেমনি ৰাবে মাৰে ছুই এক ফোঁচা অঞ্জল

আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইডেছিল। আবার ডাহার পরদিন অপরাষ্ট্রে বালিকা সেইখানে সেই তক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদ্রে গিয়া আর সে চলিডে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। তুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গোমা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রেয় লইডে আসে। তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মৃক। তুই যাহার মুখেব পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাড়াইল, চোখ মৃছিল—পথ ছাড়িয়া পার্থবর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শাস্তম্ধে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো তৃ:খের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বদিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া বায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজপর্যন্তও আমি আর তাহার চরণম্পর্ণ অঞ্ভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীবৰ হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পারের করুণ নৃপুর্ধননি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিছু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্ম করিব। এমন কত আসে, কত ধায়।

কা প্রথব রৌড। উন্থ-হন্ন। এক-একবার নিশাস ফেলিডেছি আর তপ্ত ধুলা স্থনীল আকাশ ধুনর করিয়া উড়িয়া ঘাইতেছে। ধনী দরিজ, স্থাী তৃঃথাঁ, জরা যৌবন, হাসি কারা, জরা মৃত্যু সমন্তই আমার উপর দিয়া একই নিশাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্ত পথের হাসিও নাই, কারাও নাই। গৃহই অতীতের জন্ত শোক করে, বর্তমানের জন্ত ভাবে, ভবিশ্বতের আলা-পথ চাহিয়া থাকে। কিছু পথ প্রতি বর্তমান নিমেবের শতসহপ্র নৃত্য অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যন্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশাস করিয়া অভ্যন্ত সদর্পে পদক্ষেশ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া ঘাইতে প্রয়াস পাইছেছে। এখানকার বাভাসে বে দীর্ঘাস ফেলিয়া ঘাইতেছ, তৃমি চলিয়া গোলে কি ভাহারা ভোমার পশ্চাতে পড়িয়া ভোমার জন্ত বিলাপ করিছে থাকিবে, নৃত্য অভিথিদের চক্ষে আঞ্চ আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাভাসের উপরে বাভাস কি স্থায়ী হয়। না না, রুখা চেটা। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাগিও না, কারাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

षश्रहायन, ১२२১

## भूकृष्ठे

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর দেনাপতি ইশা থাকে বলিলেন, "দেখো, দেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসমান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা থাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইরা তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতে-ছিলেন! রাজধরের কথা শুনিরা কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিরা ভুক উঠাইরা একবার তাঁহার মূথের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজ্ধর বলিলেন, "ভবিস্ততে ধলি তুমি আমার নাম ধরিয়া ভাক, তবে আমি তাহার সমূচিত প্রতিবিধান করিব।"

वृष हेना थे। महमा भाषा जूनिया वश्चचरत विनया छेठिरनन, "वर्छ।"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেরের পাশরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হা।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক ফুলানোর ভব্দি ও তলোয়ারের আক্ষালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা কবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মৃথ, চোথের সাদাটা পর্যন্ত লাল ছইয়া উঠিল।

ইশা থাঁ উপহাসের খবে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহা-রাজাধিরাজকে কী বলিয়া ভাকিতে হইবে। হজুর, জনাব, জাঁহাশনা, শাহেন শা—"

বাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্মশ স্বর বিশুণ কর্মশ করিরা কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্ৰথরে কহিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। সামার অন্ত কাল আছে।" বলিয়া পুনরায় তীবের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দিতীয় রাজপুত্র ইন্সকুমার তাঁছার দীর্থপ্রস্থ বিপুল বলির্চ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাধা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "ধাঁ সাছেব, জাজি-কার ব্যাপার্যটা কী।"

ইস্ক্রমারের কঠ ওনিয়া বৃদ্ধ ইশা থাঁ ভীরের ফলা রাণিরা সমেতে ভাঁচাকে আলিখন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শোনো তেন বাবা, বড়ো ভাষাশার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উহার অপমান বোধ হয়।" বলিয়া আবার জীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রশার বলিলেন, "রাজধর, ডোমাকে কী বলিয়া ভাকিতে হইবে। জাহাপনা। হা হা হা হা !"

বাৰধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইব্রুকুমার আবার হাদিয়া বলিলেন, "জনাব।"

वाक्यव व्यशेव दरेशा विलामन, "मामा, जूमि निजास निर्दाध।"

ইক্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বৃদ্ধি তোমার থাক্। আমি তোমার বৃদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা থাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "উহার বৃদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইক্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

বাজ্ধর গদগদ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে থাপের মধ্যে তলোয়ারথানা খনঝন করিতে লাগিল।

#### দিভীয় পরিচ্ছেদ

বাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্রামবর্গ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্ধ রাজপুত্রেরা বেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইহার তেমন ছিল না। ইহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াল ছেলেবেল। হইতেই কেমন কর্কশ। বাজধরের বৃদ্ধি অভ্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিখাস, তাঁহার নিজের বিখাসও তাই। এই বৃদ্ধির বলে তিনি আপনার হুই দাদাকে অভ্যন্ত হেয়জান করিতেন। রাজধরের প্রবল্গ প্রভাগে বাড়িস্থ সকলে অস্থির। আইশ্রুক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ইকিয়া ইকিয়া তিনি বাড়িমর কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকরবাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিজার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষরে তাঁহার চক্লজাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার মুবরাজ

চন্দ্রনারারণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিরাছিলেন, দেখিরা ব্রাক্ত ঈবং হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার ক্যার ইন্তক্সারের ক্লার পাত লাগানো একটা ধছক অমানবদনে অধিকার করিরাছিলেন—ইন্তক্ষার চটিয়া বলিলেন, "দেখো, বে জিনিল লইরাছ উহা আমি আর কিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু কের বিদি ত্মি আমার জিনিলে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব বে, ও-হাতে আর জিনিল তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্থ করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘবে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে পিয়া ইশা থাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ভাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উহাছিগকে যথোচিত সমান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিকা করিতেন তখন মহারাজকে ষেরূপ সন্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেকা কম সন্মান করি না।"

वाक्थर वनितन, "वामात वक्रवाध, जूमि वामात नाम धतिहा जाकिता ना।"

ইশা খাঁ বিহাৰেপে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বংস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুঞ্জি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হুইলেন। ইশা থা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বদিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, থাঁ সাহেব কী বলিভেছেন। তুমি অস্ত্রবিয়ার উহাকে সম্ভষ্ট করিতে পার নাই p

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধহুবিভার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষার যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাচী ছাড়িয়া চলিয়া বাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী লপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। ভোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

#### ভূডীয় পরিচেছদ

ইন্দ্রক্ষার ধহুবিভার অসাধারণ ভিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অহ্নচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নিচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া ক্ষার তাহাকে শত হাত দ্রে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাধায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া পেল। যুবরাজ চন্দ্রনায়ায়পের অস্তু বড়ো ভাবনা নাই—তীর-ভোঁড়া বিভা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফলি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বৃদ্ধি তীরের মতো—ভাহাতে সকল লক্ষাই ভেল হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। বে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইলা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যথন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তথন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইস্তকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল ? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা থাঁ রাজধরের প্রতি ঘূণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উহার ফাঁলে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "দেনাপতি সাহেব, ভোমার তলোয়ারও যেমন ভোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, ভাহার মর্যচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্ত বেশি ভাবিয়ো না। থাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা থা ছঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁকে চাড়া দিয়া বলিলেন, "ভোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইশা থা কাহাকেও বড়ো মান্ত করিতেন না।

ইক্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চক্রনারারণ গভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইক্রকুমার তংক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মুদ্ভাবে বলিলেন, "দাদা ভোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার দক্ষে ভাই শিকার করিতে বাওরা মিখ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিব শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জ্ঞ মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার কারয়া আনি।"

ইশা থাঁ পরম হাই হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সংশ্বহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরান্ধ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার ভীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্দাত গিয়া লাগে। তোমার সকে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইক্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্থ ইক্রকুমার চকিতের মধ্যে মান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি বাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোষার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইক্সকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইরা গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভূল ব্ঝিলে। বড়ো বাধা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া ভাড়াভাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিভেছিলাম। শিকারে যাইব না ভো কী। চলো ভার আয়োজন করি গে।"

ইশা থাঁ মনে মনে কহিলেন, "ইক্সকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্ত অনাদর সহিতে পারে না।"

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবন্ত সমস্ত দ্বির হইলে পরে রাজধর আন্তে আন্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিছা উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধহুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।" রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ডাই শিকার করিতে বাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চৰ্ব হইরা কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও বাইবে না কি। আৰু তিন ভাই একত্ত হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ বে ত্রাহম্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—ব্যোজ-ব্যোজ শিকার করিতে বাইবেন আর আমি ধরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আঞ্চ আবার রাত্রে শিকার।"

ক্ষলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কথনোই হইবে না। দেখিব আজ ক্ষেন ক্রিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধহুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।" ক্মলাদেবী কহিলেন, "কোখায় লুকাইব।"

রাজ্ধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো বন্ধ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "ভোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস, অন্মশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রক্মারের অন্মশালার বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী বাবে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আক্ত আসি।"

এদিকে সন্ধার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অন্তলালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিন্না বায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার বিশুণ ব্যস্ত হইয়া থোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিঞ্ছিৎ কাতরম্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না—আমার একটা বড়ো আবশ্রকের জিনিস হারাইয়াছে।"

ক্ষলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি ভোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ ভো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আৰু তুমি শিকার করিতে বাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইক্রকুমার বলিলেন, "দে হয় না---এ-কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জনিয়া এই বৃঝি তোমার জাচরণ। একটা সামান্ত প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইন্দ্ৰক্ষার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি। ইস্তকুমার। কই, মনে পড়েনা তো।

कमलादनवी । তোমাদের লাভ-রাজার-ধন মানিক ? তোমাদের লোনার চাল ?

ইন্দ্রক্ষার মৃত্ হাসিরা ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এন, দেখো'লে।" বলিয়া অন্তলালার ঘারে গিয়া ঘার ব্লিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন— দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কী, রাজধর অন্তলালায় যে।"

क्यनाति वैनित्नन, "উनि बामातिव बनाय।"

हेक्ककूमात विनातन, "जा वर्षि, छेनि मक्न चरक्षत्र क्राप्त जीक ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।" বাজধর ঘর হইতে বাহিব হইয়া বাঁচিলেন।

তথন কমলাদেবী গন্তীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সতা ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রক্ষার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্চা।" বলিয়া বছকে তীর বোজনা করিয়া অতিধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পাহের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য এই হইল।"

कमनारिश्वी वनिरामन, "मा, পविशान मा। जुमि निकारत वाछ।"

ইন্দ্রকার কিছু বলিলেন না। ধহুবাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "লালা, আজ শিকারের স্থবিধা হইল না।" চন্দ্রনারায়ণ ঈবৎ হাসিয়া বলিলেন, "বৃঝিয়াছি।"

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

व्याख भरीकात मिन। ताखवाणित वाहिरतव मार्ट विखत लाक व्याखा शहेशास्त्र। রাজার ছত্ত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উচুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন মান্থবের মাথার চেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চাড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ভাল হইতে আতে আত্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মামুষের মাধা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-এক-জনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফডার কলিবার জন্ম নিক্ষণ প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাণ হইয়া সজোবে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছেঁ।ড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ভালের উপর বাদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মামুদ্বের চুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন একহাঁডি দই মাধায় করিয়া বাড়ি ঘাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহুর্তের মধ্যে হাতে হাতে ক্তদ্র চলিয়া গিয়াছে ভাহার ঠিকানা নাই—দইওআলা ধানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া বৃহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞিৎ লোকসান হইল বই তো নয়।" দইওআলা পরম সাম্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-স্বন্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লেমকে ভাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল-চারিদিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটার প্রকার আওয়াম বাহির হইতে লাগিল। দে-वास्कि मुश्रुक लाल कविया ठाउँया शलाप्यम इहेया, ठावत कृमिए लुपेहिया, এकशाउँ চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠালাঠানি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কাল্লা জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কন্ত আয়পায় কন্ত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমন্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো উদ্ধ মুখ হুইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাধি ধেখানে হত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বৃদ্ধিমান কাক অদূরে গান্ধারি গাছের ভালে বিষয় क्षेत्रित ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা দিন্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিশ্বচিত্তে কা কা

করিয়া ভাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেল। পাত্রিমির সভাসন্পণ আসিয়াছেল। রাজকুমারগণ ধহুর্বাণ হত্তে আসিয়াছেল। নিশাল লইয়া নিশালধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈত্রগণ পশ্চাতে কাভার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাখা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে প্রমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া পিয়াছে। পরীক্ষার সময় যথন হইল, ইশা ধাঁ রাজকুমারগণকে প্রেছত হইতে কহিলেন। ইক্রকুমার ব্ররাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ ভোমাকে জিভিতে হইবে, ভাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কা। আমার একটা কৃত্র তীর লক্ষ্যপ্রষ্ট হইলেও জগং সংসার বেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর বদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইক্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি বদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যন্তর হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমাছবি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম বকা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুক্ষ চিন্তাকুল মূখে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইশা গাঁ আদিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধমুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধছক গ্রহণ করিলেন। প্রায় ছুইশত হাত দুরে গোটাপাচ-ছয় কলাগাছের গুড়ি একত্র বাধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বদানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অভিত। দেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অধ্চক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—বেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত, সেদিকে মাওয়া নিষেধ।

য্বরাজ ধহকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিকেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা বাঁ তাঁছার গোঁদস্থ দাড়িস্থ মৃথ বিক্লভ করিলেন—পাকা ভূক কৃষ্ণিত করিলেন। কিন্তু বিলিলেন না। ইক্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জ্ঞা দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীতিটি করিলেন। অন্থিবভাবে ধছক নাড়িতে নাড়িতে ইশা থাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমন্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা থাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বৃদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই থেলে, কেবল তীরের আগায় থেলে না, তার কায়ণ, বৃদ্ধি তেমন সংশ্ব নয়।"

ইক্ষকুমার ভাবি চটিয়া একটা উত্তর দিতে ষাইভেছিলেন। ইশা থা ব্রিতে পারিয়া

ৰুভ সরির। গিরা রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো মহারাজ। দেখুন।"

রাক্ষর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা খাঁ কট হইরা কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

শাব্দার চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধর্ম্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ্প রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অমানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তে। বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা ষাইতেছে না।"

युरवाक कहित्मन, "ना, टामाव मृष्ठित जम रहेशाह, नका विश्व हय नारे।"

রাজধর কছিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবলেষে ইশা থার আদেশক্রমে ইক্সকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধছক তুলিরা লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিরা কাতরম্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্তায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার, তবে ভোমার ভ্রইলক্ষ্য তীর আমার হাদর বিদার্গু করিবে, ইহা নিশ্চর জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদ্ধৃলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আত্ম লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অক্তথা হইবে না।"

ই ক্রুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ ছইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ই ক্রুমারেকে আলিজন করিলেন, আনন্দে ই ক্রুমারের চক্ষ্ ছল ছল করিয়া আদিল। ইশা খাঁ পরম স্থেহে কছিলেন, "পুত্র, আলার ক্লপায় তুমি দীর্ঘজীবী ছইয়া থাকো।"

মহারাজা যথন ইন্দ্রক্ষারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেছ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিরা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইস্তকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত। त्राक्थत कहित्मन, "विठात कक्षन महात्राख ।" हेना थे। कहित्मन, "निक्तत्रहे फून वम्म हहेग्राह्म ।"

কিন্ত পরীকা করিয়া দেখা গেল তুণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

हेगा था विललन, "भूनवीद भदीका कदा रुष्टेक।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি দমত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অস্তায় অবিষাদ। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যম কুমার বাহাত্রকে পুরস্কার দেওয়া হউক।" বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইক্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইক্রকুমার দারুণ স্থণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্ম করে কে। এ তুমি লও।" বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তথন ইক্রকুমার কম্পিতম্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ কন্ধন।"

ইশ। থাঁ ইন্দ্রক্মারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কছিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সম্চিত শাস্তি আবশ্রক।"

ইক্সকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্ণ করিয়ো না।" বৃদ্ধ ইশা থা সহসা বিষয় হইয়া ক্ষম্বরে কহিলেন, "পুত্র, এ কী পুত্র। আমার পরে এই ব্যবহার। তৃমি আব্দু আত্মবিশ্বত হইয়াছ বংস।"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "দেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থ ই আত্মবিত্বত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কছিলেন, "শাস্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রক্মার পিতার পদধূলি লইয়া কছিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কছিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বৃথিতে পারিলেন না।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যথন কমলাদেবীর সাহায্যে ইক্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথনই ইক্রকুমারের তৃণ হইতে ইক্রকুমারের নামান্ধিত একটি তীর নিজের তৃণে তৃলিয়া লইয়া ছিলেন এবং নিজের নামান্ধিত একটি তীর ইক্রকুমারের ভূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও স্বাত্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইক্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তৃলিয়া লইয়াছিলেন—সেইজ্য়াই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যথন সমস্ত শাস্কভাব ধারণ করিল তথন ইক্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা ব্বিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘূণা আরও বিগুণ বাডিয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন-শ বংসরের কথা। তথন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্ম আরাকানপতির সঙ্গেরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্ত লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুধে চলিলেন। ইশা থাঁ সৈন্তাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈত্ত কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈত্ত লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈত্ত যুদ্ধের জ্বত্ত এস্তত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখাসম্থি তৃই পাছাড়ের উপর তৃই পক্ষের সৈদ্ধ স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় তৃই সৈন্দ্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গান্তারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শৃষ্ঠ গৃহ পড়িয়া বহিয়াছে, ভাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শক্তক্কের। পাহাড়িয়া দেখানে ধান কাপাস ভরম্জ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাবারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দথ্য করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্বার পর সেখানে শশুবপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণজুলি, বামে তুর্গম পর্যত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইপ্রকুমার যুক্তের জন্ম অন্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আদিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্ত বিলয় করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমন্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, ভোমরা তৃইজনে ভোমাদের দশ হাজার সৈত্ত লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইক্সকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাম্ভ হইল।

য্বরাজ ও ইন্দ্রক্মারের অধীনে দশ হাজার সৈন্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে তুই হাজার করিয়া সৈন্ত রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুবৃহ্ছের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া বৃহহভেদ করিবার চেটা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধান্ত্কীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্ত পদাভিকের। রহিল এবং সর্বশেষে অখারোহীরা সার বাধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈজেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যুহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈক্ত ব্যুহ ভেদ করিতে পারিল না।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধিতীয় দিন সমস্ত দিন নিক্ষণ যুদ্ধ অবসানে রাজি যথন নিশীথ হইল—যথন উভয় পক্ষের সৈম্প্রেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর ছুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জালিভেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হন্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তথন শিবিরের ছুই কোশ দ্বে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈক্ত লইয়া সারবন্দি নৌকা বাঁধিয়া কর্ণজুলি ্নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অভিসাবধানে সৈশু পার করিতেছেন। নিচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিরা ষাইতেছে তেমনই উপর দিরা মাহুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া ষাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িরাছে। পরপারের পর্বতময় হুর্গম পাড় দিয়া সৈল্পেরা অতিকটে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈক্তাধ্যক ইশা ধাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে ভাঁছার সৈল্পদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ দৈগুদের পশ্চান্তাগে ল্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে য্বরাজ ও ইক্রকুমার দম্থভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে প্রাস্ত ছইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাং হইতে আক্রমণ করিবেন। দেইজগুই এত নৌকার বন্দোবন্ত হইয়াছে। কিছ রাজ্বর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈক্ত লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মার-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্ত কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নি:শব্দে আরাকানের বাজার শিবিরাভিমুথে ধাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝধানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজ্ববের পাঁচ হাজার দৈত্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল— বধাকালে যেমন পর্বতের সূর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া অলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মাত্রুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া পাছের निर्फ पिया महत्व পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিম্থে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র দৈল্পের ভীষণ চীংকার উঠিল—কুন্ত শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল-এবং তাহার ভিতর হইতে মাফুরগুলা কিলবিল কবিয়া বাহিব হইয়া পড়িল। কেহ মনে কবিল ছাৰপুৰ, কেই মনে কবিল প্ৰেতের উংপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈল্ডেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ ধেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজ্য স্বীকার করিয়া দক্ষিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

বান্ধরে তাহাতেই সমত হইলেন। আবাকানরাজ পরাজয় খীকার করিয়া সদ্ধিপত্র লিথিয়া দিলেন। একটি হস্তিদস্তনির্মিত মৃকুট, পাঁচশত মণিপুরী ঘোড়া ও ভিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইরা গেল। স্থার্থ রাত্রে সমন্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেশা আরাকানের সৈক্তগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অফ্তব করিতে পারিল। চারিদিকে বড়ো বড়ো পাহাড় স্থালোকে সহস্রচক্ হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়—শীত্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতৰগুলি সৈন্ত সহিত দূতের হতে আদেশপত্র শাঠানো হইল।

#### অষ্ট্রম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অভকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুষার ছুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্তের অল্পতা লইয়া রপনারায়ণ হাজারি ত্বঃধ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইপ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অহুগ্রহ যদি হয় एट এই का कन रेमण नरेवारे किछित, जात यनि ना रुव छटा विभन जामारनेत উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাদী যত কম মরে তত্তই ভালো। কিন্তু হরের কুপায় আঞ্চ আমরা জিভিবই।" এই বলিয়া হর হর বোম বোম রব তুলিয়া রূপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমূখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈক্তদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পভিল। গ্রীম্মকালে দক্ষিনা বাতালে থড়ের চালের উপর দিয়া শাশুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈক্তেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যুহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মাহুষের মাধা ও দেহ কাটা-শস্তের মতো শস্তক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইক্সকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারঘাতে এক মণ অখারোহীকে অখচ্যুত করিয়া ইন্ত্রুমার তৎক্ষণাৎ ভাছার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বনিলেন। উপর দাড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকালে সুর্বালোকে উঠাইয়া বছরুরে চীংকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম বোম ।" মুব্দের আগুন বিগুণ জলিয়া উঠিল। এই দকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বামদিকের ব্যুক্তের সৈক্তগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাছির হইয়া যুবরাজের সৈতের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈস্তগণ সহসা এরপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহুর্তের মধ্যে বিশৃত্বল হইয়া পড়িল।

ভাষাদের নিজের অব নিজের পদাভিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরান্ধ ও ইশা থা আসমসাহসের সহিত সৈগুদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণশণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কুতকার্ম হইতে পারিলেন না। অদ্বে রাজ্যরের সৈগ্র ল্কামিত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার ত্রীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজ্যরের সৈগ্রের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা থা বলিলেন, "তাহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা থা ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম ম্থ হইয়া সত্তর নামান্ধ পড়িয়া লাইলেন। মরিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতেই ঘেরিডে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শক্রদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।
আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অখারোহী সৈশ্র ছিল্লভিল্ল হইয়া পালাইতেছে,
তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিচ্যুদ্বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন।
কিন্তু সে বিশৃত্বলার মধ্যে কিছুই কৃলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাদে মক্ষভূমির
বাল্কারাশি বেমন ঘূরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে
লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার ত্রীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার
উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল হির হইয়া দাঁড়াইল—
আহতের আর্তনাদ ও অবের হেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া
লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্
শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈয়ৢগণ আশ্চর্ম হইয়া পরস্পারের মৃথ চাহিতে
লাগিল।

#### নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যথন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তথন তাঁহার মূখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোথ ঘুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইক্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকার ক্রুত্ব হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ পুরস্কার ভোমার নহে। এ মুকুট যুবরান্ধ পরিবেন।" রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিরা আনিরাছি; এ মৃকুট আমি পরিব।" যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মৃকুট রাজধরেরই প্রাণ্য।"

ইশা থা চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মৃক্ট পরিয়া দেশে বাইবে! তুমি সৈক্রাধ্যক্ষের আদেশ লক্ষ্যন করিয়া যুদ্ধ হাইতে পালাইলে এ কলছ একটা মৃক্টে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়িব কানা পরিয়া দেশে বাও, ভোষাকে সাঞ্জিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "ধাঁ দাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে—কিছ আমি না থাকিলে তোমরা এতকণ থাকিতে কোণায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "বেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্ভের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রক্ষার, তুমি অক্সায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইপ্রক্ষার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পারিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইরা রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিরাছ। তুমি না থাকিলে অল্ল সৈন্ত লইরা আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইক্রক্মারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি ক্লকণ্ঠ বলিলেন, "দাদা, রাজধর শুগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহু তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি স্কাল হইতে সদ্ধা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কথনো ভীকতা দেখাইয়াছি। আমি কি শক্ত-সৈন্তকে ছিল্লভিল্ল করিয়া তোমার সাহায্যের জন্ম আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম শ্লেহের রাজধর যতীত কেহু তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত কুন্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—" কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির ছইয়া গেলেন।
ইশা খা য্বরাঞ্জকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুক্ট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার
নাই। আমি সেনাপতি, এ মুক্ট আমি ষাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খা
রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা থাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লজ্মন করিয়াছেন—রাজধর শান্তিব যোগ্য।"

#### দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রক্ষার তাঁহার সমস্ত নৈত লইয়া আহতকদয়ে শিবির হইতে দ্বে চলিয়া পেলেন।
যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্তিপুরার সৈত শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম
করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা থাঁ যথন মৃকুট কাড়িয়া লইলেন, তথন রাজ্ধর মনে মনে কছিলেন, "আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।"

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈক্তের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকান-পতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইক্রকুমার যথন স্বতম্ভ হইয়া সৈশুসমেত স্বদেশাভিম্থে বছদ্র অগ্রসর হইয়াছেন এবং 
ফ্বরাজের সৈশ্রেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিম্থে যাত্রা করিতেছে, ভখন সহসা মগেরা
পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈশ্র লইয়া কোধায় সরিয়া পড়িলেন তাহার
উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈক্ত প্রায় তাহার চতুও গি মগ-সৈক্ত কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা থা যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিক্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া ভূমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার বেমন স্থবিধা পালাইবার তেমন স্থবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

हेंना थे। विलिशन, "ऊरव चाहेम, चाक मभारताह कतिया मता वाक।" विनया

প্রাচীরবং শক্রসৈন্তের এক ত্র্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈক্ত বিদ্যুদ্বেপে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ কছ দেখিয়া সৈক্তেরা উন্মণ্ডের ক্রায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ তুই হাতে তুই তলোয়ার লইলেন—ভাঁহার চতুস্পার্বে একটি লোক ডিটিডে পাবিলনা। যুক্তকেত্রের একস্থানে একটি ক্ষ্ম উৎস উঠিডেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা থাঁ শক্রর ব্যুহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্বন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর স্থাসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি স্থালার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া পেলেন।

যুবরাজের জাহতে এক তীর, পৃঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পশ্বরে এক তাঁর বিদ্ধ হইল। মাছত হত হইরা পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র কেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেটা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে তুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দ্বেক্রিল নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মুর্চিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

#### একাদশ পরিচেছদ

আন্ধ বাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অগুদিন বাত্রে যে সব্জ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্গ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িল, আলু সেখানে সহল সহল মাহ্যের হাতপা কাটাম্ও ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে ফটিকের মতো বছ উৎসের জলে সমন্ত বাত ধরিয়া চল্রের প্রতিবিষ নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অব্বের দেহে প্রায় কছ—তাহার জন বক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌব্রে বেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভর ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহল ক্রম্ম হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অত্মের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অব্যের হেয়া রণশন্থের ধ্বনিতে নীল আকাশ বেন মথিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে স্বোনে কী অসাধ শান্তি কী স্থগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্যু বেন ফ্রাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারিদিকে উৎসবের্ভয়াবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশন্ধ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হ্রদয়ের তরঙ্গ শুরু। একদিকে পর্বতের স্থদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে হাদের আলো। মাবে মাবে পাচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ যাক্তা মাথা লইয়া শাখাপ্রশাধা জটাজ্বট আধার করিয়া শুরু হইয়া দাড়াইয়া আছে।

ইক্তৃমার যুব্ধের সমন্ত সংবাদ পাইরা যখন যুব্রাক্তকে খুঁ জিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শব্যার উপর ভইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি প্রিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বৃজিয়া আসিতেছে। দ্ব সমুদ্রের দিক হইডে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য বাঁঝাকরিতেছে—আকাশে চক্র একাকী, জ্যোৎস্বালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাতুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যথন বিদীর্ণহৃদরে "দাদা" বলিয়া ভাকিয়া উঠিলেন, তথন আকাশপাতাল যেন শিহ্রিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিছনের জন্ম হই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিছনের মধ্যে বন্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চক্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে নানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইক্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, ভোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আরু আবার দেখা হইল, ভোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কট্ট নাই।" বলিয়া তুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। বক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃত্যুরে বলিলেন, "মরিলাম ভাহাতে তৃঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রক্ষার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশবকে শ্বরণ করিয়া হাতজ্ঞোড় করিয়া কাহলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেব করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চন্দ্র মৃদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চক্র যথন পাঙ্বর্ণ হইয়া আদিল চক্রনারায়ণের মৃত্রিতনেত্র মৃথক্তবিও তথন পাঙ্বর্ণ হইয়া গেল। চক্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অন্তমিত হইল।

#### পরিশিষ্ট

বিজ্ঞয়ী মগ সৈজেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপ্রার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপ্রার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইক্রক্সার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাষধর রাজা হইরা কেবল তিন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ভূবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার বধন যুদ্ধে বান তথন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার স্থায় বীর ছিলেন। বধন সম্রাট শাজাহানের সৈপ্ত ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তথন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

दिनाच-देकार्छ, ১२२२

প্রবন্ধ

# শান্তিনিকেতন

## শান্তিনিকেতন

#### 8 tve:

### পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে বারা কান্ত করে তারা অনস্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনস্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনস্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনস্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনস্ত লাভের কথা বলে না।

এইজ্ব ধর্মনীতিই তাদের শেষ সংল। নীতি কিনা নিরে যাবার জিনিস—তা পথের পাথের। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সংলের কথা চিস্তা করে না। কারণ বে গৃহে কোনোকালেই মাহুব পৌছোবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনস্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বললে কতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হর; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতার নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশর্ব-পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাথে না, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

ষতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশর্ষ আমাদের থামতে দেয় না;—কিন্তু ত্র্গতির পূর্বে দেখতে পাই মাহ্ম্য বলতে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিল্ম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তথন পথিকধর্ম সে বিদর্জন দিয়ে দঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে—তথন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাধা যায় রক্ষা করা যায়, দেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্ধ সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব, সেই ভূবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই বে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হ্য়েছে—এইবার আমি সঞ্য করব, রক্ষা করব, বাধাবাধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তথন আর সে নৃতন তত্তকে বিশাস

করে না—তথন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে তুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি স্থাতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশ। হয় দে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভূত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মাহুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে ধারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মাহুবের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক ত্র্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ-কথা ঐশ্বর্থ-গর্বের উন্মন্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ-কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

ভার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পদ্বা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর শ্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেধানে আমরা তাঁকে পাই কেন, না ভিনি নিজেকে দিভে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই ? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাস্থায়। কারণ, দেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো দে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামদিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেট হয় কিন্তু প্রেমের পাও য়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেট হয় না—বরঞ্চ তার চেটা আরও গভীরক্ষণে জাগ্রত হয়।

এইজন্মে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার দকন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না—ভাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরম্ভর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নৃতন থাকে।

মাহাবের মধ্যেও বধন আমাদের সভ্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তথন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রজ্ঞের কথা কী বলব? পেনই কথায় উপনিষ্
বলেছেন—

আনন্দং একশো বিধান্ ন বিভেতি কলাচন ক্রেক্স আনন্দ এক্ষেয় গ্রেম বিনি ক্লেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর জন পান না। অতএব মাহুষের একটা এমন পাওয়া আছে বার সমকে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্গ এই পাওয়ার দিকেই পুর করে মন দিরেছিলেন। সেইজপ্তেই ভারতবর্ধের হাদর নৈত্রেরীর মুখ দিয়ে বলেছেন—বেনাহং নামৃতা ভাস্ কিমহং তেন কুর্বামৃ? সেইজপ্তে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ধ আপনার আকাজ্জা প্রেরণ করেছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোষ হয় না। ভাদের উপকরণ কোথায় ? ঐশর্ব কোথায় ?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড়ো করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে তাাগ করে সফল হয়। এইজন্ত দীন বে সে সেথানে ধন্য। বে অহংকার করবার কিছুই রাথে নি সেই ধন্ত—কেননা, ঈশব স্বয়ং যেথানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেথানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্তেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমন্তেহন্ত"—তোমাকে যেন নমন্ত্রার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হাদরে তুমি হাদরনাথ হাদরহরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোভি-থচিত চরণপ্রাম্থে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনস্তলোক।
নিভত হাদরমাঝে কিবা প্রসন্ত ম্থাছেবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহাদরে তব করুণারস সভত বহে,
দীনকনে সভত কর অভয়দান।

२६ (भीव

#### সমগ্ৰ

এই প্রাক্তংকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সংবিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিছে, জানের ক্ষেত্রেও আলো দিছে—সৌন্ধক্ষেক্রেও আলোকিত করছে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্তে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দৃত পাঠান নি—তাঁর একই দৃত সকল পথেরই দৃত হয়ে হাক্তম্থে আমাদের সন্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমূহুর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে। প্রথম থণ্ড থণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপারে থণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভূল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদম্পারে দ্রকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দ্ব নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজপ্রে নিকটকে বড়ো করে ও দ্রকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মামূব একদক্ষে সমন্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমন্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে ধণ্ড ধণ্ড করে তার পরে সমন্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজ্ঞা কেবল ধণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্থীকার করে তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে ধণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শৃন্থতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতম্ব করে দেখছিলুম।
এ রকম না করলে তাদের স্থন্সই চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না।
কিন্তু প্রত্যেকটিকে যথন স্থন্সইভাবে জানা সারা হয়ে যায় তথন একটা মণ্ড ভূল
সংশোধনের সময় আসে। তথন পুনর্বার এই ছটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে
বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক বেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্চল লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্থালিত না হয়। বেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিধ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁধে তুলে সেইটাকেই সভ্য পদার্থ বলে যেন ভূল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অথগু গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অথগুতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্রস্থাবী।

ভারতবর্ধ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে গুরুন হারিবেছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি, তার ষ্পাদর্থ বিকিয়ে যাবার উপক্রম হরেছে। ভারতবর্ব যে আঞ্চ প্রীপ্রট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষ্ হরিপের মতো জানত না যে, ষেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না দেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিস্কভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ-কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাক্ততিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্মে একেবারে উন্মন্ত হয়ে উঠেছে তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাঙ্গয়ের ব্রহ্মান্ত অন্তদিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছির করে দিলে তারা যে কেবল পূথক হয়, তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ্ঞ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পারের যোগে তারা প্রবল বলী হত;—দেই মূল বন্ধনটি বিশ্বত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে ধায়। তথন প্রকৃতি বলে, আত্মা মঞ্চক আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিংশেষে মঞ্চক আমি একাধিপত্য করি। তথন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রকৃত্ত এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রুপদ একেবারে বন্ধ করে বদে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের ত্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না শেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণ্ড অবস্থিত।

এইরপে যে তৃইটি পরস্পরের পরমান্ত্রীয় পরম সহায়, মাহ্ন্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই তুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রাকৃতি এবং আত্মা, মাছ্যের এই ছই দিককে আমরা বধন স্বতম্ভ করে দেখেছি তথন যত শীম্র সম্ভব এদের ছটিকে পরিপূর্ণ অবওতার মধ্যে স্থিলিভরূপে দেখা আবক্তক। আমরা যেন এই ছটি অনস্তবন্ধ্র বন্ধুস্থপ্তে অক্তায় টান দিত্বে গিয়ে উভয়কে কৃপিত করে না তুলি।

২৬ পৌষ

#### কৰ্ম

আমাদের দেশের জানী সম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মৃক্ত হয়ে নিজিয় হওয়াকেই তারা মৃক্তি বলেন। এইজন্ম কর্মক্ষেত্র প্রাকৃতিকে তারা ধ্বংস করে নিজিম্ব হতে চান।

এইজন্ম ব্রহ্মকেও তাঁরা নিজ্ঞিয় বলেন এবং যা কিছু জ্বাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্ধ উপনিষ্থ বলেন-

who is the property of

36 e. 34

ৰভো বা ইমানি সূতানি জারতে, বেন জাতানি জীবতি, বং প্ররন্ত্যভিসংবিশন্তি, তহিজিজ্ঞাসন্থ, তদ্বক্ষ।

া বার বেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, বার বারা জীবন ধারণ করছে, বাঁতে প্ররাণ ও প্রবেশ করছে ভাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই প্রক্ষ।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দারা বন্ধ ?

একদিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর একদিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরাবলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়গার জালের মতো শামুকের খোলার মতো তাঁর নিজেকে বন্ধ করছে একথাও বলা চলে না।

এই बनाई পरकार उक्षरामी रमहन-

আনন্দান্ত্যের থবিমানি ভূতানি জারন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রকল্পভিসংবিশস্তি।

ব্ৰহ্ম আনন্দৰ্কণ। সেই আনন্দ হতেই সমন্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচূর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বন্ধত সেই কর্মই মৃক্তি।

এই জন্ম আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিরা—স্থানন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মৃক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্মই অনস্থ আনন্দের অনস্থ প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সৈ এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যে তিনি আনন্দ এইজন্ম তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মৃক্তস্করপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনক্ষের কর্মের মধ্যেই আমরা মৃক্ত । আমরা প্রির-বন্ধুর বে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসতে বন্ধ করে না । তথু বন্ধ করে না তা নম্ন সেই কর্মই আমাদের মৃক্ত করে। কারণ, আনক্ষের নিজ্জিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মৃক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন ? যখন ভার মৃল আনন্দ খেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব বৃদ্ধুত্ব বৃদ্ধু

কিন্তু বন্ধত তার প্রতি অত্যাচার কোন্টা হবে ? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্মের মৃক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মৃক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এই জন্ম উপনিবং আমাদের কর্ম নিবেধ করেন নি। ঈশোপনিবং বলেছেন, মাহ্মব কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এই ব্যক্ত তিনি পুনল্চ বলেছেন বারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রভ তারা অবকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যার অর্থাৎ কেবল ব্রক্ষজ্ঞানে রভ তারা তভোধিক অবকারে পড়ে।

এই সমস্তার মীমাংসাম্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রক্ষজান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। ববিভয়া মৃত্যুং তীম্ব বিভয়ামূতমন্ত ।

कर्मन बाना मृजू উत्तीर्ग हरन विश्वाबाना सीव व्यक्त लाख करन ।

বন্ধহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন বন্ধ ততোধিক শৃশ্বতা। কারণ, তাকে নান্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দবন্ধপ বন্ধ হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই বন্ধকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সজে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হ'ক আনন্দের ধর্ম ধদি কর্ম হয় তবে কর্মের বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রন্ধের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। সীভায় একেই বলে কর্মবোগ।

কর্মবাদের একটি লোকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিরতা শ্রীর সংসারবারা। সভী শ্রীর সমন্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে শ্রামীর প্রতি প্রেম; শ্রামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্ম, সংসারকর্মকে তিনি শ্রামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীভবাসীও তার মতো এমন করে কাল করতে পারে না। এই কাল যদি একাল্প তার নিজের প্রয়োজনের কাল্প হত ভার্কে এর তার বহন করা তার পক্ষে ত্বাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মধাগ। এই কর্মের ছারাই ডিনি স্বামীর সংস্ক বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মষোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী ষেমন কর্মের বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীত্ব—
অমৃতকে লাভ করি।

এই জয়ই গৃহত্বের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগণাশে বাঁধবে এবং ঈর্বাহেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃখাদে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি—যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্বেল্ধনি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অপচ সংসারের সমস্ত ভার অপ্রান্ত যথে বহন করেন—কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনক্ষণে জানেন না আনন্ধ- সাধনক্ষপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসন্তি দূর করে কর্মের ফলাকাজ্জা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে—কোহেবালাৎ কঃ প্রাণাং—কেই বা কিছুমাত্র চেটা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত। জগতের সেই সকল চেটার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেটাকে যুক্ত করে জ্বেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭ পৌষ

## শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা বেখানে একত্ত সংগত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্তে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রাণোভনে ধেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি ঘারীকে ভিভিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাজনা হবে যে, রাজদর্শনই ত্রংসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের উপের্ব উঠব তাহলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের ত্রথের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের বে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংবম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়— সেই স্বীকারের ঘারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে। এই কারণেই বদছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের উধের্ব উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেম্মে বড়ে। হতে পারি। পরিভাগে করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মৃক্তি, সে স্বভাবের খারা হলেই সভ্য হয়, স্বভাবের ঘারা হলে হয় না। পূর্ণভার ঘারা হলেই ভবে সে সার্থক হয়, শৃস্তভার ঘারা সে শৃস্ত ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মৃক্তস্থরূপ সেই ব্রন্ধের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি না-রূপেই মৃক্ত নন তিনি হা-রূপেই মৃক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হা।

এইজন্ম বন্ধবি তাঁকে নিজিয় বলেন নি, শৃত্যম্ভ স্পাষ্ট করেই তাঁকে দক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাপ্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রহতে বাভাবিকী জ্ঞানবলফ্রিয়া চ।

গুনেছি এর প্রমা শক্তি এবং এর বিবিধা শক্তি এবং এর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া বাভাবিকী।

ব্রন্ধের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাছে না।

এইরপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মৃক্ত-কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চার। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অস্তরের ক্ষৃতিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মৃক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মৃক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাধা যেতে পারে। গুণ বখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, বখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যথন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তথন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তথন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তথন সে ভূমার দিকে চলে না, বছর দিকে চলে না, নিজের ক্তৃতার মধ্যেই আবন্ধ হয়। তথন এই শক্তিতে আমাদের মৃক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিমে বায়। বে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্তুকর্মা বার্থপর, অগৎসংসার ভার স্ত্রম কার্যবাস। সে স্বার্থের কার্যগারে অহোরাত্র একটা ক্তুপ পরিধির কেক্রকে প্রদক্ষিণ করে মানি টানছে এবং এই পরিপ্রদের ফলকে সে

ষে চিরদিনের মডো আয়ন্ত করে রাখবে এমন শাখ্য তার নেই; এ ডাকে পরিভ্যাগ করতেই হয়, ভার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মৃক্তি—কর্মত্যাগ করা মৃক্তি নয়। আমরা বে-কোনো কর্ম ই করি—তা ছোটোই হ'ক আর বড়োই হ'ক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে বোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বন্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্যকর্ম, মকলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

২৮ পৌষ

#### প্রাণ

व्यात्रक्री व्यात्रप्रतिः क्रियाना এव अक्रविमाः वित्रष्टेः

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে বাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রসান্ধায় তাঁদের ক্রীড়া, প্রসান্ধায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

**এই স্লোকটির প্রথমার্ধ টুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।** 

व्यार्गारक्ष यः प्रवकृष्ठिविकाछि विस्नानन् विवान् क्वराठ माणिवामी।

এই বিনি প্রাণরপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন—এঁকে বিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই ছুটো জ্বিনিস একত্ত মিলিভ হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত স্টের প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি স্টের মধ্যে গতির বার। আনন্দ ও আনন্দের বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তে। শুধু ব্রহ্মকে স্থানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মাস্থ অন্ধকে কেমন করে বলে ? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির ঘারা, স্পন্দনের ঘারা, ক্রিয়ার ঘারাই বলে—সর্বভোভাবে গানকে প্রকাশের ঘারাই সে নিজের সার্থকভা সাধন করে। ত্রম্ম, নিজেকে কেমন করে বলছেন ? নিজের ক্রিয়ার বারা অনম্ভ আকাশকে আলোকেও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পান্দিত করে ঝাকুত করে তিনি বলছেন—আনন্দরপমমৃতং বিভিত্তি—তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দরাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তার সেই আনন্দ এবং তার কর্ম একেবারে একাকার হয়ে ভালোকে ভূলোকে বিকীণ হয়ে পড়েছে।

ব্ৰশ্ববাদীও যখন ব্ৰহ্মকে বলবেন তখন **আর কেমন করে বলবেন** ? তাঁকে কর্মের যারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম ? না, বে কর্মদারা প্রকাশ পার তিনি "আত্মঞ্জাড় আত্মরতিঃ" পরমাত্মার তার আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পার তার আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পার তার আনন্দ। নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই "ত্রন্ধবিদাং ব্রিষ্ঠং" তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন—শাস্তম্ শিবমধৈতম্। জগংক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছল্পে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আয়ক্রাড়া, যা পরমান্ত্রার সঙ্গে ক্রোড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব স্থানর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেপে নব নব মন্ধল-লোকের সৃষ্টি হছে। সেই আবর্তনবেপে জ্যোতি উদ্দাপ্ত হছে, প্রেম উৎসারিত হুয়ে উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রন্ধবিৎ আপনার প্রাণের ঘারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্তে আমার প্রার্থনা এই বে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে মেন মরচে না পড়ে, যেন ধূলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্ম সংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছি ছে যার তো সেও ভালো কিছ শিধিল না হয়, যদিন না হয়, রার্থ না হয়। ক্রমেই তার স্থর প্রবল হ'ক, গন্তার হ'ক, সমন্ত জ্ব্দাইতা গরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ক—হে আবি ভোমার আবির্ভাবের বারা সে ধন্ত হ'ক।

২০ পৌষ

## জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অবৈভবাদ কর্মকে অজ্ঞানের, অবিভার কোঠায় নির্বাসিত করে অভ্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন বন্ধ ষধন নিজিয় তথন বন্ধলাভ করতে গোলে কর্মকে সমূলে চেদন করা আবশ্যক।

সেই অবৈতবাদের ধারা ক্রমে যথন বৈতবাদের নানা শাধাময়ী নদীতে পরিণত হল তথন ব্রহ্ম এবং অবিভাকে নিয়ে একটা ছিধা উৎপন্ন হল।

তথন হৈতবাদী ভারত জগং এবং জগতের মৃলে চ্ইটি তব বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিজিয় নির্দ্তণ বলে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে অগংক্রিয়ার মূলে যেন স্বতম্ব সন্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম থারা বন্ধ নন এ কথাও বলনেন অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সক্ষে সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো সে-কথাও নানা রূপকের দারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল ভার মূলে একটি স্ভ্য আছে।

মৃক্তির মধ্যে একইকালে একটি নিশুণ দিক এবং একটি সপ্তণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অথও নিয়মকে আমরা আবিকার করি নি। তথন
মনে হয়েছে, জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির রুপা আছে কিছু বিধান নেই।
যথন তথন বা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ বা কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে
বে আমার দিক থেকে তার দিকে বে বাব এমন রান্তা বন্ধ—সমস্ত রান্তাই হচ্ছে তার
দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ডিক্কার রান্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মাহ্যকে কেবলই সকলের হাতে পারে ধরে বেড়াতে হয়। আঞ্জনকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, স্থকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, স্থকে বলতে হয় তুমি দিল কণা করে না উদয় হও তবে আমার রাজি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। অব্যবস্থিত চিত্তক্ষ প্রসাদোহণি ভয়ংকর:—বেধানে

ব্যবস্থা দেখতে পাই নে প্রদাদেও মন।নশ্চিত হয় না। কারণ, দেই প্রদাদের উপর আমার নিজের কোনো ধাবি নেই, দেটা একেবারেই একভরফা জিনিদ।

অথচ যার সক্ষে এতবড়ো কারবার তার সক্ষে মাহ্র্য নিজের একটা বোপের পথ না বুলে বে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে বহি কোনো নিরম না থাকে তবে তার সংক্ষ বোগেরও তো কোনো নিরম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই ভাকে যে বক্ষই তৃক্তাক বলে ভাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তৃক্তাক যে মিথ্যে ভাও ভাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিরমের লোহাই দিয়েই ভো বোঝাতে হয়। কাজেই মাহ্য মন্ত্ৰত্ত ভাগা-ভাবিক এবং অর্থহীন বিচিত্ৰ বাজ্প্রক্রিয়া নিয়ে অব্ধির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এ রক্ষ করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর বে ধামধেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অর আর দিলই না, হয়তো হঠাং হকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এই রুক্ম জগতে, পরারভোজী পরাবস্থশারী হয়ে মান্ত্র পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বন্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মৃক্তি কখন পাই ? এর থেকে পালিরে গিয়ে নয়—কারণ, পালিরে বা ব কোথায় ? মরবার পথও বে এ আগলে বলে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অথগু নিয়মকে আবিকার করে—যখন দেখে কার্যকারণের কোপাও ক্লে নেই তখন সে মৃক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তথন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পার বার সঙ্গে তার বোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্তই সেই আলোক। এমন কি, সর্বত্তই সেই আলোক অধন্তরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোধার থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মৃক্তি পেলে। দে আর তো বাধা পেল না। দে বলল, আঃ বাঁচা গেল, এ বে আমাদেরই বাড়ি—এ বে আমার পিতৃত্বন। আর ভো আমাকে সংকৃচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিল্ম যেন কোন্ পাগলাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেডেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বদে আছেন, সমন্তই আমার আপনার।

এই তো হল জ্ঞানের মৃক্তি। বাইরের কিছু থেকে নগ্ধ—নিজেরই করনা থেকে।
কিন্তু এই মৃক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্থতন্ত তাগা-তাবিজের
শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মৃক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্ররোগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রবার কন্তু উন্মন্ত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যথন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তথন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তথন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মৃক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বছবিভূত হয়ে পড়ে। তথন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বছধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তথন শক্তিযোগে কর্মদারা নিজেকে দার্থক করতে থাকে।

প্রথমে জ্ঞান থেকে মৃক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে লান করা তার কাল। কর্মের দারা সে নিজেকে লান করে, স্বষ্ট করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বন্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচেছ মৃক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সভ্যের অহুগত হতেই হবে, নিয়মের অহুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা কী করা যাবে ? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তার প্রার্থনা। সেইক্সেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্তা করছেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হরে সত্যের সক্ষে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন তথনই আমাদের শক্তি সতী হন—তথন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মৃক্তির দারা সাফল্য নয়—তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা।
দানের দারা অর্জন বেমন তেমনি এই অধীনতার দারাই মৃক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়।
এইজন্মই দৈতশাল্মে নিগুণ এন্দের উপরে সগুণ ভগ্বানকে ঘোষণা করেন। আমাদের
প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে
মৃক্তি বলব—নিগুণ এন্দ্রে তার যে কোনো স্থান নেই।

## সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জ্বপংগ্রন্থতি নয় সমাজগ্রন্থতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের দলে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সভ্য সে কথা ভারতে হয়। কারণ সেই সভ্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মৃক্তিলাভ করে—বিধ্যাকে সে বভখানি আসন দেয় তভখানিই বন্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিনেই মামুব সমাজে বন্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁবলে বিশুর স্থবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, প্লিদ আমার পাহারা দের, পৌরপরিবং আমার রাল্ডা রাঁট দিরে যার, ম্যাকেন্টার আমার কাপড় জোগার এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশুও এই উপায়ে দহক্ষ হয়ে আদে। অভএব মামুবের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ দাধনের প্রাকৃতি উপায়।

এই প্রয়েদনের তাগিদেই মাস্থ সমাঞ্জে আবদ্ধ হরেছে এই কথাকেই অস্তরের সলে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানবছদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওমালা কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

বে হতভাগ্য এই বৰুষ অত্যন্ত প্ৰয়োজনওআলা হয়ে সংদাবের খাটুনি খেটে মবে সে তো কুপাপাত্ৰ সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মৃতি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিজ্ঞাহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেনীর আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী। আমি কাপড় কেলে দিরে বনে চলে বাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ-বিদেশ থেকে আমার থাতা এনে দেবে? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল থেয়ে থাকব!

কিন্ত বনে পেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে ডাড়া করে তখন এতবড়ো স্পর্ধ । আমাদের মূখে সম্পূর্ণ লোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মৃক্তি কোন্থানে? প্রেমে। ধবনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মৃলগত নয়—প্রেমই এর নিগৃঢ় এবং চরম আশ্রয়— তথনই এক মৃষ্ঠে আমরা বন্ধনমৃক্ত হয়ে যাব। তথনই বলে উঠব—প্রেম! আঃ বাঁচা বেল। তবে আব কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে ভাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের ঘারা মৃহুর্তেই আমি প্রেমোজনের সংসার থেকে মৃক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হল্ম।—বেন পলকে বপ্ল ভেডে পেল।

এই তো গেল মৃক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মৃক্তি পাবামাত্রই সেই মৃক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্মে ব্যন্ত হয়ে পড়ে। তথন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তথন সে পৃথিবীর দীন দরিজেরও দাস, তথন সে মৃচ্ অধ্যের্ভ সেবক। এই হচ্ছে মৃক্তির পরিণাম।

ষে মৃক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, আমার আপিদ আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে। কাজেই ষেধান থেকে ডাক পড়ে তার আর না বলবার জো নেই। মৃক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দারের মতে। দায় আর কোথায় আছে।

বদি বলি মাহ্নষ মৃক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মাহ্নষ মৃক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মাহ্নষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জল্ঞে দে কাঁদছে। দে বলছে হে পরম প্রেম, তুমি বে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে। বেখানে আমি উছত, গবিত, স্বতন্ত সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিল্ম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদ্বিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যথনই স্বপ্ল ভেঙে যায় ব্রতে পারি তুমি পরম আমি আছ—আমার আমি তারই জােরে আমি—তথনই এক মৃহুর্তে মৃক্তিলাভ করি। কিন্তু তথু তো মৃক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমন্ত আমিদ্বর অভিমান জলাঞ্চলি দিয়ে একেবারে অনম্ভ পরিপূর্ণ অধীনতার পরমাননদ।

#### মত

আত্মা বে শরীরকে আশ্রের করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেরে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহকে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অভিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর ঘারা আত্মার মহত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসর্কিমরণশীল শরীবের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জন্তে শরীরকেই আত্মা বলে বে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মাহ্নবের সত্যক্ষান এক-একটি যতবাদকে আশ্রন্ধ করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, স্থতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্তে সভ্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সভ্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে ধখন কোনো দিকেই আর কুলোর না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে ধাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা বে কোনো একটা বিশেব শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেব শরীরকেই সে
অভিক্রম করে এই কথাটা বেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি
ক্রমানে বেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কর্মনার আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে—সেই
রকম, মাহ্ব বে সকল মহৎ সভাকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে
চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বভন্ত করে সভ্য আত্মাকে ত্বীকার
করা আমাদের পক্ষে অভ্যন্ত আবস্তক। তাহলেই সভ্যের অমৃতত্বরূপ ক্রানতে পেরে
আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অক্তের মত ধণ্ডন করব এই অহংকার স্থতীত্র হয়ে উঠে কগতে পীড়ার স্বাষ্ট করে। এইরপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে বভই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিবও তভই তীত্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার বেমন নিষ্ঠর ও মতের উন্মত্ততা বেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাণের ধৈর্বদান করে কিন্তু মত আমাণের ধৈর্বহুবুণ করে।

দৃষ্টান্তস্থান বলতে পারি অবৈতবাদ ও বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—হতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিশ্বত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রন্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের তুঃধ ঘটে।

আমাদের মধ্যে বারা নিজেকে ছৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অছৈতবাদকে বিভীয়িকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত এক-ঘরে করতে চান।

ধারা "অবৈতম্" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেযার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্য। কি নেই ? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্নুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিভাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সভ্যের জ্ঞান জলছে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোভি লাভের জন্ম প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্য। কি ব্রেক্ষে আছে?

অনস্তের মধ্যে ভৃত ভবিষ্যং বর্তমান যে একেবারে পর্যবিদিত হয়ে আছে, অধচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরাদ্ধণে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জারগায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাংশর্ষ থাকত না।

এই বণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনস্তকে প্রকাশও করছে একদিকে আচ্ছন্তও করছে। যেদিকে আচ্ছন্ত করছে সেদিকে তাকে কী বলব ? তাকে মান্তা বলব না কি, মিধ্যা বলব না কি ? তবে "মিধ্যা" শস্কার স্থান কোণান্ত ?

বিনি খণ্ড কালের সমস্ত গণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ খেকে কণকালের অক্তপ বিমৃক্ত হয়ে অনস্ত পরিসমাপ্তির নিবিকার নিরঞ্জন অতসম্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেবে নিম্ভিক্ত করে দিয়ে সেই শুদ্ধ শাস্ত গভীর অবৈতরসসমূল্যে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল হিতিলাভ করেছেন তাঁকে স্থামি ভঞ্জির সঙ্গে নমস্থার করি। স্থামি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি বে অন্নভৰ করছি, মিখ্যার বোঝার আমার জাঁবন ক্লান্ত। আমি বে দেখতে পাছি, বে পদার্থ টাকে "আমি" বলে ঠিক করে বসে আছি, ভারই খালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থান্তরের বোঝাকে সভ্য পদার্থ বনে শ্রম করে সমস্ত জাবন টেনে বেড়াছি—বভই তৃঃখ পাই কোনোমভেই ভাকেই কেলভে পারি নে। অথচ অস্তরাজ্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিখ্যা, ও সমস্ত ভোমাকে ভ্যাস করভেই হবে। মিধ্যার বস্তাকে সভ্য বলে বহুন করভে গেলে তৃমি বাঁচবে না—ভাহলে ভোমার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, ব্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সভ্য বলে জেনে অন্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই ঘদি হয় তবে এই মিখ্যার সীমা কোথার টানব ? বৃদ্ধির মূলে বে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভূল ভানছি, সেই ভ্রমই কি সমন্ত ভ্রপং-সহত্তেও আমাদের ভোলাচ্ছে না ? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রহলে আমার "আমি"টিকে হাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না ? ভাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্ন পরিছার করে দিয়ে সেই পরমান্ত্রার, সেই পরম্বামির, সেই একটিমাত্র আমির মারখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বিবজিত হরে অবগাহন করি—ভারম্ক্ত হয়ে, বাসনামূক্ত হয়ে, মলিনতামূক্ত হয়ে একেবারে স্বৃহ্ৎ পরিত্রাণ লাভ করি।

এই ইচ্ছা বে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য বে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝধানে পথঅট বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি. মায়াবাদকে পাল দেব কোন্ ম্থে। আমার মনের মধ্যে বে এক শ্মশানবাদী বদে আছে, সে বে আর কিছুই জানে না, সে বে কেবল জানে—একমেবাহিতীয়ম্।

২ মাঘ

## নিৰ্বিশেষ

শংশার পরার্থটা আলো-আধার ভালোমন জন্মসূত্য প্রস্তৃতি বন্ধের নিকেতন এ কথা মত্যন্ত পুরাতন। এই বন্ধের বারাই সমন্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি বিপ্রকর্ষণ-শক্তি, কেন্দ্রাহণ শক্তি কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিক্রমতা বারাই স্ষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে। কিন্ত এই বিক্লছতাই ধনি একান্ত সভ্য হত তাহলে অগতের ,মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম—শান্তিকে কোণাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা বাচেছ সমস্ত বৃশ্বযুদ্ধের উপরে অথগু শাস্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে এজে নেই।

আমর। তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজাকরে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাকবে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে সেই বিশিষ্টতার কুরাণি অবসান নেই।

ভর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্তু সভ্যে নেই। সভ্যে গোল লাইন। অন্ধনারকে টেনে চলতে গোলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। স্থাকে সোজা লাইনে টানতে গোলে সে হৃংখে এসে বেঁকে দীড়ায়— ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনস্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অধণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নেই—পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদণ্ড নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রম করেই আছে।

এই যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কী নাম দেওয়া থেতে পারে ? বেদান্ত তাকে মারা নাম দিয়েছেন—অর্থাং ব্রহ্ম যে স্ত্যা, এ দে স্ত্যা নয়। এ মারা। যথনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তথনই একে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ সমন্তই অথগু গোলকে অনস্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বছর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্ম বারা সেই অথও অবৈতের দাধনা করেন তাঁর। ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মৃক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নিবিশেষ জানেন। এবং এই নিবিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অছৈতের বিরাট সাধনা, ছোটো বড়ো নানা মাত্রায় মাছ্য এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মাছ্য মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মাছ্য এক সময়ে একটা শতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তারপয়ে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সক্ষেত্রক করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মাছ্য জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মাহ্য অহংকারকে বধন একান্ত বিশেষ করে জানে তথন সে নিজের সেই আমিকে নিমে সকল তৃত্বই করতে পারে। মাহ্নের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা বিজে ভোমার আমি একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মৃত্তি লাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমূপে নিয়ে চলো।

এই অভিবিশেষের অভিমূখে যদি বিশেষককে না নিয়ে বাই ভাহলে সংসার নিদারশ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—ভার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তথন অভ্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিকল্প করে ভোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মৃক্তি দেবার ক্ষমে মাহবের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মঞ্চল ভাব, ধর্মভাব কত রকম করে কাল করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষস্থগুলি নিজের ঐকান্থিকতা ভ্যাগ করে, এই জ্ঞে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াভে মান্থ বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, থ্যাভির বন্ধন ভ্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা বাচ্ছে নিবিশেষের অভিমুখেই মাস্থবের সমস্ত উচ্চ আকাক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাল করছে।

অবৈতবাদ, মান্নাবাদ, বৈরান্যবাদ মান্নবের এই ভাবকে এই সত্যকে সম্ভ্রন করে দেখেছে। স্বতরাং মান্নবকে অবৈতবাদ একটা বৃহং সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্থব্যক্তভাবে বে-সত্য কান্ধ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁরই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্ত বেগানেই হ'ক বিশিষ্টত। বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিধ্যাই বলি মান্নাই বলি, তার মন্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পান্ন কোথা থেকে ?

বন্ধ ছাড়া খার কোনো শক্তি ( তাকে শহতান বল বা আর কোনো নাম দাও ) কি বাইবে থেকে স্বোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে ? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিবদে এই প্রস্নের উত্তর এই বে, আনন্দান্ত্যের ধবিমানি ভূতানি কারতে; ব্রক্ষের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত বা কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের কোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নিবিশেষে আনন্দের মধ্যে ষেমনি পৌছোনো যায় অমনি লাইন ঘূরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আদে। কিন্তু তথন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বন্ধ করতে भारत ना। कर्म ज्यन भानत्मत कर्म हरत कनाकाका जाग करत दौराठ तात नामात ज्यन भानक्ष्मत हरत अर्थ । कर्महे ज्यन ठतम हत्त ना, नामातहे ज्यन ठतम हत्त ना, वामात ज्यानका ज्यानका ज्यानका ज्यानका व्यानका व्यानक

এমনি করে মৃক্তি আমাদের যোগে নিরে আনে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩ মাঘ

#### 9 डे

দ পর্যপাজুক্রমকারমত্রশমন্নাবিরং গুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

কবির্মনীথী পরিত্যুং পরস্তুর্গদাতগাতোহর্থান্ ব্যদধাক্ষাখতীভাঃ সমাভাঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অভূত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের মর্থ এইভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মান, নিরবর্য, শিরা ও এশঃহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ: তিনি সর্বন্ধী, মনের নিরস্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিরকৈ ক্রোপ্র্যুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশবের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হরে গেছে। এখন এগুলি আর্ত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্ত আর চিন্তা করতে হয় না—স্তরাং যে শোনে তারও চিস্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিস্কার বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিস্কার মধ্যে একটি বিজ্ঞাহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাক্রণ এবং রচনা-প্রণালীতে ভারি একটা লৈখিল্য দেখতে পেতৃম। তিনি সর্বব্যাপী—এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—স পর্বগাং; তার পরে তার অন্ত সংজ্ঞান্তলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ-পদের বারা ব্যক্ত হয়েছে। বিতীয়ত, শুক্রম্ অকায়ম এগুলি ক্রীবলিক, তার পরেই হঠাং করিমনীবা প্রভৃতি প্রালক্ষ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রক্ষের শরীর নেই এই পর্বস্তই সক্ষ করা যার কিন্তু রণ নেই আয়ু নেই বললে এক তো বাহল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিরে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমানের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্যকাল আমাকে

শন্ত:করণ বধন ভাবকে গ্রহণ করবার লক্তে প্রস্তুত থাকে না তথন প্রস্তাহীন প্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত শর্থ টা উদ্ঘাটিত করে দের না। স্থ্যাশ্বমত্রকে বধন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিরে শুনেছি তথন সাহিত্যের দিক দিরেও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেক্সন্তে অন্তত্ত নই বরক আনন্দিত। মৃণ্যবান জিনিসকে তথনই লাভ কর। সৌভাগ্য বখন তার মৃণ্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—খথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি বে এই মন্ত্রের ছটি ছত্তে ছটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি পর্বত্রই গিয়েছেন পর্বত্রই আছেন। আই মন্ত্রের এক অর্থে তিনি আছেন, অন্ত অধ্যে তিনি করছেন।

বেধানে আছেন সেধানে ক্লীবলিক বিশেষণ-পদ, বেধানে করছেন সেধানে পুংলিক বিশেষণ। অতএব বাছল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইন্দিডের ছারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি দৰ্বত্ৰ আছেন কেননা তিনি মৃক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পালের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মৃক্ত বিশুদ্ধ স্থরূপকে মনে উচ্ছল করে দেখতে হয়। তিনি বে কিছুতেই বন্ধ নন এইটিই দর্বব্যাপিন্ধের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে দর্বত্ত নেই। শুধু দর্বত্ত নেই তা নয় দে দর্বত্ত নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্ম ই বিকার। তার শরীর নেই হুডরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অত্রণ। যার শরীর আছে দে ব্যক্তি লারু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবক্তক। শরীর নেই বলার দম্পন কী বলা হল তা ওই অত্রণ ও অত্যাবির বিশেবণের যারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তার শারীরিক সীমা নেই হুডরাং তার বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপ-করণের যারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুলং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। ছণ্ডরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্বগাং।

তার পরে—স ব্যহধাং; বেমন অনুস্ত দেশে তিনি পর্বগাং তেমনি অনস্ক্রকালে তিনি ব্যহধাং। ব্যহধাং শাখতীতাঃ সমাজ্যঃ। "নিত্য কাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্য কালের অন্ত বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নর—

বাখাতখ্যতোহর্থান্ ব্যন্থাৎ—বেখানকার বেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে বথাতর্থরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যভ্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর ক্ষ্মণ কী? তিনি কবি। এক্ষেল কবি শব্দের প্রতিশব্দর্য পর্বাদশী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা এথানে তিনি যে কেবল দেখছেন ছা নয় তিনি করছেন। কবি তথু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ বে একটি অ্পূত্মল স্থায়ার মধ্যে স্থাবিহিত ছলো নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগং মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগং-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মাছ্যের মনংপ্রকৃতিতে তিনি অধীশব। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয় তিনি তাকে নিগৃঢ্ভাবে নিয়জিত করে ক্ষুত্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মাছ্যের মন সর্বত্র তার প্রভূত্ম। কিছু তাঁর কবিছ ও প্রভূত্ম বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি অ্রমন্ত্র থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং বধাতথব্বপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রক্ষ ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামৃক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ডতই হন্দর ও যথায়ও হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশৃষ্ঠ বিশুদ্ধভায়। বৈরাগ্যধারা আসজিবদ্ধন থেকে মৃক্ত হও—পবিত্র হও, নিবিকার হও। সেই ব্রদ্ধচর্য সাধনায় তোমার হওয়৷ যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তৃমি ভোমার বাধামৃক্ত নিম্পাণ চিত্তের ঘারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তৃমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অস্তবে প্রভূত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার ব্যস্তব্র হবে, অন্তব্য করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিচান আছে।

একই অনস্থচক্তে ভাষ এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ন্ত্র আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ নিবিশেষ বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, মিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরহনা করছেন, মিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যার না—উপনিবদের ওই একটি ছোটো ময়ে সে-কথা সম্বতটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ, কলিকাতা

## বিশ্বব্যাপী

त्वां (तरबास्ट्रां), त्वांश्न्यूस, त्वां विवरः कृवनवार्तित्वन, य ध्ववित्, त्वां वनन्नकित्, कटेचः स्ववाद नत्वानमः।

বে বেকতা অন্নিতে, বিনি কলে, বিনি বিষ্টুখনে এবিষ্ট হয়ে আছেন, বিনি গুৰন্ধিতে, বিনি বনস্থতিতে নেই দেবতাকে বারবার নমন্তার করি।

ঈশর সর্বত্র আছেন এ-কথাটা আমাদের কাচে অত্যন্ত হয়ে গেছে। এইজন্ত এই মত্র আমাদের কাচে অনাবশ্রক ঠেকে। অর্থাৎ এই মত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অধচ এ-কথাও সত্য যে ঈশরের সর্বব্যাপিত্ব সহত্তে আমরা বতই নিশ্চিম্ব হয়ে থাকি না কেন, তল্মৈ দেবায় নমোনম:—এ আমাদের অভিক্রতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে বায় মৃত হয়ে বায়। এ-কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্ত এ-কথা বারা কানে শুনে বলেন নি— বারা মন্ত্রন্তরী, মন্ত্রটিকে বারা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অক্তমনম্ব হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতথানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

বে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্গ অত্যক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। আর্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে কৃত্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও কৃত্র করে তোলে। এমন কি, যে মাত্রকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবন্ধ পরিহার করে বিশেষ যত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈক্তেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্তের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যক্ত করে আনন যে সেই দেশ থেকে তাঁলের নানাপ্রকার স্থবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তাঁরা স্থবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্ত তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তালের আমরা অহংকৃত হরে ভূড্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা বন্ধ হয়ে প্রেট। এই অবজ্ঞার দারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতৃম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

ধারা জ্বলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের ঘারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, ধারা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের ঘারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝধানে জ্বোড়হত্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

বো দেৰোখয়ো, বোহপ্ত, বো বিবং ভূষনমাবিবেশ, য ওবধিযু, বো বনস্পতিযু তলৈ দেবায় নমোনম:।

তাদের উচ্চারিত এই সন্ধান মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে দশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করে।। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্চুসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো।
দক্ষিণে বামে, অধোতে উধের, সমুখে পশ্চাতে চেতনার বারা চেতনার ম্পর্শলাভ করো।
তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূভূবংকলোকে
সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের ভূচ্ছতাবারা অগ্নি জলকে ভূচ্ছ ক'রো না। সমস্তই
আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ— সর্বত্তই মাথা নত হ'ক হলম নম্ন
হ'ক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনাম্ল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন
সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজ্ঞ অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অস্তরে গ্রহণ
করে ধক্ত হও।

য ওবধিষ্, যো বনস্পতিষ্ তলৈ দেবায় নমোনমঃ—পূর্বছত্তে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভূবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তার পরে আছে যিনি ওবধিতে বনস্পতিতে তাঁকে ব্যৱবার নমস্কার করি।

হঠাং মনে হতে পারে প্রথম ছত্তেই কথাটা নিঃশেব হরে গেছে—তিনি বিশ্বভূবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওয়ধি বনস্পতির নাম করা হল।

বস্তুত মাহুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভূবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যস্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিছু তার পরেও যে-শ্ববি বলেছেন ভিনি এই ওবধিতে এই বনম্পতিতে আছেন সে-শ্ববি মন্ত্রটো। মন্ত্রকে ভিনি কেবল মননের বারা পান নি দর্শনের বারা পেরেছেন। ভিনি তাঁর তপোবনের তর্মণতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনতাবে ছিলেন, তিনি বে-নদীর ফলে মান করতেন দে মান কী পরিজ্ঞান, কী সত্য মান, তিনি বে-মল ভক্ষণ করেছিলেন তার মানের মধ্যে কী অন্বতের মাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের স্বর্গনের কী পভীর পভীর কী অপত্রপ প্রাণমর চৈতভারর স্বর্গনের—সে-কমা মনে করলে হনর পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভূবনে আছেন এ-কথা বলে তাঁকে সহজে বিদার করে দিলে চলবে না— করে বলতে পারব তিনি এই ওবধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

€ মাঘ

## মৃত্যুর প্রকাশ

चाक शिङ्करकरवत मुङ्गत वाश्मविक।

তিনি একদিন ৭ই পৌবে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি কেনীকা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্যাপন করে গ্রেছেন।

শিখা থেকে শিখা আলাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এই দস্ত ৭ই পৌবে যদি তাঁর দীকা হয় ৬ই সাম আসাদের দীকার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীকা দান করে। জীবনের দীকা।

জীবনের ত্রত অতি কঠিন ত্রত, এই ত্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর ষয় অতি তুর্গত, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি ছংলাধা। বিনি দীর্যজীবনের নানা হথে ছংখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তার একটি ময় কোনোদিন বিশ্বত হন নি, তার একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, বার জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—
মাহং ত্রম নিরাভূর্বাম্ মা মা ত্রম নিরাভরেছে, অনিরাভরণমন্ত—আমাকে ত্রম্ম ত্যাগ করেন নি, আমি বেন তাঁকে ত্যাগ না করি, বেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আত্র আমরা বিকিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থক্তা দান করবার ময় গ্রহণ করব।

পরিপক ফল বেমন বৃশ্বচ্যুত হরে নিজেকে সম্পূর্ম দান করে—তেমনি মৃত্যুর বারাই তিনি তাঁর জীবনকে জামানের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার ছারা আপনাকে বেটিত করে বক্ষা করে—সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর মারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—ভার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তৃচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষ্মতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমুভের ঘোগ। মৃত্যুই এই অমৃভকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আন্ধ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্প্রিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পাথিব জীবনের উৎসর্গ আন্ধ কিনা ব্রম্বের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেইজ্বন্তে তিনি আন্ধ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আন্ধ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আন্ধ সেই ফুলে তাঁর পূজার পূণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আন্ধ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আলীবাদ মৃতিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যটি মাধায় করে নিয়ে আন্ধ আমরা বাড়ি চলে বাব গ্রহজন্ত তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আন্ধ শ্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুধে উদ্ঘাটন করে দাড়িয়ে-ছেন—অন্তকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্ণ না হয়।

একদিন কোন १ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ ধ্ব অল্পলোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যথন যবনিকা উদঘাটন
করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা
আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা
সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ, কলিকাতা

# নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সভ্যকে আবিষার করতে সময় লাগে। আমরা বে বর্ধার্থ কী, আমরা বে কী করছি, ভার পরিণাম কী, তার ভাৎপর্য কী সেইটি ম্পষ্ট বোঝা সহজ্ঞ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। ভার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জান করে। সে জানে না সে ঘরের চেয়ে আনেক বড়ো। সে জানে না মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ ভার ঘরের বাইরেই।

সে মাছ্য স্থাতরাং দে সমন্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃস্কমাত্র; সমন্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ভাল পর্যন্ত তার মঞ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একাস্কভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মাহুষ, এ-কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ-কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাং করবার জ্বস্তে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জ্বস্তেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবংসরের উপ্লেকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে-কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমবান্ধনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রাদারের লোকেরা তাঁদের সংবংসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রন্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মদিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার ধে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই আন করে নবজীবনে সজোজাত শিশুর মতো প্রাকৃত্র হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমান্ধ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্ন হবেন কিন্তু এইটুক্তেই উৎসবের শ্রেব পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমান্তের চেক্টে অনেক বড়ো; এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি ভাহলেও একে ছোটো করা হবে। আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ-কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যায়ের সক্ষে আজ না বলতে পারি তাহলে চিতের সংকোচ দ্র হবে না; ভাহলে এই উৎস্বের ঐশর্বভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজে আমরা আছুত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রন্ধোৎসব বলব কিন্তু ব্রান্ধোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিম্নে আমি এসেছি; বিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে বেখব; আমাদের এই প্রাক্ষণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাক্ষণ; এর ক্ষুতা নেই।

একদিন ভারতবর্গ ভার তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

শৃংস্ক বিবে অমৃতক্ত পূতা আ বে দিব্যধামানি তছুঃ, বেদাহমেতং পূক্ষকং মহান্তং আদিত্যকাং তমসঃ প্রভাব ।

হে অন্বতের পুত্রগণ বারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো—আমি জ্যোতির্মর মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না।
মহাস্তম্ পুরুষ:—মহান্ পুরুষকে মহং সভ্যকে যারা পেরেছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ
করে থাকতে পারেন না; এক মৃহুর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে
দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কঠকে আশ্রের করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যথামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মাছুষের মুখেই দৃষ্টিপাত
করেন—সে মুর্থই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, সে রাজচক্রবর্তী হ'ক আর দীন দরিশ্রই
হ'ক—অমুতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই বেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনস্কের বার্তা এসে পৌছেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

> বস্ত সর্বানি জ্তানি আছভেবাত্মপঞ্চতি, সর্বভূতের চাত্মানাং ততো ন বিজ্ঞাকতে।

বিনি দৰ্শকৃতকেই পরমান্তার মধ্যে এবং প্রমান্তাকে স্পৃত্তের মধ্যে রেখেন ডিনি কাউকেই আন্তর্ ছুণা করেন না। ভারভবর্ব বলেছিলেন---

তে দৰ্শনা দৰ্শতঃ প্ৰাণ্য বীদা বুড়াস্থানঃ সৰ্বনেবাৰিশতি।

বিনি সর্ববাদী, ভাকে সর্বভ্রই প্রাপ্ত হয়ে তার সলে বোগগুক বীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

নেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মারখানে গাঁড়িয়েছিলেন; জলছল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, উপ্ত পূর্ণমেখ্যপূর্ণমংগ্রেণ দেখেছিলেন। লেদিন সমন্ত জজকার তাঁর কাছে উদ্ঘাটিভ হয়ে সিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেলাহং। আমি জেনেছি, আমি পেরেছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতবজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পূত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর দ্বপা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাদ্মার ধােপে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে-দিন তাঁর আমন্ত্রপথনি জগতের কোখাও সংক্চিত হয় নি; তাঁর ত্রশ্বমন্ত্র বিশ্ব-সংক্তিতের সলে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধানিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করন। বিধনোকের ৰাব চাবিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল নিৰ্বাপিত প্ৰদীপের মতো ভারতবৰ্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবক্ষ হল। প্রবল স্রোতিখিনী যথন মরে আসতে থাকে তথন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেপে উঠে তার সমূত্রগামিনী ধারার পতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোটো ছোটো জ্লাশয়ে বিভক্ত করে ;—বে-ধায়া দূরদূরাস্তরের প্রাণ-माम्रिनी हिन, या सम्पानास्टर राष्ट्रीय वहन करद निरम्न दश्क, द ख्यास शावाद कनस्वनि জগংসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিবর থেকে মহাসমূস পর্বস্ত নিরম্ভর বাজতে থাকত –দেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-একটা কৃত্ৰ গ্রামের সামগ্রী করে ভোলে, দেই বওতাগুলি আপন পূর্বতন ঐক্যাটিকে বিশ্বত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বদীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই বক্ষ করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সহজের পুণাধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হরে গভিতীন হয়ে পড়ল।—ভার পরে, হার, সেই বিশ্ববাণী কোঁথায় ? কোথার সেই বিশ্বপ্রাণের ভরণবোলা ? কর জল বেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অন্তচিভায় পাছে ভাকে কলুবিভ করে, এইজন্তে সে বেমন সান-পানের নিষেধের খারা নিজের চারিবিকে বেড়া ভূলে দের, তেমনি আৰু বন্ধ ভারতবর্ষ কেবনাই কলুবের আশহার বাহিরের বৃহৎ দাল্লবকে দর্বতো-ভাবে দূরে বাখবার জন্তে নিষেবের প্রাচীর তুলে দিছে সুর্বালোক এবং বাভাসকে পর্বস্থ

ভিরত্বত করেছেন,—কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশেব লোক শুক্র কাছে বলে বে দীকা নেবে সে দীকার মন্ত্র কোথায়, সে দীকার অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাশী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

ववानः ध्वरणाविष्ठ ववा माना बार्स्यत्रम् अवः माः उक्तातिरंगावाज बात्रकः नर्रणः वारा ।

কল বেমন খভাবতই নিরদেশে গমন করে, মাসসকল বেমন খভাবতই সংবৎসরের দিকে বাবিত হয়, ডেমনি সকল দিক হইতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আফুন, বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্তে থিড়কির দরজার ব্যবহার চলছে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিস্রা না ঘটলে এমন তুর্গতি কথনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে—বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে—শৃষদ্ধ বিশ্বে অমৃতক্ত পুত্রাঃ।

এই রকম দৈক্তের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বার জ্ঞানালা বন্ধ করে যথন
ঘুমোচ্ছিল্ম এমন সময় একটি ভোরের পাথির কণ্ঠ থেকে আমাদের ক্ষম ঘরের মধ্যে
বিষের নিত্যসংগীতের হার এসে পৌছোল—যে হারে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর হার
মলিয়েছে, যে-হারে পৃথিবীর ধ্লির সঙ্গে সুর্ধ তারা একই আনীয়তার আনন্দে ঝংকুত
হয়েছে—সেই হার একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে—বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিতাবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি বাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তম্মং পরস্তাং—তোমাদের সমস্ত কল্প অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি বাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, স্র্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাল্লের বাক্য, ভক্তির স্থানে প্রভাগন্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যন্ত আচার। সেখানে বাবে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে, সে বলছে, না না, এখানে না—দৃরে যাও, দৃরে বাও। সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্দ্র কানে যায়, সরে বসো পাছে ম্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে ভোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্ত —বেদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি বিনি নিখিলের; বাকে জানলে আর কাউকে

ঠেকিরে রাধা বায় না, কাউকে শ্বণা করা শার না; বাকে জানলে নির দেশ বেষন জল-সকলকে স্বভাবতই আজ্ঞান করে, সংবংসর যেয়ন মাসসকলকে স্বভাবতই আজ্ঞান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আজ্ঞান করবার অধিকার জয়ে, তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হরে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠন—দূর করো, দূর করো, একে বের করে লাও। এ তো আমার ঘরের গামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়নকে মানবে না।

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিছ শারবে না— আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে কেলভে পারবে না। ভার সক্ষে বিরোধ করতে গেলেও তাকে বীকার করতে হবে, প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এনেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, আমসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিন্তগগনে বে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ বে সেই স্থয়ং প্রভাতের উৎসব।

বহু মূপ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্ত গন্ধীর মন্ত্র এই ভারতকর্বের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল —একমেবাধিতীয়ম্। অধিতীয় এক। পৃথিবীর এই পৃর্বদিগন্তে আবার কোন্ লাগ্রত মহাপুরুষ অধকার রাত্তির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে ত্তর আলাশের মধ্যে স্পান্দন সঞ্চার করে দিলেন। একমেবাধিতীয়ম্। অধিতীয় এক।

এই বে প্রভাতের মন্ত্র উদরশিখনের উপরে গাঁড়িয়ে আনিরে দিলে যে, একপূর্ব উদর হচ্ছেন, এবার ছোটে। ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নার, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নার—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমি আগত হও। শৃষদ্ধ বিশে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বসগনের প্রান্তে একটি বাদী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। ত্তমসং পরস্তাৎ, অন্ধ্রকারের প্রপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদরোমুখ আদিত্যের আসাম আবির্ভাবকে বেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

#### \* दशहरमञ् भूत्रवर महासर चानिज्ञवर्गर जममः भव्रखार ।

এই নৃতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে বে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বংসর হল প্রথম এসে উপস্থিত্ হয়েছিল। তবন পৃথিবীতে দেশের সজে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তবন শাস্ত্রবাক্য এবং বাফ্র প্রথম গৌহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীয়ক্ত অন্ধনারের মধ্যে রাজা রামমোহন ববন অন্বিতীয় একের আলোক তুলে ধর্লেন তবন তিনি দেখতে পেলেন বে, বে ভারতবর্ষে হিন্দু মৃসলমান ও ক্রীন্টান্মর্ম আছ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র আভিথিত্তের একসভার কলাবার জন্তে আরোজন

হথে প্রেছে। মানবদভ্যতা যথন দেশে বেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত ছতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ধ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—প্রক এক এক! তিনি বলছিলেন—ইহ চেং অবেদীং অথ দত্যমন্তি—এই এককেই বদি মান্তব জানে তবে দে সভ্য হয়। ন চেং ইহ অবেদীং মহতী বিনষ্টিং—এই এককে বদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্বন্ধ পৃথিবীতে যত মিখার প্রান্ত্র্ভাব হরেছে দে কেবল এই মহান্ একের উপান্ধ জভাবে। যত ক্ষ্ত্রতা নিক্ষ্ণতা দৌর্বল্য সে এই একের খেকে বিচ্যুত্তিতে। যত মহাপুরুবের আবির্ভাব দে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্রবের আগমন দে এই এককে উদ্বার করবার জন্তে।

ষধন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিশিপ্ততার ছ্র্লিনের মধ্যে এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্ব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাছিতীয়ম্ ছিধাবিহীন স্থান্টায়রে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ-কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিপৃঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আন্ধ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাণা নিচ্ করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিত্র ঘরের অপমানিত শৃক্ততার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যাদয় হয়েছে। তিনি আন্ধ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মাহাদের কাছে নিভ্যকালের ভালায় মাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজ্বর্লাভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মগুণে নয়, এ উৎসর্গ বিবের প্রাকণে। এইথানেই তার প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তার দৃতকে পারিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের ময় দিয়ে গিয়েছেন—একমেবাঘিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, মনে রাখিস, সকল বৈচিজ্যের মধ্যে মনে রাখিস অন্বিভীয় এক।

নেই মন্ত্রের পর থেকেই আরু আরাদের নিজ্রা নেই দেখছি। "এক" আয়াদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা ক্ষত্তির থাকতে পাবছি নে। আজ আমরা ঘর ছেড়ে দল ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হরে উঠেছি। এ-পথের পাথের আছে বলে জানতুম না—এখন দেখছি অভাব নেই। খরে বাহিরে অনৈক্যের বারা বারা নিভাস্ত বিচ্ছির সমস্ত সাম্থবের মধ্যে ভারাই "এক"কে প্রচার করবার হকুম পেরেছে। এক জামগার সংগ আছে বলেই একন হকুম এনে শৌছোল।

ভার পর থেকে মানাগোনা ভো চলেইছে; একে একে বৃত্ত মানছে। এই নেশে ध्यम धक्कि वांचे छित्रि इस्क् वा भूर्वभक्तियरक अक विराधारम काव्हाम कंवरव, या ध्यक्क আলোকে অমৃতের পুত্রপণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিভ করবে। বাসমোহন নামের আগমনের পর খেকে আমানের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি ঝারগার নিভাকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এবন একটি গভীর ভাবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোরারের প্রথম টানের মভো ক্ষীত হয়ে উঠছে। আমবা অঞ্কতব করছি, নমাকের নকে नवाल, विकारनंत नाम विकान, धार्मत नाम वर्ष दि अन नवक्छीर्थ अन नागद-সংগমে পুণ্যসান করতে পাবে তারই বহন্ত আমরা আবিকার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে পেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর বে একটি প্রাচীন अक्कूल हिन तारे अक्कूरनद बांब पारांब राग धर्मारे यूनरा धर्मन पात्रासद মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে বেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কঠবর শোনা বাছে। আর ওই বে দেখছি বাতারনে এক-একজন মারে মারে এসে দাড়াচ্ছেন, তাঁদের মুখ দেখে চেনা বাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে বে-সকল মহাপুরুব ভিন্ন ভিন্ন দেলে আগমন করেছেন সেই যাক্তবন্ধ্য বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ গ্রীস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের ব'লে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের পোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না; তাদের বাকা প্রতিধানি নর, কার্ব অহকরণ নয়, গতি অহবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাস্থার মাহাত্ম্য-সংগীতকে এখনই বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা-नःश्रीराज्य मृत भूताि व्यामात्तव **७क धतितः निराय त्याह्य — এकरम**वादिजीयम् । বিচিত্ৰ তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার কিরিয়ে আনতে হবে একমেবাহিতীয়ন্।

আর আমাদের পৃকিরে পাকবার জাে নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—
রক্ষের আলােকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে। বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে
পরিচয়পত্র নিয়ে সমূল্য মাছ্বের কাহে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর
দ্তকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের
পরিচয় এই বে, আমরা তারা বারা বলে না বেঈশর বিশেষ ছানে বিশেষ ছর্গে প্রতিটিত।
আমরা তারাই বারা বলে—একােবনী সর্বভৃতাভরাজা। সেই এক প্রভৃত স্বভৃতের
অভবাজা। আমরা তারাই বারা বলে না বে বাহিরেছ কােনা প্রক্রিয়া বারা ইশরকে আনা
বার অথবা কােনা বিশেষ পাজে ইশরের আন বিশেষ সােকর কতে আবর হরে আছে।
আমরা বলি—রালা মনীবা মনসাভিক>থা—হামাছিক সংশারবহিত বৃদ্ধির বারাই তাঁকে

জানা যায়। আমরা তারাই বারা ঈশরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ শশু বলি নে।
আমরা বলি তিনি অবর্ণ:, এবং—বর্ণাননেকারিহিতার্থো দথাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন
বিধার করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারাই বারা এই বাণী খোষণার
ভার নিরেছি এক এক অন্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সামরিক
লোকাচারের মধ্যে বারা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের
সঙ্গে সন্দিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই
বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাধতে হবে। এই উৎসবে সেই
প্রভাতের প্রথম রক্মিণাত হয়েছে যে-প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যাদর স্কুচনা করেছে।

সেই মহাদিন এদেছে অথচ এখনও সে আসে নি। অনাগত মহাভবিয়তে তার মৃতি দেখতে পাচ্ছ। তার মধ্যে যে-সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নিয় যাকে चामदा একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিগ-দন্তাবেজের স্কে চাবি বন্ধ করে বলে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম-সম্প্রদারের। না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি কবি নি; আমরা যে কিসের অস্ত এই উংস্বকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আস্ছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থিয় করেছিল্ম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাত্র স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব कति। कथां हो अपन कृष्ट नग्न। अव त्मर्या विश्वकर्या महास्ता नमा स्वनानाः स्वतः मिनिविद्येः, এই यে महान आजा এই यে वित्रकर्मा क्ष्यका विनि मर्वमा स्वनश्राय स्वादा সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আঞ্চ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বরের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্ত, ধন্ত, আমরা ধন্ত। এই আন্তর্ম ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রান্ত করছি। এই মছং-সত্যে আৰু আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী কুপার যে গন্ধার দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বৃদ্ধিকে প্রশন্ত করো, হৃদয়কে প্রদারিত করো, নিজেকে দরিত্র বলে জেনো না, চুর্বল বলে মেনো না। তপস্তার প্রায়ুত্ত হও, ছাখকে বরণ করে। कृष नमास्कद मस्या जाताम छान कदवाद जरा जानरक मुख्याय अवः कर्मरक यहादर ক'রো না-সত্যকে সকলের উধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ কবে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হাণরাসন-সরিবিষ্ট-বিশ্বকর্মা, তুমি বে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম রচনা করেছ, হে মহান আন্মা, তা এখনও আময়া সম্পূর্ণ ব্রুতে পারি নি। তোমার ভগবংশক্তি আনাদের বৃদ্ধিকে কোন্ধানে স্পূর্ণ করেছে, সেধানে কোথার তোমার স্ঠিনীলা চলছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পৃষ্ট হয়ে ওঠে নি, জগং সংসারে

আমানের গৌরবাবিত ভাগা বে কোনু দিগস্করালে আমানের কল্পে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুৰতে পাৰ্বছি নে বলে আমাদের চেটা ক্লে ক্লে বিকিপ্ত হয়ে পড়ছে, আমাদের দৈত-বৃদ্ধি ঘুচছে না, আমাদের সভ্য উজ্জল হয়ে উঠছে না, আমাদের তার এবং ভ্যাগ মহস্ব লাভ করছে না ৷ প্রশ্নই ছোটো হয়ে পড়েছে, স্বার্থ আরাম অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড়ো किছুকেই চোঝের সামনে দেখতে পাছি নে। এ-কথা বলবার বল পাছি নে বে, সমন্ত সংসার বদি আমার বিৰুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, ভোষার সংকর আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে ভোমার লয় হবে: হে পরমান্ত্রন, এই আদ্ধ-অবিখাদের আশাহীন অম্বভার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নান্তিকভার নিদাকণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার বে অভি-প্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহন্ত উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা र्य नवसूर्गद निःश्वाद উদ্ঘাটন করবার অস্তে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা বেন সাম্প্রদায়িক মৃচতায় আমরা পথিমধ্যে বিশ্বত হয়ে না বদে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরপের মধ্যে এক অপর্প অরপ্রেক নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাখত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হ'ক, অপ্রশ্ব। দূব হ'ক, অহংকার দূব হ'ক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমন্তই তোমার এক অমোধ শক্তিতে বিশ্বত এবং এক মঞ্চল-সংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্তই ভক্তিকে প্রসায়িত করে নতম্বত্তকে পোড়হাতে তোমারই সেই নিগুড় দংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই দংকল কোনো দেশে বন্ধ নয় কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বদে গড়তে পাবে না, বাজা তাকে কৃত্তিম নিয়মে বাঁধতে পাবে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সংকরের সঙ্গে আমাদের সমৃদয় সংকরকে স্বেচ্ছাপূর্বক সন্মিলিভ করে দিয়ে ভোষার রাজধানীর রাজপথে বাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে বাক, হ্বদয় বলতে থাক—আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমন্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক---

পুৰৰ বিবে অনুভৱ পুৰা
আ বে বিব্যবানানি ভক্ন।
বেলাহনেজ পুদৰং নহাতব্
আবিভাৰৰ্থ ভক্ত প্ৰভাত্

# ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরবৈর করে আমাদের হানরের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার করে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলমন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্তে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি বেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তথন মাহুব অভ্যান্ত রসলাভের জন্তে বেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যস্রত্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যান্ত নেশার জন্তেও সেই রকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যারা ভালো করে বলতে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে রসোত্রেক করবার জন্তে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবং-রস নিয়মিত যোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই বৃক্ষ ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া ব'লে ভূল করা মায়বের তুর্বলতার একট লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা ধায় যারা অতি সহজেই গদ্গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মায়্যকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অফ্ তব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। স্ক্তরাং ওইখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর বায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই ধনি লক্ষ্য বলে ভূল করি তাহলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভূল মাহ্য সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশবের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে ঘুটি পাবার পদ্ম আছে।

গাছ ত্রকম করে খান্ত সংগ্রহ করে। এক তার পল্পবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিক্ত থেকে সে নিজের খান্ত আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌজ উঠছে, কখনো ইতের বাভাস দিছে, কখনো বসত্তের হাওয়া বইছে—পরবগুলি চঞ্চল হরে উঠে তারই খেকে আপনার বা নেবার তা নিছে। তার পরে আবার শুকিয়ে বরে পড়ছে—আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্ত শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিম্নত ভব্ধ হয়ে দৃষ্ট হয়ে গভীয়ভাব মধ্যে নিজেকে বিকীৰ্ণ করে দিয়ে নিম্নত আপনার খাভ নিজের একাভ চেটার গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিক্ত এবং শরব এই চূটো দিক আছে। আমাদের আধ্যান্মিক বাভ এই ছুই দিক খেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক খেকে নেওরা হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নর। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিরে বা আমরা প্রহণ করি ভাই আমাদের প্রধান বাভ। শেবানে চাকলা নেই, শেবানে বৈচিত্রের অবেষণ নেই—সেইবানেই আমরা পাত হই, ভব হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রভিক্তিত হই। সেই আমগাটির কাল বড়ো অলক্য বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সকার করে কিছে ভাব-ব্যক্তির ছারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চবিত্র বে-শক্তির দারা প্রাণ বিন্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অঞ্পূর্ণ তাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে বেখানে ধরে আছে সেধানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর খেকে গভীরতরে গিয়ে নাবছে। সে শুরুচারিণী লাভ পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নিচে জোড়হাতে তগবানের পায়ের কাছে গাড়িয়ে আছে— গাড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কড পরিবর্তন। আন্ধ তার বে-কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিভূকা। তার মধ্যে জোয়ার ডাঁটা খেলছে, কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। পাছের পলবের মতো তার বিকাশ আজ নৃতন হয়ে উঠছে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পলবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জক্ত ব্যাকৃলভায় স্পন্ধিত।

কিছু মূলের সঙ্গে চরিজের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছির যোগ না থাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশেরই কারণ হয়। বে-গাছের শিক্ষা কেটে দেওয়া হয়েছে সূর্বের আলো ভাকে শুকিরে কেলে, বৃষ্টির কল তাকে পচিরে দের।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নির্চাধন বধেই পরিমাণে থান্ত জোগানো বন্ধ করে দের ভাবের ভাবের ভোগ আমাদের পৃষ্টিসাধন করে না কেবল বিক্বৃতি জন্মাতে থাকে। তুর্বল কীণ চিডের পক্ষে ভাবের থান্ত কুপথ্য হয়ে থুঠে।

চরিজের মূল থেকে প্রভাহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা। আমাদের সহার হব। ভাবকদকে শুঁজে বেজাবার হয়কার রেই; সংসাবে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আগনিই একে পড়ছে। পবিত্রভাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের খেকে বর্ষিত হয় না—দেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পরিজ্ঞতাই আমাদের মূলের জিনিস, আর ভাবুকতা পরবের।

প্রত্যই আমাদের উপাদনায় আমর। স্থপভীর নিতকভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা ক্রিডিদিন প্রভাতে সেই যিনি ভবং অপাপবিকং তার সন্মুখে দাঁড়িয়ে তার আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, ভোমার পায়ের ধূলা নিশ্ম আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাখেয় দক্ষিত হল। প্রাতে ভোমার সন্মুখে দাঁড়িয়েছি, ভোমাকে প্রণাম করেছি, ভোমার পদ্ধুলি মাধায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

२ कास्त्रन, ১७১৫

## অন্তর বাহির

আমরা মামুব, মামুবের মধ্যে জন্মেছি। এই মামুবের শব্দে নানাপ্রকারে মেলবার জন্মে, তাদের দক্ষে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্মে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মান্থবের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্থালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাখেলার সে বে নিজেকে ব্যাপৃত করে জার শীমা নেই।

মাহ্যের প্রতি মাহ্যবের স্বাভাবিক প্রেমবশতই বে স্মামাদের এই চাঞ্চল্য এবং উন্তম প্রকাশ পার তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়— স্মনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। স্মনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দ্বার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাথে;—নানা প্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক আজ, সামাজিক আমাদে সৃষ্টি করে আমাদের মনের উভমকে আকর্ষণ করে নের।
এই উভমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শাস্ত করব সে-কথা আর
চিন্তা করতেই হয় না—লোক-লোকিকভার বিচিত্র কুত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত
হয়ে বায়।

বে-ব্যক্তি অমিডব্যরী সে বে গোকের ছার্থ দূর করবার অন্তে বান করে নিজেকে
নিঃম্ব করে তা নর-ব্যার করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা
রক্ষের ধরচ করে তার উভয় ছাড়া সেয়ে খেলা করে খুলি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে ধরচ করে, সে বে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নম কিছ নিজেকে ধরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চা দারা এই প্রবৃত্তি কীরক্ষ অপরিষিতরূপে বেড়ে উঠতে পাবে তা মুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখলে বোঝা বায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্বন্ধ তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোখায় শিকার, কোখায় নাচ, কোখায় খেলা, কোখায় ভোজ, কোখায় ঘোড়দৌড় এই নিয়ে তারা উয়ত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য হির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উয়াদনার রাশিচত্তে খুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদ্র যাই নে কিন্তু আমরাও সমন্ত দিন অপেকাক্তত মৃত্তর তাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে ধরচ করবার জন্তেই ধরচ করে থাকি। মনকে মৃক্তি দেবার, শক্তিকে থাটিরে নেবার আর কোনো উপার আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যরে অনেক তন্ধাত। আমরা মাহুবের জন্তে যা দান করি তা এক দিকে ধরচ হয়ে অন্তদিকে বন্ধলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মান্থবের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই ধরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিংক হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রান হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসার আসে—নিক্ষের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভূলিয়ে রাখবার জন্তে কেবলই তাকে নৃতন নৃতন ক্রিমতা রচনা করে চলতে হয়—কোখাও ধামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে বায়।

এইজন্তে বারা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্তে নিজের শক্তিকে বাদের খাটানো আবক্তক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নিজনে লোকালয় থেকে দূরে চলে বান। শক্তির নিরম্ভর জন্ম অপবায়কে তাঁরা বাচাতে চান।

কিন্ত বাইরে এই নির্জনতা এই পর্বজন্তহা কোধার খুঁজে বেড়াব ? সে তো সব সময় জোটে না। এবং মান্তবকে একেবারে ত্যাগ করে বাওবাও তো মান্তবের ধর্ম নয়।

এই নির্দ্দনতা এই পর্বতশুহা এই সমূত্রতীর আমাদের দকে গলেই আছে— আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি লা গাকত জাহলে নির্দ্দনতার পর্বতশুহার সমূত্র-তারে তাকে পেতৃয় না। শেই অন্তরের নিভূত আপ্রমের গলে আমাদের পরিচর সাধন করতে হবে। আমবা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের বাতারাত প্রায় নেই, সেই জন্তেই আমাদের জীবনের তজন নই হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহ্বরহ এই বে নিমেশ্য করে ফতুর হয়ে বাচ্ছি—বাইরের সংশ্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ মাহ্যবকে ছেড়ে মাহ্যুমকে চলে যেতে বলা, বোগের চেমে চিকৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর বধার্য প্রতিকার হছে ভিতরের দিকেও আগনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামস্কত হাপন করা। ভাহলেই জীবন সহক্রেই নিজেকে উরাভ অপবায় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মল্ব লোককে দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উন্তমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি রুপণের মতো ধর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ যতদ্র কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মহারাদ্ধকে কেবলই শুক্ত রুশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। স্থার যাই হ'ক মাসুষকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞ হতে হবে উদামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, রূপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রান্তার দাঁড়াবার উপার হচ্ছে, বাহিরের লোকালরের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভ্ত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমার নর অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আজার রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অমুভব করতে হবে। সেই নিভ্ত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, ধ্বন-ত্বন ঘোরতর কাজকর্মের গোলবোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার খুরে আলা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবম্থর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেইন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শৃন্ততা নয়। তা জেহে প্রেমে আনজে কল্যাশে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি বার বারা উপনিবৎ জগডের সমস্ত কিছুক্কেই আজ্জয় দেশতে বলেছেন। ঈশাবাশুমিদং সর্বং যংকিঞ্চ জগভ্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেইন করে সর্বত্রই দেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পারের বোগসাধন করছেন এবং পরস্পারের সংঘাভ নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নির্জম উপলব্ধি করবার অভ্যাস করে। লাভিতে মন্থলে ও প্রেমে নির্জ্কিটাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে স্করের মধ্যে দর্শনি । বর্ধন হাসছ খেলছ কাজ কর্ছ তথনও একবার সেধানে ক্রেডে

বেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হরে উলটে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিংলেব করে ঢেলে দিরো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অনুতমর অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে ছবেই সংগার আর সংকটনর হরে উঠবে না, বিষয়ের বিব আর জমে উঠতে পারবে না—বাহু দ্বিভ হবে না, আলোক মুলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

> ভাৰো তাঁরে অন্তরে বে বিরাজে, অন্ত কথা ছাড়ো না । সংসার সংকটে ত্রাণ নাছি কোনোবতে বিনা তাঁর সাধনা।

৩ ফাৰুন

## তীর্থ

আন্ধ আবার বলছি—ভাবো তাঁরে অন্তরে বে বিরাজে! এই কথা বে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই বে আমাদের চির আপ্রয় আছেন এ-কথা বলার প্রয়োজন করে শেব হবে ?

কথা পুরাতন হয়ে মান হয়ে আগে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে, তথন ভাূকে আমরা অনাবক্তক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই ?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের অপরিচিত, এইজন্তে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আত্রর বলে জানে। আমাদের অন্তরে বে অনস্ত জগং আমাদের সন্দে সন্দে ক্ষিরছে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। বদি তার সক্ষে আমাদের পরিচয় বেশ স্কুম্পাই হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হ্বামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি যলে মনে করতে পারত্ম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অন্থগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থিয় করত্ম না।

আৰু আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কট্টিপাথর সমন্তই বাইবে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে সেই অন্থারেই আমাদের ভালোমন্দ সমন্ত ঠিক করে বসে আছি—এইজন্ত লোকের কথা আমাদের মূর্মে বাজে, লোকেয় কাজ আমাদের এইন করে বিচলিত করে, লোকজন এমন চর্ম ভব্ন, লোকজনা এমন একাজ লক্ষা। এইজন্তে লোকে বখন আমাদের ভ্যাগ করে ভ্রম মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আম্বা একথা বলবার ভ্রমা পাই নে কে—

দবাই হেছেছে নাই বার কেহ, তুবি আহু তার, আছে তব নেহ, নিরাশ্রর জন পথ বার নেহ

সেও আছে তব ভবনে !

সরাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মৃহুর্তের জন্তে পরিত্যক্ত নর; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আত্মর যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীওএক মৃহুর্তের জন্তে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্গামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দও দিতে পারে না!

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতে। আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে
না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে
নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অন্ত্র শাণিত দে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি দে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে।
স্থসমূদ্ধির জল্পে আত্মরক্ষার জল্পে ঘারে ঘারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি।
একবার ধবরও রাখি নে যে, অস্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বদে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অক্ত লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সভ্যভাবে ক্ষমা এবং নিভ্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মকল-ইচ্ছা কেবলই সংকীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে বাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মকলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহক্ষতাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বলতে হবে—তাবো তাঁরে অস্তরে যে বিরাজে। নিজের অস্তরাদ্ধার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্তের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অস্তের সঙ্গে আমাদের সত্য সমম্ম স্থাপিত হবে না। যথন জানব যে পরমান্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমান্মা রয়েছেন তথন অস্তের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমান্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমান্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তথন তার প্রতি কমা প্রীতি সহিক্তা আমার পক্ষে সহজ্ব হবে, তথন সংযম কেবল বাহেরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে-পর্যন্ত তা না হয়, যে-পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একাছ, যে-পর্যন্ত কেবলই বলতে ছবে—

ভাবো তাঁরে অন্তরে বে বিরাজে, অন্ত কবা ছাড়ো না। সংসার সংকটে ত্রাণ নাতি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা। কেননা, সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সংক্ষম হয়ে ওঠি—তথনই সে আহাজ জনাথকে পেয়ে বনে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এদ, অন্তরে এদ। দেখানে দব কোলাহল নিরত্ত হ'ক, কোনো আঘাত না পৌছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্ণ করক। দেখানে কোখনে পালন ক'রো না, কোভকে প্রপ্রেম্ব দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে আলিরে য়েখো না, কেননা দেই-খানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। দেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে লগতে কোথাও নিরালা পাবে না, দেখানে যদি কল্ব পোষণ কর তবে লগতে তোমার সমন্ত পুণ্যস্থানের ফটক বন্ধ। এদ দেই অন্তর্ম নির্মণ অন্তরের মধ্যে এদ, দেই অন্তরের সিদ্ধানির এদ, দেই অন্তরে সিদ্ধানির এদ, দেই কর্মে নির্মণ নির্মান করজাড়ে পাড়ার, সেখানে নত হয়ে নমন্ধার করো। দেই দির্ম্ব উদার ফলরালি থেকে, দেই গিরিশ্রের নিত্যবহ্মান নির্মবধাবা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে ভোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে লাও; সব পাপ বাবে, সব লাহ দ্ব হবে।

৪ ফাস্কন

### বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি স্থনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন স্থবিহিত স্থপুত্রন স্থপাশূর্ণ হয়ে ওঠে দেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিঙাকারে থাকে, বখন ভার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন ভার মধ্যে একের মৃতি পরিক্ষুট হয় না।

আমাদের মধ্যে পুর একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ। বড়দিন সেই বিভাগটি বেশ স্থানিদিই না হবে ওড়দিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্বে স্থানর হবে উঠবে না।

এখন স্বামাদের এমনি হয়েছে স্বামাদের একটি বাজ মহল। স্বার্থণরমার্থ নিত্য-স্থানিত্য সমস্তই স্বামাদের ওই এক স্বায়গায় বেমন-স্থোমন করে রাধা ছাড়া উপার নেই। নেইজন্তে একটা স্বস্তুটাকে স্বাঘাত করে, বাধা দের, একের ক্ষতি স্ব্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

বে-জিনিসটা বাহিরের ভাকে বাহিরেই রাখতে হবে ভাকে অহরে নিয়ে গিরে তুললে

সেধানে সেটা অঞ্চাল হয়ে ৬ঠে। বেধানে যার ছান নয় সেধানে সে বে অনাবতক ভা নয় সেধানে সে অনিষ্টকর।

অভএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিস বাতে বাহিরেই থাকতে পারে ভিতরে গিয়ে হাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে কতি হর, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্তিকে আম্বা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না, ডাকে আমরা ভিতরে নিমে সিমে তুলি কেন ?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝবে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের জনিবার্থ ক্ষতিকে গাছ তার মক্ষার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে, অস্থরের পুষ্টি অস্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে বক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাধরচ ভিতরের থাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহলে একটা স্থারিন্থের ধর্ম আছে— দেখানে জমা করবার জারগা। এইজন্তে দেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকৈ স্থায়ী করে ভোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্ত:পুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মামুবের মধ্যে এই চুটি কক্ষ আছে, স্থায়িছের এবং অস্থায়িছের—অস্তরের এবং সংসারের।

অন্ত কন্তদের সংখ্যও সেটা অফুটভাবে আছে—তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজন্তে অন্ত কন্তরা একটা বিশদ থেকে বেঁচে গেছে। ভারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় ভালের হাডে নেই।

মাহ্যবও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিছ অস্তরের মধ্যে নিমে গিয়ে তার উপরে স্থায়িতের মালমলনা প্রয়োগ ক'রে তাকে মতন্ত্রিন পারে টি কিয়ে রাখতে ফ্রাট্ট করে না। তার অস্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িতের নিকেতন এই জন্তেই তার স্থবিধাটা ঘটেছে।

जाब कम इरबर्फ् <del>धारे</del> रि. कक्रमब मस्या दिनमकन क्षत्रिक क्षरबाकरनव क्षर्मक हरह

আপন বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবাৰে নিরন্ত হরে বার মান্তব তাকে নিজের অন্তবের মধ্যে নিরে করনার বদে ভ্বিরে তাকে দক্ষিত করে রাখে। প্রয়োজন সাধনের সক্ষে সঙ্গে তাকে মরতে দের না। এইজন্তে বাইরে বথাস্থানে বার একটি যাথার্থ্য আছে অন্তবের মধ্যে দে পাপরূপে স্থারী হরে বদে। বাইরে বে-জিনিসটা জন্তর-চাইরেপে প্রাণ রক্ষা করবার উপার, তাকেই বদি ভিতরে টেনে নিরে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃথিহীন উদ্বিক্তার নিত্যস্তি ধারণ করে স্বাস্থাকে নই করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাক্ষি আমাদের মধ্যে এই নিভ্যের নিকেন্ডন, পুণ্যের নিকেন্ডন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। বা অনিন্তা, বিশেষ সামধিক প্ররোজনে বিশেষ স্থানে বার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেন্ডনে নিয়ে বাধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবক্তক থাত জোগানোর জন্তে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের থান্ত নয়। বে-দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাছ এবং লেজটা কেতৃ আকারে রথা বৈচে থেকে নিদারুণ অমকলরূপে সমস্ত জগংকে হৃংখ দিছে।

আমাদের বে-অন্তরভাগুর দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইবানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমকলটার খোরার্ক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য স্থ্য সংল সংগতি নিংশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাগুর আছে বলেই আমাদের এই হুর্গতি।

এই অমৃতের নিতানিকেতনে দৈতোর কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে হুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে: পর্বভ বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভ্রুর কাজ উদ্ধার করে দিরে কুতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবভার পূজার ভোগ-সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে বথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখনেই নিজের হাতে পাপকে হৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, বেটা বাইরের দেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনধাত্রার সাধনা।

### দ্ৰপ্তা

শস্তবকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। তুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার-সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা থুঁজে পাবে না।

খেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তর্গক নির্দিপ্ত বলে অন্তত্তব ক'রো। এই বকম কণে কণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খ্ব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌছোছে না। সেখানে শাস্ত ন্তর্ধ নির্মণ। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসি-খেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিহ্যাছেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘৃরে এস—দেখে এদ সেখানে নিবাতনিক্ষণ প্রদীপটি জলছে, অম্বত্তরের সমৃত্ত আপন অতলম্পর্শ গভীরতায় দ্বির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌছোয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শাস্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি স্রষ্টা—কিছুর বারা তিনি অধিকৃত নন। এই অগৎ তাঁবই বটে, তিনি এর সর্বত্তই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বৃদ্ধি তাঁর, হৃদর তাঁর। এই সংসারে, শরীরে, বৃদ্ধিতে, হৃদরে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার, শরীর, বৃদ্ধি ও হৃদরের অতীত। তিনি দ্রন্তা। এই বে-আমি সংসারে জন্মলাত করে বিশেষ নাম ধরে নানা হৃষ হৃষে ভোগ করছে এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীক্রপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিং হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমন্ত স্থা-হৃথের মধ্যে খেকেও স্থা-হৃথের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রন্তার্মণে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে ধর্মন বিশুদ্ধ স্বন্ধশে জানি তথন দেখতে পাই তা শৃষ্ণ নম্ন, তথন নিজের অন্তরে সেই নির্মণ নিস্তন্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে—সভাং জ্ঞানমনন্তং বন্ধ নিহিতং গুহায়াং। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্ম জ্যোতির্ময় পরম কোষকে জানতে পারি ধেখানে সেই অতি শুল্ল জ্যোতির জ্যোতি বিরাজ্মান।

এই বস্তুই উপনিবং বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো ভাহলেই অমৃতকে জানবে, ভাহলেই পরবক্তে জানবে। ভাহলে সমতের মাঝধানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছু পরিভ্যাপ না করে মৃক্তি পাবে—নাঞ্চপন্থ বিশ্বতে অমনায়।

৬ ফাস্কুন

### নিত্যধাম

উপনিবং বলেছেন-

জানন্দং ব্ৰহ্মণো বিধান্ ন বিভেতি কদাচন। ব্ৰহ্মের জানন্দ বিনি কেনেছেন তিনি কদাচই তর পান না।

সেই অন্ধের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানুব কোন্থানে ? অন্ধরাস্থার মধ্যে।
আস্থাকে একবার অন্ধর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—বেধানে আস্থা
বাহিরের হর্বলোকের অতীত, সংগারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভ্ত অন্ধরতম
শুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আস্থার মধ্যে পরমাস্থার আনন্দ নিশিদিন
আবিভূতি হরে ররেছে একমূহুর্ত তার বিরাম নেই। পরমাস্থা এই জীবাস্থার আনন্দিত।
বেধানে সেই প্রেমের নিরম্ভর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও।
তাহলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভন্ন ভাষার কোথান্ন ? বেখানে আধিব্যাধি জন্ন-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, বেখানে আনাগোনা, বেখানে অধহান্ত । আত্মাকে কেবলই বদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ— বদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় খেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সন্দে চঞ্চলের সন্দেই একেবারে জড়িত মিল্লিভ করে এক করে জান, তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখনে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দারা বেটিভ দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত নয় দ্বানী নয় তাকেই আত্মার সলে জড়িত করে সভ্য বলে স্থানী বলে ল্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমন্ত বর্ষন সংসারের নিম্নম খলে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই কয় হচ্ছে বিনাশ হচ্ছে— এমনি করে বারংবার পোকে নৈরান্তে দশ্ব হতে থাকরে। সংসারকেই তৃমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াভে সংসার ভোমার দত্ত সেই জ্যোরে ভোমার আত্মাকে পদে পদে অভিতৃত পরান্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তর্ক্তানে নিত্যের মধ্যে ব্রন্ধের মধ্যে

#### त्रवीत्य-त्रध्यावनी



দেখো ভাহলেই হৰ্বশোকের সমন্ত জোর চলে বাবে। ভাহলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে, দীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভর ? জনী, আত্মা জনী। আত্মা ক্ষণিক দংসারের দাসাম্বাস নর—আত্মা অনতে অমহভায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মার ব্রত্মের আনন্দ আবিভূতি। সেইজস্ত আত্মাকে বারা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রত্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রন্মের আনন্দকে বারা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি ক্বাচন।

প্রমে ব্রহ্মণি বোঞ্চিতচিন্তঃ নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ।

গরষরক্ষের মধ্যে বাঁরা আগনাকে মৃক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিতই হন। আর সংসারে বাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা শোচতি শোচতি শোচতোর। ৭ ফাল্কন ১৩১৫

# 'পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখছি—স্টেব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, দ্বপ হতে দ্বপান্তর চলেইছে, —এক মূহুর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিবৃতির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিস্মাপ্তি নেই। আমাদের শরীর-বৃদ্ধি-মনও প্রকৃতির এই চক্রে যুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসর্থি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই স্ব্তারামর লক্ষ্কোট চাকার বথ ধাবিত হচ্ছে কোথাও এর শেষ
গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর দ্বি হ্বার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই
লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জারগায় যাবার আছে এইবক্ষ মনে হচ্ছে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌছোতে পারছি নে? আমালের অন্তিছই কি এই রক্ষ
অবিপ্রাম চলা, এই বক্ষ অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরক্ষ প্রাপ্তির,
কোনোরক্ষ দ্বিতির তন্ত্ব নেই?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিবাদ্ধমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমান্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণভার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রন্দের প্রতি আমরা বা-কিছু বিশেষণ প্রবিশেষ করি সে কেবল কভকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে ভার কোনো

ভা যদি হয় তবে এই ব্রন্ধের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। বাকে কোনো কালেই পাব না তাঁকে অনস্কাল পৌজার মতো বিভ্যনা আর কী আছে? ভাহলে এই কথাই কলতে হয় সংসারকেই পাওয়া বার, সংলারই আবার আপনার, ব্রন্ধ আবার কেউ নন।

কিছ সংসারকেও তো পাওয়া যার না। সংসার তো মায়ায়ুপের মতো আমানের কেবলই এসিয়ে নিরে দৌড় করায়, শেব ধরা ভো দের না। কেবলই বাটিরে মারে ছুটি দের না না চরম সহছ। প্রাক্তরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে যোড়ার বে সহছ ভার সঙ্গে আমাদেরও সেই সহছ। অর্থাং সে কেবলই আমাদের চালাবে, থাওয়াবে সেও চালাবার জন্মে, মাঝে মাঝে বেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্মে, চারুক লাগাম সমন্তই চালাবার উপকরণ। যথন না চলব তথন থাওয়াবেও না, আন্তাবলেও রাখবে না, ভাগাড়ে ফেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল যোড়া পায় না। ঘোড়া স্পাই করে জানেও না সে ফল কে পাছেছ। ঘোড়া কেবল জানে বে তাকে চলতেই হবে; সে মুদ্রের মতো কেবলই নিজেকে প্রেয়্ন করছে, কোনো কিছুই পাছিছ নে, কোখাও গিয়ে পৌছোচ্ছি নে তরু দিনরাত কেবলই চলছি কেন? পেটের মধ্যে অরিময় ক্থার চারুক পড়ছে, কদম মনের মধ্যে কত শত জালাময় ক্থার চারুক পড়ছে, কোথাও বির থাকতে দিছে না। এর অর্থ কী ?

যাই হ'ক কথা হচ্ছে এই বে, সংসারকে ভো কোনোখানেই পাচ্ছি নে, তার কোনোখানে এসেই থামছি নে—ব্রহ্মণ্ড কি সেই সংসারেরই মতো ? তাঁকেও কি কোনোখানেই পাওয়া বাবে না ? তিনিও কি আমাদের অনম্ভকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনম্ভ উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনো-মতে সাধনা দিতে চেটা করব ?

তা নয়। ত্রন্ধকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব করে করে করে করে তারই চলছে সরে যাওয়া, স্তরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল হেংগই পাওয়া হবে। কিছু ত্রন্ধকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ত্রন্থেই আছে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সত্য।

আমাদের অস্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওরা পরিসমাপ্ত হরে আছে। আমরা বেমন বেমন বৃত্তিতে হলরে উপলব্ধি করছি তেমনি তৈমনি তাঁকে পাছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ বেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে ভূলছি, তাঁর সভে সংঘটা আমাদের

#### त्रवीट्य-त्रव्यावनी

নিক্ষের এই ক্ষুত্র হ্বদয় ও বৃদ্ধির দারা স্টি করছি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রেম দিতে পাববে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশ-কালের রাজস্ব নয়, সেখানে ক্রমশ স্টের পালা নেই। সেই অস্তরাত্মার নিত্যধাম পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষ্ধ বলছেন—

সজ্ঞোনখনতা ক্ৰম খো বেদ নিহিতং গুছারাং পর্যে ব্যোমন্ সোধনুতে স্বানি কামান্ সহ ক্রমণা বিশক্তিতা।

সকলের চেরে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেইখানে আন্থার মধ্যে বিনি সত্যজান ও অন্তর্গরূপ পরবন্ধকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনন্তঃ রূপে স্থগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমতো জানলে বাসনায় আমাদের আর বুথা ঘূরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্ধ ব্রন্ধ আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্ত সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রন্ধকে আমরা পেয়ে বঙ্গে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আদ্ম কোনো কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—য়দেতং হৢদয়ং মম তদন্ত হৢদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্ত" "এম" হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এবান্ত পরমা গতিঃ, এবান্ত পরমা সম্পৎ, এবোংস্ত পরমোলোকঃ, এবোংস্ত পরম জানন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, দেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। থাকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাছি—হথে হংখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধু যখন দেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার আমীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে বিনি সত্যং জানমনন্তং হয়ে অন্তরাআ্লাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তারই আনন্দরূপমৃত্যুত বিভাত্তি—সংসারে তারই প্রেমের

লীলা। এইখানেই নিভার দক্ষে অনিভার চিরবোগ—আনন্দের অমৃতের বোগ।
এইখানেই আমাদের দেই বরকে, দেই চিরপ্রাপ্তকে, দেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র
বিচ্ছেদ-মিগনের মধ্যে দিয়ে, পাওরা-না-পাওরার বহুতর ব্যবধান-পরস্পরার ভিতর দিয়ে
নানা রক্ষে পাছিছ;—বাকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাছিছ, তাঁকেই
নানা রদে পাছিছ। বে বধুর মৃচতা ঘুচেছে, এই কণাটা বে জেনেছে, এই রদ যে
ব্রেছে, দেই আনন্দং ব্রহ্ণণা বিধান ন বিভেতি কদাচন। বে না জেনেছে, বে দেই
বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি—বয়ের সংসায়কেই কেবল দেখেছে দে বেধানে ভার
রানীর পদ সেধানে হাসী হয়ে থাকে। ভারে ময়ে, ছ্বেখে কাঁকে, মলিন হয়ে বেড়ার—
দৌর্ভিকাং বাতি দৌর্ভিকাং ক্লোৎ ক্লোৎ জ্লাং জ্লাং আব

৯ ফাল্কন ১৩১৫

## তিনতলা

আমাদের তিনটে অবহা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো ভারে মানবক্ষীবন পড়ে তুলছে; একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থার প্রকৃতিই আমাদের দব। তথন আমরা বাইরেই থাকি। তথন প্রকৃতিই আমাদের দমন্ত উপলব্ধির ক্ষেত্র হয়ে দাড়ায়। তথন বাইরের দিকেই আমাদের দম্দর প্রবৃত্তি, সমৃদর চিন্তা, দমৃদর প্ররাদ। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না—আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কর্মনায় বাহ্হরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা দত্য তাকেই বলি বাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া বায়। এইজন্ত আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বন্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াঘারা শাস্ত করবার চেন্তা করি। তাঁর সমূধে বলি দিই, বান্ত দিই, তাঁকে কাগড় পরাই। তথন দেবতার অফ্লাসনগুলিও বাহ্য অফ্লাসন। কোন্ নদীতে আন করলে পুণ্য, কোন্ থাত্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাধা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র তথন ধর্মাস্থর্চান।

এমনি কবে দৃষ্টি ত্রাণ স্পর্ণাদি হারা মনের হারা করনার ভয়ের হারা ভক্তির হারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার হারা আঘাত থেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের গীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই বখন আমরা তার গীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রহা ক্রাল। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জয়ে মনে বিল্রোহ ক্রয়াল। তখন বলতে লাগলুম, বার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনম্ভ প্রদক্ষিণ

ভাকেই আমরা সভ্য বলে ভারই কাছে আমরা সমন্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মৃঢ়ভাকে ধিক্।

তথন বাহিবকৈ নিঃশেবে নিরন্ত করে দিরে আমরা অন্তরেই বাসা বাধবার চেটা করপুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিল্ম তাকে কঠোর মুক্তে পরাত্ত করে দিরে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করপুম। যে-প্রার্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেরাদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিছেই ভ্রিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নিম্ল করবার চেটার প্রবৃত্ত হল্ম। যে লম্ভ কট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের লাগভের শূলল পরিয়েছিল সেই সকল কট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের লাগভের শূলল পরিয়েছিল সেই সকল কট ও অভাবের আমরা একেবারে তৃচ্ছ করে দিল্ম। য়াজস্ম বজ করে উভরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমন্ত লোক গুলাতাণ বাজাকে হার বানিয়ে জয়ণভালা আমাদের অন্তর-রাজধানীর উচ্চ প্রাসাদ-চ্ ড়ার উড়িয়ে দিল্ম। ব্যাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিল্ম। স্থ-তৃঃথকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজম্বকে আগারোড়া বিশর্বন্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিবের একান্ত প্রাভূষকে ধর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করপুম তখন অন্তর্গতম গুহার মধ্যে এ কী দেবি ? এ তো জন্মপর্ব নয়। এ তো
কেবল আন্ধাশনের অভি-বিন্তারিত স্থ্যবন্ধা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো
কেবল অন্তরের নিয়ম-বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দজ্যোভি দেবপুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উত্তাসিত করেছে, অন্তরের নিগৃচ্
কেন্দ্র থেকে নির্থিল বিশ্বের অভিমূধে বার মন্ধলরান্ধ্রির বিন্ধুরিত হন্দ্রে।

তখন ভিতর বাহিরের সমন্ত বন্ধ দ্র হয়ে সেন। তখন ক্ষর নয় তখন কানক্ষ, তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা, তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব;—তখন বাহিরও নয়, ভিডরও নয়, তখন ব্রন্ধ—তজুলং জ্যোতিবাং জ্যোভিঃ। তখন আত্মা প্রমাত্মার প্রম মিলনে বিশ্বরূগং সন্মিলিত। তখন আর্থবিহীন কর্ম্বা, উদ্বত্যবিহীন ক্ষা, অহংকারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিজ্ঞেষ্বিহীন পরি-প্রতা।

১০ ফাস্কন ১৩১৫

# বাসনা, ইচ্ছা,মঙ্গল

আমাদের সমন্ত কর্মচেষ্টাকে উলোধিত করে তোলবার ভার সবপ্রথমে বাছিরের উপরেই জন্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চক্কল করে ভোলে।

সে আমাদের জাগাবে, অভিজ্ ত করবে না এই ছিল কথা। জাগব এইজন্তে বে নিজের চৈতন্তবন্ধ কর্তু ছবে অমূভব করব—দাসছের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিথিয়ে পড়িয়ে তার মৃতৃতা জড়তা দৃর করে তাকে রাজ্ঞাবের পূর্ণ মধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা বে কারও দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মান্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মান্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুখ্য সংস্থারে এমনি অভিত্ত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মান্টারই রাজার উপর রাজ্য করতে থাকে।

় তেমনি বাহিরও যথন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দ্বে গিয়ে পৌছোর, যখন সে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে তথন তাকে একেবারে বরখান্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পছাই হচ্ছে শ্রেয়ের পছা।

বাহির যে-শক্তি বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে বায় তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অঞ্গত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্তিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ্ঞ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক কায়গায় না থাকে—এই বাসনার প্রবেশতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমবা নিজের কর্তৃথকে অভ্যত্তর ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রাকার ঐশ্বর্গাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষেতা থেকে আর-এক ক্ষেতায় ব্রিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মাছ্র পড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জান্নপায় পিয়ে থাখে ? ইচ্ছার। বাসনার সক্ষ্য ধেমন বাইরের

বিবরে, ইচ্ছার সক্ষ্য ভেষনি ভিভরের অভিপ্রারে। উদ্দেক জিনিসটা অভরের বিনিস।
ইচ্ছা আমানের বাসনাকে বাইরের পথে বেমন-ভেষন করে। কুরে কুরে বেড়ান্ডে কের না—
সমস্ত চক্ষপ বাসনাকে দে একটা কোনো আভরিক উদ্দেশ্রের চারিরিকে বেঁধে কেনে।

ভখন কী হয় ? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুত্ব আহ্বানে বাইবে ফিরভ, ভারা এক প্রভুত্ব শাসনে ভিডরে হির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

চাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য বদি মনের ভিতরে রাখি তাহলে আমাদের বাসনাকে বেমন-তেমন করে বৃরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাফ্ বিবর বাডে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আফুগতা খেকে ভূলিয়ে না নিডে পারে সে-জপ্তে সর্বলাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই বদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সেবদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তাহলেই বাহিয়ের কর্ভূত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্ভূত্বকে বাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নই হয়ে বায়। তখন মাছবের কৃষ্টিকার্ব চলে না। বাসনা বখন তার ভিতরের কুল পরিত্যাগ করে তখন সেমন্ত ছারখায় করে দেয়।

বেধানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্ড্ব বেধানে অন্তরে স্প্রতিষ্ঠিত, সেধানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মাহ্ব রাজসিকতার উৎকর্ম লাভ করে। সেইধানে বিদ্যায় ঐপর্বে প্রতাশে সাহ্ব ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

ক্সি বাসনার বিষয় বেষন বহির্জগতে বিচিত্র তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আঘটি নয়। কড অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিস্থায় অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্তভাও বাসনার বিক্ষিপ্তভার চেয়ে তো কম নয়।

ভা ছাড়া আর একটা দিনিস দেখতে পাই। যথন বাসনার অহপামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাদ্ধাকে প্রাকৃ করেছিল্ম তথন বে-বেতন মিলত ভাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্তেই মাছ্য বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো হংখের চাকরি। এতে বে থাত পাই ভাতে ক্ষা কেবল বাড়িয়ে ভোলে এবং সহস্রের টানে ঘ্রিয়ে থেরে কোনো আরগায় শান্তি পেতে ছের না।

আবার ইচ্ছার অহাগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে বধন গুরে বেড়াই তথনও তো অনেক সময়ে মেকি টাকার বেড়ন মেলে। শাস্তি আসে, অবসাদ আসে, বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মনিবার প্রয়োজন হয়—শাস্তিরও অভাব <sup>ঘটে</sup>। বাসনা বেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘূরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মন্ত্রি দেবার বেলায় কাঁকি ছিয়ে সারে।

এই ক্ষন্ত, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা বেমন মাছবের ভিতরকার কামনা—সে-রক্ষ না করতে পারলে সে বেমন কোনো বফলতা দেখতে পায় না তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভূব অফুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শক্রকে ক্ষয় করবার ক্ষতে ভিতরের যে সৈক্তমল সে ক্ষড় করলে নায়কের অভাবে সেই চুর্মান্ত সৈক্ষণ্ডলার হাতেই সে মারা পড়বার ক্ষো হয়। সৈক্তনায়ক রাজ্য মন্তাবিজ্ঞিত রাজ্যের চেয়ে ভালো বটে, কিছ সেও স্থানের রাজ্য নয়। তামনিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্ত, রাজনিকতায় শক্তির প্রাধান্ত। এখানে সৈত্তের রাজ্য।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কথন উপভোগ করি ? যথন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সম্বত্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মন্দল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভা । সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যথন আমার ইচ্ছার সৈল্পদক্ষে দাঁড় করাই তথনই তারা ঠিক জারগায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্তি হয় না, ক্ষায় বীর্ষহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তথন বিপদ ভয় দেখায় না, শান্তি য়ও দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীবিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবলেবে রাজাকে যথন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। বে বিশ্ব থেকে নিজের অভারের তুর্গে আছায়ক্ষার জল্পে প্রবেশ করেছিল্ম সেই বিশ্বেই আবার নির্ভন্নে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর ক'বে গ্রহণ করলে।

>> स्वाचन

# স্বাভাবিকী ক্রিয়া

বে এক ইচ্ছা বিশ্বস্থাতের মূলে বিরাজ করছে তারই সহজে উপনিবৎ বলেছেন—
শাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া শ্বাভাবিকী। ভা
সহজ, তা শাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো ক্লব্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা বধন সেই মূল মঞ্চলইচ্ছার লকে সংগত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া বাতাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কালকে কোনো প্রবৃত্তির ভাতনার হারা ঘটার না—অহংকার তাকে ঠেলা দের না, লোকসমাজের অভুকরণ তাকে স্থাট করে না, লোকের খ্যাতিই ভাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাক্ষাবারিক বজ্বছভার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগার না, নিকা ভাতে আঘাত করে না, উৎপীড়ন ভাকে বাধ। দেয় না, উপকরণের দৈয় ভাকে নিরম্ভ করে না।

মদলইচ্ছার লকে থাদের ইচ্ছা সমিলিত হয়েছে তাঁরা বে বিশ্বন্ধতের সেই অমর শক্তি সেই আভাবিকী ক্রিরালজিকে লাভ করেন ইতিহালে তার অনেক প্রমাণ আছে। বৃদ্ধদেব কপিলবান্তর স্থাসমৃদ্ধি পরিহার করে ধখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিরেছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোয়, কোথায় তাঁর সৈক্তসামস্ত। তখন বাজ্ উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনভম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি বে বিশ্বের মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে ধোজিত করেছিলেন সেইজ্বন্ত তাঁর ইচ্ছা সেই পরালজির আভাবিকী ক্রিরাকে লাভ করেছিল। সেইজ্বন্তে কত লভ শতান্থী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গলইচ্ছার আভাবিকী ক্রিরা আজও চলছে। আজও বৃদ্ধগরার নিভ্ত মন্দিরে গিয়ে দেখি স্থান্য জাপানের সম্প্রতীর থেকে সংসারভাগভাগিত জেলে এসে অন্ধলার অর্থ রাজে বোধিজমের সন্মুখে বলে সেই বিশ্বক্যানী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে—বৃদ্ধত্ব শরণং গজামি। আজও তাঁর জীবন মাহ্যকে জীবন দিছে, তাঁর বাণী মাহ্যকে অভয় দান করছে—তাঁর সেই বহু সহস্র বংসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও কয় হল না।

বিশু কোন্ অখ্যাত গ্রাবের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালার লমগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পশুতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মইছর্ষশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্জমানে নয়। য়ায়া মাছ ধরে লীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইছদি মুবক তার শিক্ত হয়েছিল। বেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি লগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্ত হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোখাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শক্ষরা মনে করলে সমন্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্রু ক্লিকটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান বিশু তাঁর ইজ্ঞাকে তার শিতার ইজ্ঞাব লগে বে মিজিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইজ্ঞাব মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষম নেই। অত্যন্ত ক্লশ প্রক্ষ দীনভাবে য়া নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ তুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অক্সাত নৈশুদাবিজ্যের বধ্যেই সেই প্রেম সক্লপজ্জি বে আপনার যাভাবিকী আনবদ্যক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাঁলে বারংবার তার প্রমাণ পাওরা গেছে। হে অবিযাসী, হে ভীক, হে তুর্বল, সেই শক্তিকে আপ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে জিকাপাত্র তুলে ধরে বুধ। আক্ষেপে কাল হরণ ক'রো না—তোমার দামান্ত বা দংল আছে তা রাজার ঐপর্যকে লক্ষা দেবে।

>> का सन

#### পরশরতন

তাঁর নাম পরশর্জন পাপি-হলর-ভাপহর<del>ণ---</del>

প্রসাদ তার শান্তিরূপ ভক্তরুদরে জাগে।

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমবা লাভ করি ? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেই পরশ্বতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিম্ভাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তাহলে, যা হালকা ছিল একমূহুর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—
তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অবৈতম্" এই মন্তটিকে
ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হাদমের ধন করব না—তাকে চরিত্রের স্থল করব, তার
ছারা কেবল স্লিয়তালাভ করব না—প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেদ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্লকালের ক্ষম্ম আবিভূতি হয়ে স্কালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন বৌদ্র প্রথম তথনই মিন্নভার দরকার, বখন ভ্রমা প্রথম ভথনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরভর কাজের মাঝখানেই গুক্তা আসে, দাহ জন্মার। ভিড় ব্যন পুর জনেছে, কোলাহল বখন পুর জেগেছে ভ্রমই আপনাকে হারিয়ে ফেলি। আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সমরেই যদি কোনো কাব্দে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিবেরই পূজার্চনার কাব্দে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে —তাহলে কোনো কান্দ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে বে সময়টা অভ্যন্ত নীরস অভ্যন্ত অহলার। বে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রজ্জর পাকেন—বে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আদিসের জীব হয়ে উঠি, নয়ভো আহার-পরিপাকের জড়ভায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্ঞলতা অভ্যন্ত মান হয়ে আসে, সেই শুক্তা ও জড়জের আবেশকালে ভূজ্ফতার আক্রমণকে আমরা বেন প্রশ্রম না দিই—আত্মার মহিমাকে তথনও বেন প্রভাজকোচর করে রাখি। বেন তথনই মনে পড়ে আমরা দাড়িয়ে আছি ভূজুরি:স্বর্লোকে, মনে পড়ে বে অনন্ত চৈতন্ত্রস্বরূপ এই মূহুর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্ত বিকার্ণ করছেন, মনে পড়ে বে সেই শুক্ত অপাপবিকং এই মূহুর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমন্ত হাল্ডালাপ, সমন্ত কাল্কর্ম, সমন্ত চাঞ্চল্যের অন্তর্জম মূলে বেন একটি অবিচলিত পরিপ্র্তার উপলব্ধি কথনো না সম্পূর্ণ আচ্ছয় হয়ে য়ায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ ন। মনে করেন বে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আলোদকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু খাতাবিক সমন্ধ আছে তাকে বক্ষা না করলেই সে আমাদের অখাতাবিক রকম করে পেয়ে বসে —ত্যাগ করবার জুত্রিম চেটাতেই ফাঁস আরও বেশি করে আঁট হরে ওঠে। যুভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেটার অনেক সময় সেইটাই আমাদের অভ্যরের ধ্যানের সাম্প্রী হয়ে গাড়ায়।

ভ্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় বক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেমকে প্রেমের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গৃঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব। ভিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে ব্যুতে দেব না—কেননা সেটা একেবারেই মিগাা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধৃশি মনের ভিতরে তুলে নিরে যাও—নেই
আমানের পরশর্জন ৷ আমানের হাদিখেলা আমানের কান্তকর্ম আমানের বিষদ্ধ
আশ্র যা কিছু আরে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিছে দাও ৷ আপনিই সমস্ত বড়ো
হরে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর ক্ষুখে উৎদর্গ করে দেবার যোগ্য
হয়ে দীড়াবে ৷

#### অভ্যাস

বিনি পরম চৈডক্রপদ্ধপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতক্রের ছারাই অস্তরাস্থার মধ্যে উপলব্ধি করব এই বরেছে কথা। তিনি আর কোনোরক্রের সন্তায় আমাদের কাচে ধরা দেকেন না—এতে যতই বিলম্ব হ'ক। সেইজন্মেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমন্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হ'ক বিলম্বে হ'ক, সেজন্তে তিনি কোনো অস্তধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্ছেন না। সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌজ্রপ্তির পরস্পরায়, অনেক দিন ও রাজির শুক্রায় তার হাজারটি দল একটি রুম্ভে ফুটে উঠবে।

সেইজক্তে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রোভংকালে উপাসনার জজে অনেকে সমবেত হয়েছি, এবানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিন্তটিকে তো আনতে পারি নে—তবে এ-কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে ? নির্মল চৈতজ্ঞের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অক্সায় করছি নে ?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ রোধ হয়। যনে ভাবি বিনি আপনাকে প্রকাশ করবার ব্যক্ত আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র ব্যবদন্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা কেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র কেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলক্ষের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাব্যের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিম্পতার স্বষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্ত বারা উপাসনা করেন তাঁরা বদি কিছু মনে করেন, বদি কেউ নিকা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাগিদটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেই ব্যন্তে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অন্তর্কুল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এলো না।

কিন্ত সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ-সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আবা বার্থ কারে এনে উত্তীর্থ হরেছি। জানি ছাথ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আপ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেশি সেই সময়ে আপ্রয় কিরপ ছর্গভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চারদিকেই ছাকেটানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার স্বর নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ,

তৃত্ব হয়ে আগে। দে জীবন বেন অনাবৃত্ত—দে এবং তার বাইরের সার্যধানে কেউ বেন তাকে ঠেকাবার নেই। কতি একেবারেই তার গারে এসে লাগে, নিদা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, তৃংখ কোনো ভাবরসের সার্যধান দিরে ক্ষমর বা মহং হরে ওঠে না। স্থ্য একেবারে মন্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হরে এসে তাকে বাজে। এ-কথা বখন চিন্তা করে দেখি তখন সমন্ত সংকোচ মন হতে দ্র হরে বায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈখিলা করলে চলবে না। একদিনও ভূলব না, প্রতিদিনই তার সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রম দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমন্ত রক্ত থাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমন্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের সধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যেহই বলে বেতে হবে তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।

বেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্তু অন্তর্গামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না—মনে বিক্ষেণ আদে, মনে ছারা পড়ে। উপাদনার বে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই ছারে এদে দাঁড়াব, ছার গুলুক আর নাই থুলুক। যদি এখানে আদতে কট বোধ হয় তবে দেই কটকে অতিক্রম করেই আদব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাথতে চায় তবে ক্লপকালের জন্তে দেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেথেই আদব।

কিছু না-ই জোটে বদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রভাহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে বেটা কম দেওয়া অস্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও বে বাধাটা অভিক্রম করতে হয় যে জড়তা মোচন করতে হয় দেটাতেও বেন কুট্টিত না হই। অভ্যন্ত দরিলের যে বিক্রপ্রায় দান দেও বেন প্রভাহই নিষ্ঠার সলে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিস্তায় যাঁকে বাজা করে বনিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া, কিছু ভাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একাছই "না" করে রেখে দেব, এ ভা কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদরের মাঝখানে গাড়িরে এই কথাটা একবার বীকার করে বেতেই হবে বে, পিতা লোহসি—তৃমি পিতা, আছ। আমি বীকার করছি তৃমি আছ। একবার বিবত্রমাণ্ডের মাঝখানে

দাঁড়িরে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্তে ভোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল দেইটুকু সময় থাকৃ ভোমাদের কাজকর্ম, থাকৃ ভোমাদের আমোদ-প্রমোদ। আর সমন্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতা নোহসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জায়ে, তাঁর চক্রস্থের আলোর মধ্যে চোধ মেলে জাগরণের প্রথম মৃহুর্তে এই কথাটি তোমাদের জাড়হাতে প্রত্যাহ বলে যেতে হবে: ওঁ পিতা নোহিনি। এ আমি তোমাদের জার করেই বলে রাখছি। এত বড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিক্ষৃত চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শৃক্ত হদয়কেও দান করো, তোমার অভকা বিজ্ঞতাকেই তাঁর সম্মুখে ধরো, তোমার স্থাভীর দৈক্তকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তাহলেই যে দয়া অযাচিতভাবে প্রতিমৃহুর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যাহ ওই যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেইটুকু দিয়েই অন্ধর্যমীর প্রেমমুখের প্রসন্ধ হাক্ত প্রত্যহই তোমার অস্তরকে জ্যোতিতে অভিযিক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফাস্কন

## প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরায়ার মধ্যেই বে তুমি অন্তরীন সত্য—তুমি আছ়। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনস্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ়। আত্মার অতলম্পর্ন গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্তান্ত সমন্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সভ্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গৃঢ়তম অনস্ত সভ্যে— বেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে ব্যোতির্মন্ধ, আমার চিদাকাশে তুমি ব্যোতিবাং ব্যোতিং। তোমার অনস্ত আকাশের কোটি পূর্বলোকে বে ব্যোতি কুলোর না, সেই ব্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্তে সমৃদ্ধানিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝগানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আতোপাস্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় কালন করে কেলো, আমাকে ব্যোতির্মন্ন করো, আমার অন্ত সমস্ত পরিবেটনকে সম্পূর্ণ বিশ্বত হয়ে সেই শুদ্র অপাণবিদ্ধ ব্যোতিংশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃত্ত্বরূপ, আমার অন্তর্বারার নিভ্ত ধানে তৃমি আনন্দং প্রমানন্দং। সেধানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেধানে তৃমি কেবল আছ না তৃমি মিলেছ, সেধানে তোমার কেবল সতা নয় সেধানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার কাগংসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্মে সেআর কিছুতে কুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরান্থার উপরে ত্তর করে রেখেছি। সেধানে তোমার স্পারীন আনন্দকেই আমার অন্তরান্থার উপরে ত্তর করে রেখেছি। সেধানে তোমার স্পারীর কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেধানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিত্তর নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রন্থ। আমি বে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, অতি দ্রে চলে বাক, অতি পোপনে প্রবেশ ককক। সকল দিক থেকেই আমি যেন বাই বাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও-পরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরান্থার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমন্তই এক জারগায় এক হয়ে নিত্তর হয়ে চুপ করে বহুক, খ্ব গভীরে খ্ব গোপনে।

হে প্রকাশ, ভোমার প্রকাশের বারা আমাকে একেবারে নিংশেষ করে ফেলো—
আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে
একেবারেই তুমিময় করে ভোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিয়য়
ভ্যোতি, কেবলই তুমিয়য় আনন্দ।

হে কল, পাপ দম্ম হয়ে ভন্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীপ করো।
কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, লিকড় খেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দম্ম হয়ে যাক।
এ যে বছদিনের বহু চুল্টেন্তার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে
ফলে রয়েছে। লিকড় হারমের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুজ্ঞাপের
এমন ইন্ধন আর নেই। যথন দম্ম হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকরে। তখন
আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে হে প্রদান, তোমার প্রদানতা আমার সমন্ত চিন্তার বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমন্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসালতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী ভছ করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রদাদ অন্ততের পবিত্র পাত্র হরে বিরাজ কলক। তোমার লেই প্রসালতা আমার বৃদ্ধিকে প্রশাভ কলক, হালয়কে পবিত্র কলক, শক্তিকে মালল কলক। তোমার প্রসালতা আমার বিক্রেন

অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের স্থল হয়ে থাক্। আমারই অন্তরাদ্ধার মধ্যে ভোমার বে সভ্য, বে জ্যোভি, বে অমৃত, বে প্রকাশ রয়েছে ভোমার প্রসন্মভার বারা বধন ক্লোকে উপলব্ধি করব তথনই রক্ষা পাব।

িঁ8 ফান্তন

## বৈরাগ্য

ষাজ্ঞবন্ধ্য বলেছেন---

ন বা অরে পুত্রন্ত কাষার পুত্র: প্রিরো ভবতি—আন্ধনন্ত কাষার পুত্র: প্রিরো ভবতি। অর্থাৎ

পুত্রকৈ কামনা করছ বলেই বে পুত্র ভোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্ত আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্ব হচ্ছে এই বে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অহভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেইজন্তেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যথন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হরে নিরবচ্ছিন্ন একলা হরে থাকে তখন সে বড়োই মান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্তেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়ে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যথন কথা প্রত্যেক অক্ষরকে বাডার করে শিবছিল্ম তথন তাতে আনন্দ পাইনি। কারণ, এই বাডার অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাছিল্ম না। তার পরে অক্ষরগুলি বোজনা করে যথন "কর" "বল" প্রভৃতি পদ পাওয়া দেল তথন অক্ষর আমার কাছে তার তাংশর্ম প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু ক্ষর অক্ষরত লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজপুরু আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাকাগুলি পড়েছিল্ম দেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শক্ষগুলি তথন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুক্ষমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আর্ত্তি করতে মনে ক্ষর হয় না বিরক্তিবোধ হয়, এখন ব্যাণক অর্থ্তুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শক্ষবিক্তাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাংপর্যকে পূর্বব্ধশে পাওয়া বায় না। এইজন্তেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেটা করে। সে যথন কাত্মীয় বন্ধবাদ্ধবদের সঙ্গে কৃত্য হয় তথন সে নিজের

সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পার—দে বধন আত্মীর শরকীর বছতর লোককে আপন করে জানে তথন গে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তথন দে মহাত্মা হরে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ আত্মার পরিপূর্ণ কর্ত্যটে আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক। এই জড়ে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই পুঁজছে। আমার আমি বখন পুত্রের আমিতে পিরে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে ? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তথন মৃশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে দেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা দে স্পষ্ট বৃঝতে পারে না। দে মনে করে দে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেব গুণবশতই পুত্র আনন্দ দের। স্বভরাং এই আসজির বছনেই দে আটকা পড়ে বার। তখন দে পুত্র-মিত্রকে কেবলই ক্ষড়িয়ে বদে থাকতে চায়। তখন দে এই আসজির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এই জন্ত সভ্যক্তানের হারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্তেই যাজ্ঞবদ্ধ্য বলছেন আমরা বথার্থত পুত্রকে চাই নে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমতো ব্রুলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মৃদ্ধ আসন্জি দ্ব হয়ে যায়। তখন উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের প্রবেধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্ষ বৃঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতম্বভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দের না, প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতম্ব্য যেন বিল্পু করে দেয়।

তেমনি যথন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অথও সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতম্ব হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম ব'লে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্বের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উচ্ছল হয় তথনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন বখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শন্ধটিই নির্থক নয় সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিশ্বয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

তথন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যথন স্বাভন্তাের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসভ্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তথন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাভয়্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে ছদ্ধিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরােধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহুন করে, রােধ করে না।

তথন যে আনন্দ সেই স্থানন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁথে রাথে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মৃক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত হচ্ছে—

> মধ্বাতা বতারতে মধু করন্তি নিকবং মাধ্বীন: সন্তোবধা:। মধু নক্তম্ উতোবদো মধুমৎ পার্ধিবং রঞ্জঃ মধুমারো ধনস্পতিমধুমাং অন্ত সূর্ব:।

বারু মধু বছন করছে, নদীসিজুসকল মধু করণ করছে। ওবধি বনস্থতি সকল মধুময় হ'ক, রাত্রি মধু হ'ক, উবা মধু হ'ক, পৃথিবীর ধূলি মধুমং হ'ক, কৃষ্ মধুমান হ'ক।

যথন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তথন জলস্থল-আকাশ, জড়জন্ত মহয় সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তথন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবঞ্চ করে। চিত্ত যথন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তথন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য ঘারা আসক্তি বন্ধন ছিল্ল করে ফেলে। আসক্তি ছিল্ল হয়ে গেলেই পূর্ণ স্থান্দর প্রেম আনন্দরণে সর্বত্তই প্রকাশ পায়। তথন, আনন্দরপমমৃতং যঘিভাতি—এই মন্তের অর্থ বৃথতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাছে সমন্তই দেই আনন্দরণ সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তথন আমি প্রকাশ হছি বলে আর অহংকার করে না প্রকাশ হছেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্ত সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ ফাস্কন ১৩১৫

## বিশ্বাস

সাধনা-আরত্তে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে—সেইটি কাটিরে উঠতে পারলে অনেকটা কান্ত এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যরের বাধা। অঞ্চাতসমূত্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে নিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যরেই হচ্ছে কলমসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরও অনেকেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকার পৌছোভে পারত কিছ তাদের দীনচিছে ভরসা ছিল না; তাদের বিশাস উচ্ছল ছিল না বে, কুল আছে; এইখানেই কলমসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমূত্রে বে পাড়ি অমাই নে, তার প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যন্ত করে নি যে সে সমৃত্রের পার আছে। শান্ত পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মূবে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিছু মানবজীবনের বে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যন্ত নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি । এইজন্ত বর্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অফুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমন্ত আন্তরিক চেটা তাতে উবোধিত হয় নি ।

এই বিশ্বাদের জড়তাবশতই লোককে ধর্মদাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেটা করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণা হচ্ছে একটি ছাগুনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকার তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই বকম একটা স্থন্দান্ত প্রভাবের লোভ আমাদের স্থুল প্রভাবের অস্কৃল। কিন্তু সাধনার লক্ষ্যকে এইবকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলোকিক বৈষয়িকভার স্বষ্ট করে। সেই বৈষয়িকভা অক্তান্ত বৈষয়িকভার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনোই বাহিরের কোনো স্থান নয়, বেমন স্থান; বাহিরের কোনো পদ নয়, বেমন ইপ্রপদ; এমন কিছুই নয় বাকে দ্বে গিয়ে স্থান করে বের করতে, হবে, বার জক্তে পাণ্ডা পুরোহিছের শরণাপর হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজেব কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উদ্ভর বের করে নিডে হবে। কারও কোনো শোনা কথায় এখানে কাজ চলবে না—কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নর, এটি একেবারে শেষ কথা। এটিকে যদি নিজের অস্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িরেছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেরে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি— আশ্চর্য এই চারিদিক।

এই যে আমি এসে দাড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘূমিয়ে গল্প করে কি এই আন্চর্বটাকে ব্যাখ্য৷ করা যায় ? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমৃহুর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মৃহুর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে ?

এই ভূর্বংখর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িরে নিজের অস্তরাকাশের চৈতগুলোকের মধ্যে নিস্তর হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন ? এ সমস্ত কী জন্তে? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অস্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে স্মান্থাকে পেতে হবে। এ ছাড়া স্বার বিতীয় কোনো কথা নেই। স্মান্থাকেই সভ্য করে পূর্ণ করে স্থানতে হবে।

আত্মাকে বেধানে জানলে সত্য জানা হয় সেধানে আমরা দৃষ্টি দিছিছ নে। এইজন্তে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসাবের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর-চুরোর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে—এইজন্তে তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভর পাচ্ছি। মনে করছি এটা না পেলেই আমি মন্ম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধক্ত হয়ে গেল্ম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে বর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈক্তের বোঝাকেই ঐশর্ষের গর্বে বছন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্ধ লাভ হয়। মৃত্যুর দামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাশে ভয়ের অন্ধর্কারে লৃপ্তপ্রার করে দেখার ঘূর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ শ্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি বারা সে বিনাশকে একেবারে জতিক্রম করবে। সে জানজ্যোতির নির্মলতার মধ্যেই নিজেকে

ভানবে। কামজোধলোভ বে-সমন্ত বিকারের অন্ধবার রচনা করে, ভার থেকে
আত্মা বিশুদ্ধ ভার নির্মৃতি পবিজ্ঞভার মধ্যে প্রাকৃতিত হরে উঠবে এবং সর্বপ্রকার
ভাসজির মৃত্যুবদ্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মৃত্তিলাভ করে দে নিজেকে অমর
বলেই ভানবে। সে ভানবে কার প্রকাশের মধ্যে ভার প্রকাশ সভ্য—সেই ভাবিঃ সেই
প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পর্রম প্রকাশ বলে নিজের সমন্ত দৈন্ত দূর করে ধেবে এবং
অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পন্ত ভানতে পারবে বে চির্মিনের
ভক্ত রক্ষা পেরেছে। সমন্ত ভর হতে, সমন্ত শোক হতে, সমন্ত ক্ষুত্রভা হতে রক্ষা
প্রেরেছ।

আতারের দক্ষে একাগ্রচিত্তে দ্বির করে নিতে হবে। দেখো, দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, দমন্ত চেষ্টাকে গুরু করে দমন্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে তারই মাঝখানে একটি বিন্দু দ্বির হয়ে আছে। দেই বিন্দৃতিকে আর্ছ্ন বিদ্ধ করে দেখোছলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি বিন্দৃর দিকেই সমন্ত মন দংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে এব হয়ে আছে। সেই প্রবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য দ্বির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে দেটা নিক্ষয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘুর্গাগতির মধ্যে দেখা বড়ো লক্ষ-কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে দ্বির যেন দেখতে পারি।

১৬ ফাস্কন ১৩১৫

#### সংহরণ

আরাদের সাধনার বিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনার অনভ্যাস। কোনো বৃক্ষ সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। বধন বেটা আমাদের সমূধে এনেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমবা আকৃষ্ট হয়েছি, বেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে বেধানে সেধানে ঠেকতে ঠেকতে আমবা চলে বাছি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাভেই চলছে বলেই আমবা চলছি—আমাদের দাড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অহপত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুদিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজক্তে তারা সকলেই হাতের বার হরে বাবার জো হয়েছে। কে কোথায় বে আছে তার ঠিকানা নেই—ভাক দিলেই বে ছুটে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে সব খাল তাদের অভ্যন্ত এবং ক্ষচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি কড় হয় নইলে কিছুতেই নয়।

নিবেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাধে না।

্ এরকম অবস্থায় যে কেবল দিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার স্থও নেই। এতে আছে কেবল জড়তার তামনিক আবেশমাত্র।

কারণ, যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সদে যুক্ত করে দিই তথন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি একবার তার উপর রাখছি এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তখন ক্রত্রিম উপায় স্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেবে সেই কৃত্রিম আয়োজন-শুলোও থিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুদিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জনে উঠতে থাকে, জীবনাস্তকাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিয়তি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে সিন্ধির কথা দূরে থাক। মহংলক্ষা অমুসরণে নিজের বিক্ষিপ্তভাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে থয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হ'ক, বারংবার অলিভ হয়েও সেই সমন্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলভে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিন্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সভ্য সেই বিশাসটি আগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইবে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে শেটি জানা চাই, তার পরে চাই সোলা পথ বেয়ে চলতে শেখা। দুর্ব এবং গতি ঘুই চাই। বিশাসে চিন্ত ব্যির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

# নিষ্ঠা

ধধন সিভিত্ব মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তথন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তথন থামায় কাব সাধ্য। তথন আছি থাকে না, ছুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আর্ভেই সেই সিদ্ধির মৃতি তো নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ প্রটিও তো স্থগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি বধন জাগে, হৃদয় যধন পূর্ণ হয় তধন তো আর ভাবনা থাকে না, তধন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তধন একেবারে উড়ে চলি। কিছ ভক্তি যধন দূরে, হৃদয় যধন শৃষ্ণ পেই অত্যন্ত হঃসময়ে আমাদের সহায় কে ?

তথন স্থামান্তের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। তথ্য চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মকভূমির পথে বাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যক্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র শৌধিনতা নেই। থাত পাছে না তবু চলছে। পানীয় বস পাছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। বখন মনে হয় সামনে বৃথি এ মকভূমির অস্ত নেই, বৃথি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনও তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুক্কতা বিক্ততার মঙ্গপথে কিছু না খেবে কিছু না পেরেও আমাদের চালিরে নিবে বেতে পারে দে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শব্দ প্রাণ বে নিন্দামানির ভিতর খেকে কাঁটাগুলের মধ্যে থেকেও দে নিক্ষের খাত্ত সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মঙ্কবায়ুর মত্যুময় ঝঞ্চা উন্নত্তের মতো ছুটে আদে, তখন দে গুলোর উপর মাধা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাধার উপর বিন্ধে চলে বেতে দেয়। তার মতো এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একদেরে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার সরীচিকা পথ ভোলাভে আদে। সার্থকভার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দের না। মনে হয় বেন কালও বেখানে ছিলুম আক্ষও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ার; হ্লারকে ভাকাডাকি করি, হল্ম সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাধনার চেষ্টার ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিছু সেই ব্যর্থ উপাধনার ভয়ানক ভার বছন করে নিষ্ঠা প্লভ্যেক দিনই চলভে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই অগ্রসর হচ্ছেই—প্রতিদিন বে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে
আগছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ওই দেখে হঠাং একদিন কোথা হতে ভক্তির ওরেনিদ

দেখা দের—স্থ্রপ্রসারিত দম্ম পাতৃরতার মধ্যে মধুফলগুচ্পূর্ণ ধর্ত্বহুলের স্থান্ত্রিম
ভাষণতা। দেই নিভ্ত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বরে বাছে। সেই কাল পান করে
তাতে স্থান করে ছারায় বিশ্রাম করে আবার পথে বাত্রা করি। কিছু ভক্তির সেই
মধুরতা সেই শীতল সরস্তা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে না। তখন আবার সেই কঠিন
তক্ষ অপ্রান্ত নিঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল বনি সে কোনো স্থবাগে
একদিন পান করতে পার তবে দে অনেকদিন পর্বন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে
ভাষিয়ে রাধতে পারে। ঘোরতর নীরস্তার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় বাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিছু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুক্ত সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতৃক পবিত্র আনন্দ। এই বক্সার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দ্বে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মক্ষপথের একমাত্র সন্ধিনী নিষ্ঠা বেদিন পথের অস্তে এসে পৌছোয় সেদিন সে ডক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তর্বালে প্রজ্জ্ব করেই তার ক্ষা।

১৭ ফাব্বন

# নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুক কঠিন পথের উপর দিরে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে বার তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিলা এবং অমনোরোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা করনো ভূলতে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিরে ২লে এ কী হচ্ছে। এ কী কয়হ। সেমনে করিবে দের ঠাগুরি সময় যদি এগিরে না বাক ভবে রৌজের সময় বে কট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিল্ল দিরে জল পড়ে বাজেহ শিশালার সয়য় উপায় কী হবে।

আমরা সমস্ত দিন কত বক্ষ করে বে শক্তির অপব্যর করে চলি ভার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিঠা হঠাৎ শ্বরণ ক্রিয়ে দেব, এই বে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার বে গ্র প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু দ্বির হও, অত বাড়িরে ব'লো না, অমন মাআ ছাড়িরে চ'লো না, বে জল পান করবার জন্তে বড়ে সঞ্চিত করা দরকার সে জনে থামকা পা ভ্বিরে ব'লো না। আমরা বখন খ্ব আত্মবিশ্বত হয়ে একটা তুছতোর ভিতরে একেবারে পলা পর্বত্ত নেবে গিয়েছি তখনও সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কী কাও! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চার না।

সিন্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহন্ধ প্রাক্তভা লাভ হর, ভখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহন্ধ কবি ধেমন সহন্ধেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা ভেমনি সহন্ধেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্ধর্বের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি। ভখন খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্ধু রিক্তভার দিনে সেই আনন্দের সহন্ধ শক্তি যখন থাকে না, তখন পদে পদে যভিপতন হয়; যেখানে থামবার নয় সেখানে আলক্ত করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাভে পারি নে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘূম নেই সে জেগেই আছে। দে বলে ও কী। ওই যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ওই যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জক্তে ভোমার চেটা আছে। ওই যে শক্তভার কাঁটা ভোমার শ্বভিতে বিধেই রইল। কেন, হঠাং গোপনে ভোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন। এই যে বাত্রে শুতে যাছ্র এই পবিত্র নির্মল নিস্তার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্ধি ভোমার অন্তরে কোথায়।

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেরে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে ক্রেগে আছেন এইটে বতই জানতে পাই ততই বন্দের মধ্যে নির্ভর অম্ভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিশ্বতির ছর্বোগে এর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম স্ক্র্ছদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম স্ক্রদক্রপে থাকেন। তার কঠোর মৃতি প্রতিদিন আমাদের কাছে ভল্ল সৌন্দর্বে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চন্যবিদ্ধিত ভোগবিরত পুণ্যালী তাপদিনী আমাদের বিক্ততার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকাশ করে দারিক্রাকে রম্পীয় করে তোলেন।

গম্সানের প্রতি কলখনের বিশ্বাস বধন স্থান হল তথন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিছ্ছীন অপরিচিত সম্প্রের পথে প্রত্যন্ত ভরসা দিয়েছিল। তার নাবিকদের মনে লে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, তাদের সমৃত্রবাত্রার নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মৃতি দেখবার জন্তে ব্যস্ত ছিল; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসর হলে পড়ে, এই জন্তে দিন বতই বেন্ডে; লাগল সমৃত্র বতই শেব হয় না, তাদের ক্ষেষ্ঠিতে বিদ্ধে তারা বিজ্ঞাহ করবার উপক্রম করে, তারা

কিরে বেতে চার। তবু কলখনের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চর চিক্ত না দেখতে পেরেও নিংশকে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা য়ায় না, তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিক্ত দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোনো সম্পেহ রইল না। তথন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে মেতে চায়। তথন কলম্পকে সকলেই বন্ধু ক্রাম করে, সকলেই তাকে ধল্পবাদ দেয়।

দাধনার প্রথমাবস্থার সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সভ্যবিশ্বাদের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তখন দেই সম্প্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নির্চা যেন এক মূহুর্ত সদ্ধ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আসবে, যখন তীরের পাখি তোমার মাজলের উপর উড়ে বসবে, যখন তীরের ফুল সমৃদ্রের তরকের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আফুকুল্যের অভাব থাকবে না; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নির্চা—নৈরাশ্রক্তমী নির্চা, আঘাতসহিষ্ণু নির্চা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নির্চা, নিন্দার অবিচলিত নির্চা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নির্চা যেন ত্যাগ না করে। সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

>१ शंबन

# বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা বিনি জনগণের হাদেরে মধ্যে সন্নিবিট হয়ে কাজ করছেন—
তিনি বড়ো প্রান্ধন্ন হয়েই কাজ করেন। তার কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই—কেবল
সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের
যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্বহীন হয়ে
রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মা তার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি
মৃহুর্তেই কাজ করছেন। তিনি আমার জীবনের একটি স্ব্করোজ্ঞাল দিনকে চক্রভারাবচিত রাত্রির সন্দে গাঁগছেন, আবার সেই জ্যোতিজপুরুষ্টিত রাত্রিকে জ্যোতিমন্ধ আর
একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার বচনায় তার বড়ো
আনন্দ। আমি যদি তার সন্দে বোগ দিতুর তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই
আন্তর্গ লিরবচনায় কত ছিল্ল করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দশ্ধ করতে

হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে—দেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার ক্ষনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু বে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাঞ্চ করছেন সেদিকে আমি তো তাকালুম না—আমি সমন্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশক্তনের সক্ষে মিলছি মিলছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনো মতে দিন কেটে বাচ্ছে—ধেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্ত। বেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা বেন মানবজীবনের নাট্যশালার প্রবেশ করে বেদিকে অভিনয় ছচ্ছে সেদিকে মৃঢ়ের মতো শিঠ ফিরিয়ে বলে আছি। নাট্যশালার থামগুলো চৌকিগুলো এবং লোক-জনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে বখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞালা করি, কী করতে এসেছিল্ম, কেনই বা টিকিটের দাম দিল্ম, এই থাম চৌকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে ? সমন্তই ফাঁকি, সমন্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে-দিকের কোনো থবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন—ওই থাম চৌকিগুলো যে বহিবদ মাত্র। ওইগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোধ ফেরাও—তথনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

বে কাণ্ডটা হচ্ছে সমন্তই বে অন্তবে হচ্ছে। এই বে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনই ধারে ধারে প্রেদিয় হচ্চে একি কেবলই তোমার বাইরে? বাইরেই ধদি হত তবে তৃষি সেধানে কোনু দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্মা বে তোমার চৈতন্তাকাশকে এই মূহর্তে একেবারে অঞ্পরাণে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ স্থাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ স্থাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ করে সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাধা তুলে উঠচে, একটু একটু করে জ্যোতির পাণড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জাবনের জমিতে তিনি এত সোনার হতো কশোর স্থতো এত রং-বেরপ্তের স্থতো দিয়ে অহ্বছ এতবড়ো একটা আশ্বর্ষ বৃনানি বৃনছেন—এ বে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে বে তোমার নর।

ভবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অস্তরের প্রভাভ বলে দেখো, তোমারই চৈভক্তের মধ্যে তাঁর আনন্দ-স্কৃত্তী বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোখাও নেই—ভোমার এই প্রভাভটি একমাত্র ভোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেধানে ৺কলামাত্র ভিনিই রয়েছেন। তোমার এই স্থপভাষ নির্ম্কনভার মধ্যে তোমার এই শশ্বহীন চিলাকাশের মধ্যে তাঁর এই অঙুত বিরাট লীলা—দিনে রাজে অবিশ্রাম। এই আশ্বর্ধ প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না।

যথন আমি ইংলঙে ছিল্ম আমি তথন বালক। লগুন থেকে কিছু দ্বে এক জারগার আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় বেলগাড়িতে চড়ল্ম। তথন শীতকাল। সেদিন কুছেলিকার চারিদিক আচ্চর—বরক পড়ছে। লগুন ছাড়িরে কেঁশনগুলি বাম দিকে আগতে লাগল। যথন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িরে সেই কুয়াশালিগু অস্পটভার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে কেঁশনের নাম জেনে নিতে লাগল্ম। আমার গম্য ফোশনটি শেষ ফোশন। সেখানে যথন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকাল্ম—দেদিকে আলো নেই গ্রাটফর্ম নেই দেখে নিশ্চিত্ত হয়ে বলে রইল্ম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লওনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল। পরের ফোশনে যথন থামল, জিজ্ঞাসা করল্ম অমৃক ফোশন কোখার? উত্তর শুনল্ম সেথান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ।। তাড়াভাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করল্ম এর পরের গাড়ি কথন পাওয়া যাবে? উত্তর পেল্ম— অর্থরাত্রে। গম্য ফৌশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বা দিকের ন্টেশনগুলিরই থোঁজ নিয়ে চলেছি। ভানদিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়ে গেলুম।
বে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই—ওই বামদিকেই—চেয়ে দেখলুম।
দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পাট। যে-স্থযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে-স্থযোগ
কেটে পেল—গাড়ি ফিরে চলেছে। বেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ
অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে। এই যে স্থযোগ পেয়েছিলুম
ঠিক এমন স্থযোগ কখন পাব—কোন অর্থরাত্রে।

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা স্টেশন আছে। সেথানে যদি না নামি—সেথানকার প্ল্যাটকর্ম যেদিকে সেদিকে বদি না তাকাই তবে সমন্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিভান্ত কুছেলিকার্ত নির্বক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোবায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোবায় হয়েছে, কুধা আমার কোবানে মিটবে, আল্লয় আমি কোন্বানে পাব—সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতর্ভি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

হে সৃত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তৃমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে লাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিরে আছি। তোমার আনন্দলীলা-মঞ্চে তৃমি সারি সারি আলো আলিয়ে দিয়েছ—আমি তার উনটোদিকের অক্কারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে কেবাও। আমি কেবলই দেখছি দুহ্যু —তার কোনো মানেই ভেবে পাছি নে, ভয়ে সারা হয়ে বাছি। ঠিক তার ওপালেই য়ে অয়ত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে-কথা আমাকে কে বুয়িয়ে দেবে ? হে আবি:—তৃমি যে প্রকাশরূপে নিরস্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগ্য। সেইজ্ল আমি কেবল তোমাকে কল্রই দেখছি—তোমার প্রশন্নতা যে আমার আস্থাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারহি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অক্কার দেখে কেঁলে মরে—একবার পাশ কিরলেই জানতে পারে মা যে তাকে আলিকন করেই রয়েছেন। তোমার প্রশন্নতার দিকেই তৃমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তাহলেই এক মূহুর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা সেয়েই আছি, অনস্থকাল আমার রক্ষা, নইলে অরক্ষা-ভয়ের কালা কোনোমতেই থামবে না।

১৮ ফাছন

#### মরণ

ঈশবের সঙ্গে খুব একটা শৌধিন রক্ষের যোগ রক্ষা করার মতলব মান্থবের দেখতে পাই। যেথানে যা যেমন আছে তা ঠিক দেইরক্ম রেখে দেইসক্ষে অমনি ঈশরকেও রাখবার চেটা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হর না। ঈশরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এস কিন্তু সমন্ত বাঁচিয়ে এস—দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়, ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুর সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে তেঙে না যায়। এ আসনটায় ব'লো না এটাতে আমার অমৃক বলে, এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমৃক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমৃকের জন্তে সাজিয়ে রাখিছি। এই করতে করতে সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশুক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্তে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার শিতার কোনো ভূত্যের কাছে ছেলেবেলার আমরা গল্প ওনেছি বে, সে বধন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল অগলাধকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কধনো সে আর ভোগ করতে পারবে না সেইজন্তে সে বে জিনিলের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন দরে না—যাতে তার জন্নমাত্রও লোভ আছে দেটাও, চিরদিনের মতো দেবার কথায়, মন আফুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের স্বচেয়ে কম লোভ ছিল।

আমহাও ঈশবের ক্ষণ্ডে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই ষেটুকুড়ে আমাদের স্ব-চেম্নে কম লোভ—ষেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্ভের উদ্ভঃ। ঈশবের নামগাঁপা ছটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, ছটি একটি সংগীত শোনা গেল, থারা বেশ ভালো বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বলল্ম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে আমি ঈশবের উপাসনা করল্ম।

' একেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিভার ধনের বা মাছ্মের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না, তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা ব্যতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মুধ্যে স্বচেরে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই সবচেয়ে বড়ে। করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বকে একপাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দমলোকসাধনী তছভূতাং সা চাতৃরী চাতৃরী"—যাতে হুই লোকেরই সাধনা হয় মাহুষের সেই চাতৃরীই চাতৃরী।

কিন্তু ষে-চাতৃরী হুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ওই হুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভূলতে থাকে, তার চাতৃরা ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অক্সাতসারে এবং ক্সাতসারে বেড়ে চলতে থাকে। ঈশবের জত্যে ওই যে একপাই জমি রেখেছিল্ম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মক্ষভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাং করে নেবার চেটা করি। "আমি" ক্সিনিসটা যে একটা মন্ত্র পাথর, তার ভার যে ভয়ানক ভার। যে-দিকটাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেই দিকটাতেই যে থীরে থারে সমন্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি বক্ষা পেতে চাও ভবে ওইটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশবকে দিতে পাবি তাহলেই ছুইলোক বন্ধা হয়—চাড়ুবী করতে গেলে হয় না। তাঁব মধ্যেই ছুই লোক আছে। তার মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসকেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আব তাঁব সকে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই ভাছলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্মের বে গতি ভারও সেই গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিভ্যভার লক্ষ্ণ নেই—ভার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দের।

ও সমন্ত চাত্রী ছেড়ে দিয়ে ঈশবকে দশুর্ণই আন্থাসমর্পণ করতে হবে এই কথা-টাকেই পাকা করা বাক। আমার তৃইরে কাজ নেই আমার একই ভালো। আমার অস্তরান্ধার মধ্যে একটি সভীর লক্ষ্য আছে, সে চতুরা নয়, সে বথার্থই তৃইকে চায় না, সে এককেই চায়; যখন সে এককে পায় তখনই সে সমন্তকেই পায়।

একা গ্র হরে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই বে, আন্ধ পর্যন্ত সে জন্তে কোনো আরোজন করা হয় নি । সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে । জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে ভাঁকে জারগা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে ।

পৃথিবীতে আর সমন্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবন্ত সেখানে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিছু তাঁর সম্বন্ধে সেবক্ষ গোঁজা-মিন্ত্রন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি "পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভূলেই থাকি তবে গোড়াগুড়ি সে ভূলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে পেছে এখন জমনি এক রক্ষ করে কাজ সেরে নেও এ-কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্ব-বিবর্জিত বে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ বে কত প্রবল তা তথনই ব্রুতে পারি বখন তার দিকে বেতে চাই। যথন তার মধ্যেই বসে আছি তথন সে বে আমাকে বেঁধেছে তা ব্রুতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যান প্রত্যেক সংস্থারটিই কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে বতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরও পাঁচটা আছে।

সংসাবকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বছষদ্বে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক দিনিস সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিক্তৃ বড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটুনাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার ফিনিস নয় তা বেশ জানি তব্ চিরজীবনের সংস্থার তাদের প্রাণপণে আকড়েখরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চলবে না বে। ধনকে আপনার বলে জানা বে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি বে আজ ব্রব সে শক্তি কোধায় পাই। বহদীর্ঘকাল ধরে আমির ভাবে সেই ধন বে প্রত্তসমান ভাবি হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে বে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্তেই ভগবান বিশু বলেছেন, বে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মৃক্তি অত্যন্ত কঠিন।
ধন এধানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আগনার বলে সক্ষর করে
ভোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আকড়ে রাখে—লে ধনই
হ'ক আর খ্যাতিই হ'ক এমন কি পুণাই হ'ক।

এমন কি, ওই পুণ্যের সঞ্চরটা কম ঠকার না। ওর একটি ভাব আছে বেন ও বা নিচ্ছে তা সব ঈশবকেই দিছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কট শীকার করছি, অতথব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশবের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম ঈশবের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাছিছ সে খেরালমাত্র নেই।

বেমন মনে করো আমাদের এই বিভালয়। বেহেতু এটা মকলকান্ধ সেই হেতু এর বেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশরের থাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার খোঁজও রাখি নে। এ বিভালয় আমাদের বিভালয়, এর সফলতা আমাদের সফলতা, এর দারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিভালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলখন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াছে। এই কারণে তার জল্পে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জল্পে মিখ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ক্রটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জল্পে একটু বিশেষভাবে ঢাকাটুকি দেবার আগ্রহ জয়ে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাছ হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিভালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাছি নে। তথন ঈশরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এইজন্তে সঞ্চরীর পক্ষেই বড়ো শক্ত সমস্তা। সে ওই সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে, ঈশ্বকে তাই সে চারিদিকে সভ্য করে অভ্তর করতে পারে না, শেষ পর্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বদেছি—সে-সমন্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্তে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাধি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রক্ম করে দ্বীব্যকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—ভার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হভে পারে না। ভবে কী করা কর্তব্য ?

একবার সম্পূর্ণ স্বরতে হবে—তবেই নৃতন করে ভর্গবানে স্বস্থানো বাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি স্বরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, বে-জীবন জারার হিল, সেটা সহজে জারি মরে গেছি। আমি দে-লোক নই, জামার যা ছিল তার কিছুই নেই। জামি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, জারামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিভান্ত সংগোজাত শিশুটির মতো নিরুপার অসহায় জনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে লাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। বাবে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সভ্য বলে জেনেছিল্ম একটি একটি করে একট্ একট্ করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস—এস অমৃতের দৃত এস—

এস অধ্যন্ত বিরস তিন্তু,
এস সো অক্রসনিবাসিক্ত
এস সো ভূষণবিধীন রিক্ত,
এস সো চিন্তুপাবন।
এস সো পরম ছংখনিকর,
আশা-অভুর করছ বিকর;
এস সংগ্রাম, এস মহান্তর,
এস সো বরণ-সাবন।

**५२ कान्ड**न

#### ফল

ভিতরের সাধনা ধধন আরম্ভ হয়ে গেছে তথন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে; দে লক্ষণগুলি কীরক্ষ তা একটি উপসার সাহাধ্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মাছ্য বরাবর নিজের সার্থকভার সঙ্গে তুলনা করে এগেছে। বস্তুত মাছবের লক্ষ্যদিত্তি, মাছবের চেটার পরিগামের সঙ্গে সামৃত আছে এমন কিনিস বদি জ্ঞাতে কোখাও থাকে তবে দে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য--পরিণত মাত্র্যটি তেমনি সমন্ত সংসার-বক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মাহুবের পরিণতি বে আরম্ভ হয়েছে তার লব্ধ্ন কী? একটি আমফল বে পাক্ষে তারই বা লব্ধ্ন কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রাস্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে, তার স্থামবর্ণ যুচবে ক্রছে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যথন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমণ ঘুচে আসতে থাকে, চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিলন হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্রামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আলে। আপে বড়ো শব্দ আঁট ছিল কিন্তু এখন আর দে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় স্থান্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার বে-রস ছিল সে-রসে তীর অমতা ছিল এখন সমন্ত মাধুর্বে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাং এখন তার বাইরের পদার্থ সমন্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল স্থলার হয়ে ওঠে। গভারতর সার্থকতার অভাবেই মাহুবের তীরতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈশ্রেই তার দৈশ্র, সেইজ্রেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উন্নত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি— যেটকে বাইরে দেখাই বায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিদ্বিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শক্ত অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া ঘার, আবার তার শাসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আসগা হয়ে আগে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আয় অভ্যন্ত এক

করে রাখে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাননের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যথন নিজের ভিতরে নিজের অমরস্বকে লাভ করতে থাকেন, সেখানটি যথন স্বৃদ্ স্থাস্থ হয়ে ওঠে, তথন তার বাইবের পদার্থটি ক্রমশই শিখিল হয়ে আসতে থাকে—তথন তার লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইবে।

ভখন তার ভর নেই, কেননা তখন তার বাইরের ক্ষতিতে তার ভিভরের ক্ষতি হয় না। তখন শাসকে আটি আকড়ে থাকে না; শাস কটো পড়লে অনার্ভ আটির মৃত্যুদশা ঘটে না। তখন পাখিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, বড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি ওকিরে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরন্ধকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে "অভিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না—নিজেকে সে শাস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোটা বলে জানে না—স্করাং ওই শাস খোসা বোটার জন্তে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজক্তেই উপনিষং বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে— "য এতদ্বিত্রমৃতান্তে ভবস্থি।"

ভিতরে বধন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তথন অমরাস্থা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তথন, ভার যা গদ্ধ, যা বর্ণ, যা রুপ, যা আচ্ছাদন ভাতে ভার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্দিপ্ত, এর ভালোমন্দ ভার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে দে লাভ করে, বাইবে দে দান করে; ভিতরে তার দৃচ্তা, বাইরে তার কোমলতা; ভিতরে দে নিত্যসভ্যের, বাইরে দে বিশ্বস্থাণ্ডের; ভিতরে দে প্রুষ, বাইরে দে প্রস্করি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্বভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তখন দে কলভোগী পাখির ধর্ম ত্যাপ করে কলদর্শী পাখির ধর্ম গ্রহণ করে। তখন দে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নিভয়ে নিঃসংকোচে সকলের জল্পে আপনাকে সমর্পণ কর্মতে পারে। তখন তার বা-কিছু, সমন্তই তার প্রয়োজনের অতাত, ক্তরাং সমন্তই তার প্রশ্রণ।

## সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের হারা স্টিকর্তাকে তার স্টের মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ত্বিখঃ
তা হতেই স্টি হচ্ছে, স্র্চন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমৃহুর্তেই তার থেকে প্রকাশ হচ্ছে,
আমাদের চৈতন্ত প্রতিমৃহুর্তেই তার থেকে প্রেরিড হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ
করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সভ্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাছঘটনা বলেই দেখি। ভাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাভন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়। কলের মতো আকার ধারণ করে; এইজন্তে পাথরের ফুড়ির উপর দিয়ে ঘেমন স্রোভ চলে যায় সেই রকম করে জগণপ্রোভ আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিপ্রাম বয়ে যাছে। চিত্ত ভাতে সাড়া দিছে না, চারিদিকের দুশু-গুলো ভূছে এবং দিনগুলো অকিঞ্চিংকর হয়ে দেখা দিছে। সেইজন্তে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বুধা কর্ম স্পষ্টিয়ারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে ভবে আমোদ পাই।

ষধন কেবল ঘটনার দিকে তাকিরে থাকি তথন এই বক্ষই হয়। সে আমাদের বস দেয় না, থাছ দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিরকে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্বস্ক অধিকার করে, শেষ পর্বস্ক পৌছোয় না। এইজন্তে তার ঘেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। স্বর্ধ উঠছে তো উঠছে, নদা বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাল নিয়মমতো চলছে তো চলছে। সেইজন্তে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কৌতৃহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সভ্যকে যখন জানি তথন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সভ্য চিরনবীন— ভার রস অক্ষয়। সমন্ত ঘটনাবলীর মারাধানে সেই অন্তর্গুতম সভ্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তথন সমন্তই মহন্তে বিশারে আনন্দে পরিপূর্ণ হরে ওঠে।

এই জন্তেই আমাদের খ্যানের মত্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপাবের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমদত্য তাঁকে খ্যান করবার চেটা করে থাকি। ঘটনাপুরের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্তে দৃষ্টিকে অন্তরে ক্ষেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ব্যে আবরণ খুচে বার, জগং একটা বরের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না, প্রতিমূহুর্তেই এই অনন্ত আকাশবাদী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জানমর সভা হতে নিঃস্ত হচ্ছে বিকীর্ণ হচ্ছে ইহাই অস্তব্য করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওয়ধি বনস্পতির মারখানে দাঁড়িরে বলতে পারি, অনন্ত জান, অনন্ত রন্ধ, সর্বভ্রই আনন্দরণে অনুভরণে তার প্রকাশ।

অপণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনাত্রণে দেখেই চলে যাব না—ভার সাক্ষণানে অনস্থ সভ্যকে স্থির হয়ে গুরু হয়ে হেখব এইছঞ্জই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র সান্ধ্রী।

उं कृ कृ राषः जरमित्वर्वरायणाः करमी राहरण भीमहि भिरवारमानः व्यरहामदार ।

ভূলোক, ভূবর্লোক, স্থগোক, ইহাই যিনি নিয়ত স্বষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধান করি—যিনি আমাদের ধীশন্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

० देख ३००६

## शृष्टि

এই যে আমহা কয়জন প্রাভ্যকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি স্ষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিভা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা ত্-চার কনে পরামর্শ কর্মুম, তার পরে একত্র হয়ে বসনুম, ভার পক্ষেরোক্ত রোক্ত এই রকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে কিছ সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামান্ত ব্যাপার কিছ সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্রুর্য প্রতিদিনই আশ্রুর্য। সত্য মাঝবানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামগুলী নিরস্তর স্পষ্ট করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্তে বসে কাল সেরে তার পরে অন্ত কালে চলে গেল্ম, বাস চুকে গেল—কিছ এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা বখন পড়ছি, পড়াছি, খাছি, বেড়াছি, তখনও এই আমাদের মগুলীটির স্পষ্টকর্তা এবই স্পষ্টকার্বে রয়েছেন। কেই জনানাং হৃদরে সরিবিট্ট বিশ্বকর্যা আমাদের মধ্যে কাল করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কর জন ভির ভির লোকের মনে ভির ভির ভাবে এর উপকরণ সাজিরে তুলেছেন। তার ফেন আর অন্ত কোনো কাল নেই, বিশ্বস্থি তার বত বড়ো কাল এও যেন তার জত বড়োই কাল। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হত্তে, হত্তে, হত্তে, ভ্রের ইটছে—দিনরাত, দিনরাত। আমরা

বধন ঘ্মোজি তখনও হজে, আমরা যধন ভূলে আছি তখনও হজে। সত্য বধন আছে, তখন কিছুই হজে না, বা একমুহূর্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভ্বনের মাঝণানে একটি সত্যং বিরাজ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভ্বনকে তার বথাস্থানে বথানিরমে দেখতে পাজি। আমাদের কয়জনের মাঝণানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসেছি। বিশ্বভ্বন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। বেখানে আমাদের ত্রবীন পৌছোর না, মন পৌছোর না, দেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলেছে নমোনমা। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, বিনি লোক-লোকান্থরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাজণে বসে আছেন; কেবল বে আমাদের মধ্যে চৈততা বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে বে বিশেষ সৃষ্টি চলছে তারও শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আমাদের কয়জনের মনকে এই বিশেষ ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মৃহুর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলছেন এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অক্যত্র চলে যাব তখনও তিনি তার এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝধানের গেই সত্যকে আমাদের উপাসনাঞ্চপতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসজে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, স্থাচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনস্ক স্বষ্টি আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি স্বষ্টি। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজানৈত প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশককে আমরা দেখে যাব।

**३८७८ ह्य**े ७

## মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকমাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলব্দ্যে স্বপতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নৃতন পরিচয় হল।

জগংটা গায়ের চামড়ার মডো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝধানে কোনো ফাঁক ছিল না।
মৃত্যু যথন প্রত্যক্ষ হল তথন সেই অগংটা যেন কিছু গুরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর
যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের যারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পায়ল। সে যে

জগতের সঙ্গে একেবারে অক্ষেন্ত ভাবে অভিত নয় ভার বে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা বেন অক্তব করতে পারদুর।

বার মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশর্বের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন ভোগের আয়োজন —বা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যম্ভ সভ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা বভপ্রকার লাজে সজ্জার জাকেজমকে লোকের চক্কর্ণকে ঈর্বা ও পুরুতার আফুট করে আকাশে মাধা তুলেছিল তা একটি মুহুর্তেই শাশানের ভন্মমৃত্তির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিধ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মন্ত্রীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিস্তা করবার অক্তে বারবার উপদেশ করেছেন। নত্বা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে অভিত থেকে আত্মা নিকের বিশুক্ত মুক্তব্যরণ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ্ব করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। বে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জ্বঞ্জালের মতো মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে উদার্থ কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই জ্বলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান তো মন থেকে খনে পড়ে একেবারেই শুক্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্ত সেরকম ছেড়ে দেওয়া কেলে দেওয়া নিভান্তই একটা বিক্ততা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো—যা ছিল না তাকেই চমকে উঠে নেই বলে জানা।

বন্ধত সংসার তো মিখ্যা নয়, জোর করে তাকে মিখ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি পেলেন বটে কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। স্থালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি—আকালের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি; অফুরান সংসারের ধারা আন্তও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্টা ? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি স্চাগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখতে পারব না। বে ব্যক্তি চির্জীবন কেবল ওই আমার উপরেই সমশ্য জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চার সেই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমন্তই ধূলায় পড়ে ধূলিসাং হয়।

আমি বলে বে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মৃঠোর মধ্যে শেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তথন সে মনের থেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিছু সংসার বেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

শতএব মৃত্যুকে ধধন কোষাও দেখি তধন সর্বন্ধই তাকে দেখতে থাকা হনের একটা বিকার। বেধানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোষাও না। জগং কিছুই হারায় না, বা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওরা হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওরা হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবে না।

বে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমন্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাব্দিয়ে থেটে মরে। মুত্যুর সময় ভার সেই ভোগক্ষীত কৃধার্ড অহং কপালে হাড দিয়ে বলে সমন্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে বেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিবন্তন বলে না জানি তাহলেই যথেষ্ট হল না—কারণ, সেরকম বৈরাগ্যে কেবল শৃক্ততাই আনে। সেই সজে এও জানতে হবে যে এই সংলারটা থাকবে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শৃক্তের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের ঘারাই আত্মার শ্রম্ব প্রকাশ হবে ত্যাগের ঘারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না সে দিতে চায়, এতেই তার মহন্ত। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের শামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মারখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিছেন, তিনি নিজের জন্তে কিছুই নিছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সভ্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মারখানে ভগবানের পাশে তার সধারণে দাঁড়িরে নিজেকে সংসারের জন্ত উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্ত লালায়িত হয়ে সমন্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই জন্তুত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমন্তই সভ্যু যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমন্তই মিথা। সেই কথাটা বখন ভূলি তখন সমন্তই উল্টা-পালটা হয়ে বায়—তখনই শোক ত্মের ভয়, তখনই লাম জ্যোর লোভ। তখনই, প্রোতের মূরে বে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে বেত, উলানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্ত আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। বে জিনিস সভাবতই দেবার তাকে নেবার চেটা করার এই প্রস্কার। যথন মনে করি যে নিজে নিজি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অন্তর্গকে তামের ধোরাকিস্কলণ ফ্রারের রজ জ্যোগাতে থাকি।

८ देख

# তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিল্ম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা বেতে পারে।

মাহব সমস্ত জীবন ধরে কদল চাব করছে। তার জীবনের শেতচুকু দ্বীপের মডো, চারিদিকেই অব্যক্তের দারা সে বেষ্টিত, ওই একটুথানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্তে গীতা বলেছেন—

#### অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চাবিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চর্টুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মাহুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে তোমার জ্বন্তে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মাসুষ জীবনের কর্মের দার। সংসারকে কিছু-না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, বক্ষা করছে, কিছুই নই হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মামুষ যধন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃধা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জ্মাবার জিনিস নয়।

8 टेडब

### স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই বে, জামাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামৃক্ত করে তুলি।

আত্মার ত্বভাব কী ? পরমাত্মার বা ত্বভাব আত্মারও ত্বভাব তাই। পরমাত্মার ত্বভাব কী ? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন। তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধাতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে বতই দান করা, বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজক্তেই উপনিষৎ বলেন—আনন্দান্ধ্যের খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সংক পরমাত্মার একটি সাধর্মা আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয়
সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো
জেগে ৬ঠে তাহলে কোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যথন আমরা সমস্ত মন দিয়ে
বলি, দেব, তথনই আমাদের আনন্দের দিন। তথনই সমস্ত কোভ দ্র হয়, সমস্ত তাপ
শাস্ত হয়ে য়য়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বর্গটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব ?

ওই যে একটা ক্ষ্ধিত অহং আছে, যে-কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে-ক্লপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয় কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে প্রিয়তে, না জন্মায় না মরে। কিন্তু ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো অস্তত তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্মে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেধব। যধন তার ছংথ হবে তথন বলব তার ছংথ হয়েছে। তথু ছংখ কেন, তার ধন অন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্চি। প্রতিদিনই এই চেটা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি ভাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠনুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি। এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার গলে জড়িবে তার শোকে, তার জ্বথে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

শহং-এর শভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার শভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজত্যে এই ত্টোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের স্পষ্ট হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে বেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার শভাবের বিক্লম্বে আকৃষ্ট হয়ে ঘৃণিত হতে থাকে, সে অনস্তের অভিমূখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মতো পাক থায়। সে চলে অথচ এগোয় না— স্বতরাং এ চলায় কেবল তার কই, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তথন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

कर्मभावाधिकात्रस्य या कलाव कलाइन ।

कर्त भ

#### অহং

তবে অহং আছে কেন ? এই অহং-এর যোগে আত্মা ব্রগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন ?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা স্বান্ট করেন তার জন্তে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর স্থানন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গোলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দারা আমর। স্বষ্ট করতে পারি নে।

তথন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে বা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দারা এই উপকরণে তার অধিকার জয়ার।

্শক্তির দারা অহং ভাধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে ভা নয়, সে উপকরণকে বিশেব-

ভাবে সাজায়, ভাকে একটি বিশেবত দান করে গড়ে ভোলে। এই বিশেবত্ব-দানের দারা সে যা-কিছু গড়ে ভোলে ভাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই পৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু বদি লে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে ? যদি কিছুই তার "আমার" না থাকে তবে বে দেবে কী ?

অভএব ছানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার "আমার" করে নেবার জন্তে এই অহংএর দরকার। বিশ্বজগতের স্বাষ্টকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেল অগতের মধ্যে বেটুকুকেই
আমার আত্মা এই অহং-এর গতি দিয়ে দিরে নিতে পারবে তাকে তিনি আমার বলতে
দেবেন—কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই
দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী ? বিশক্ত্বনের কিছুকেই তার আমার বলবার
নেই।

ঈশর ওইখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হরেছেন। বাপ দেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুন্ডির খেলা খেলতে খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুন্ডির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মূখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে; তেমনি ঈশর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিড, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন আমারই সসাগরা বস্ক্রা।

তা যদি না দেন তবে তিনি বে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলার, সেই স্পটির খেলার, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে ছডাল হয়ে চূপ করে বনে থাকতে হয়। সেইজ্লন্ত তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে ক্ষণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমূদ্রের উপরে ভূমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ ভোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন ? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী ?

এর চরম উদ্দেশ্ত এই বে পরমাত্মার সবে আত্মার বে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে স্টের ধর্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার ধর্থার্থকরূপ হচ্ছে আনন্দমর্থরূপ—সেই স্বরূপে সে স্টেক্ডা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নর, সে কাঙাল নর। অহং-এর খারা আম্বরা আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ বে মান হয়ে যাবে।

नतीय अन यथन नदीएक चारक कथन मि नकरनवर अन-यथन चामात च्छात छूटन

আনি তখন সে আমার জন, তখন সেই জন আমার বড়ার বিশেষত্ব বারা দীমাবত্ব হরে বায়। কোনো ড্কাড়্বকে বহি বলি নদীতে পিয়ে জন খাও পে তাহলে জন দান করা হল না—যদিচ সে জন প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র বেকে দেই নদীরই জন এক গণ্ডুর দিলেও দেটা জন হান করা হল।

বনের ফুল ভো দেবভার সম্বেই ফ্টেছে। কিন্তু তাকে আমার ভালিতে গাঞ্জিরে একবার আমার করে নিলে তবে তার বারা দেবভার পূঞা হয়। দেবভাও তথন হেসেবলেন, হাঁ ভোমার ফুল পেলুয়। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা দার্থক হয়ে যায়।

অহং আরাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে বা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মায় না।

তবেই দেখা বাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নের। পেলুম বলে বতাই তার পৌরব বোধ হয় ততাই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর বলি এই রকম সব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত তাহলে আত্মার বথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিদ্র এবং জড়বং হয়ে থাকত।

কিন্ত অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হরে বার, তবে কেবলমাত্র নেওরার লোলুপতার বারা আমাদের দারিত্র্য বীভংস হয়ে দাঁড়ার। তথন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তথন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথার? তথন কেবল অগড়া, কেবল কালা, কেবল ভর, কেবল ভাবনা।

তথন ভাগির ফুল নিমে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

সে মনে করে আমি পেরেছি। কিন্তু ডালির ফুল ডো বনের ফুল নয় বে, কখনো ফ্রোবে না, নিডাই নৃতন নৃতন করে ফুটবে। পেশুম বলে বখন সে নিশ্চিম্ভ হয়ে আছে ফুল তখন শুকিরে বাছে। ছদিনে সে কালো হয়ে শুভিয়ে ধ্লো হয়ে বায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে বায়।

তথন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা নেওয়া জিনিসটা কথনোই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার জন্ত। নেওয়টা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহংকারকে বিস্কুল করতে হবে বলেই। নিজের দিকে একবার টেনে আনব বিশের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধছকে তীর বোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে বে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্তে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্তে।

णारे वनिह्निम चरः वथन जार नित्यत नक्ष्मश्रीन अत्न वाचार नमू स्वर्य ज्थन वाचार वनत् रहत्, ना ७ वामार नम्, ७ वामि तन्त ना। ७ नम्छरे वाहेर्द ताथर हत्त, नारेर्द मिर्फ हत्द, अत अक क्षां आमि जिल्द जूनर ना। चरः-अत अरे नम्प जिल्ला हत्द नक्षां वाचार वह हत्य थाकरन हन्द ना। कार्व अरे वहणा चाचार माजाविक नम्, चाचा नात्न वाता मुक हम। भतमाचा त्यम मुक्त वाता वह नम्म वाता वह नम्म विनि मिर्फ्यन न। जिनि मिर्फ्यन, चाचा एक्प रमन चरः-अत वहना वाता वह ह्वां व कर्म हम अरे प्रकार ना विनि मिर्फ्यन, चाचा एक्प रूप व क्षां व

क ट्राज

# নদী ও কুল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিম্নতই লেগে রয়েছে। শিক্ষার ঘারা, অভ্যাদের ঘারা, ঘটনাসংঘাতের ঘারা, স্থানিক এবং সামরিক নানা প্রভাবের ঘারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের ঘারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তৃলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচকল পরিবেটন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিখ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেটা করি তাহলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে এমন আশকা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্লোভে মিধ্যা বললেই সে মিধ্যা হয় না তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিধ্যা অপবাদ দিলে ভার ভাতে ক্ষতিবৃত্তি ঘটে না।

আত্মার দকে তার একটি দত্য দম্বন্ধ আছে দেইথানেই দে স্তা, দেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই দে মিথাা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই। নদীর ধারাটা চিরন্তন। দে পর্বতের গুছা থেকে নিঃস্ত হরে সমৃত্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। দে বে-ক্ষেত্রের উপর দিরে প্রবাহিত হচ্ছে দেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণরাশি তার গতিবেগে আছরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও হুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি ক্ষছে, তার দকে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং কৈব পদার্থ এদে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার পড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মক্ষ্ত্রি। কোথাও জলাশরে পাধি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একাস্ক প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই নদীর চিরস্কন ধারা বাধা পার। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে পৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্কর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা দেই চিরস্রোত নদীর মতে!। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনস্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্থারত্ত্বপ তৈরি হতে থাকে—এই দ্বিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পাবে। আত্মাকেও তার দেশকালগাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবক্ষত্ব করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তৃপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারিদিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে—তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন-দৌলতেই থাকো, এই ঘরবাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই থাকো।

বদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নট হয়। সে তার পতি হারায়। অনস্তের মূখে সে আরু চলে না, সে মন্তে ধারু, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকৃল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কুলের ঘারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কুল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্লিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহংলোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে জার গতিপথকে এগিয়ে নিমে চলে। উপকৃলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের

মধ্য দিয়েই আত্মার প্ররাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরস্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপদত্তি করছে, অনন্তের মধ্যে দঞ্চবণ করছে। এই অহং-উপকৃলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তর্জ তার সংগীত।

কিন্তু বধনই উপকৃশই প্রধান হরে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আছুগভা না করে, তথনই গতির সহায় না হয়ে সে গতি রোধ করে। তথন অহং নিজে বার্থ হয় এবং আত্মাকে বার্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবক্ষ হয়। তথন উপকৃল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকৃলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভূলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের বারা বে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বছতর ভঙ্গবালুময় বেইনের মধ্যে সে মৃত্যুশযায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের ছ্র্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্ৰ

### আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যার প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামগ্রপ্তের ঘারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সব্দে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তাহলে শক্তিকে লক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত তার কোনো সামগ্রহুই না থাকত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

লগতের মধ্যে জগদীবরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিছ কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও সীমা অসীমকে আছের করেই থাকত।

এক জারগায় সীমার সব্দে অসীমের সামক্ষত্ত আছে। সে কোথায়? বেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই ছির হয়ে বসে নেই, বেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় ভার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

া মনে করো একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্তকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগভই সেই তার দৈর্ঘ্যের পালে পাশে চঞ্চল হরে অগ্নসর হতে হতে। সে প্রভাকবার অগ্নসর হরে বলে, না এখনও শেব হল না।
সে যদি চূপ করে পড়ে থাকত ভাহলে বৃহত্তের সকে কেবলমান্ত নিজের বৈপরীভাটুকুই
আনত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার ঘারাই বৃহন্তর্কে পদে পদে উপলব্ধি করে
চলেছে। এই চলার ঘারা মাপকাঠি ক্তুল্ল হয়েও বৃহন্তকে প্রচার করছে। এইরূপে
ক্তেল বৃহত্তে বৈপরীভারে মধ্যে বেখানে একটা সামগ্রক্ত ঘটছে সেইখানেই ক্তেব্র ঘারা
বৃহত্তের প্রকাশ হছে।

অগংও তেমনি সীমাবছভাবে কেবল স্থির নিশ্চন নয়—তার মধ্যে নিরম্ভর একটি অভিব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে আমার সীমার ধারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারস্ম না। এইরূপে রূপের ধারা ফগং সীমাবছ হয়ে গতির ধারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মান কারতে মিয়তে। না করার না মরে। অহং করমমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অস্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চার, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি দামগ্রন্থ স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর ঘারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো শীমাবত্ব পদার্থ নিশ্চল হরে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে কছ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর ঘারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত অরপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, একে আমি বাঁথতে পারলুম না, এ আমাকে নিরন্ধর ছাড়িয়ে চলছে। এই অস্মমৃত্যুর ঘারগুলি আত্মার পক্ষে কর ঘার নয়। সে যেন তার রাজপথের বিজয়ভোরণের মতো, ভার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাছে, এগুলি কেবল তার পতির পরিমাপ করছে মারা। অহং নির্ভ চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই বলছে—না, একে আমি সীমাবত্ব করে রাথতে পারলুম না। সে যেমন সব জিনিসকেই বত্ব করে রাথতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁথতে চায়। বত্ব করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অথচ একেবারে বত্ব করে রাথা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বত্ব করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বত্ব করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বনহিনুম অহং আত্মাকে যে কেবনই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিছে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার বারাই সে আত্মার মৃক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। বদি না বাঁধত তা হলে এই মৃক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকত ?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীভ্যের মধ্যে সামঞ্চক্ত কোণায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্চে ওর সামঞ্চক্ত। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্তে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে ভূখে দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না. দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই বে, অহং-এর দারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিভাকেই প্রকাশ করতে চাই তথন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাছরি দেখাতে চায়, ভাব মান হয়ে বায়।

যার। সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোথেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেবি। সেই জন্তে তাঁদের মহাঘা মহামানী মহাবিদ্ধান বলি নে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ স্থতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মৃক্তই করছে, বাধাগ্রন্ত করছে না।

এইজন্তেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সভ্যক্তেই প্রকাশ করি, অসভ্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হরে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অক্ষকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছর করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অক্ষকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মণ জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে. সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সক্ষরের মধ্যে পদে পদে আঘাত থেতে থেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে ভোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সক্ষর প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহুংকেই প্রকাশ না করে; মানবজীবনকে একেবারে নির্ম্বেক করে না দেয়।

#### आदमन

কোন্ কোন্ মন্দ কাঞ্চ করবে না ভার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশবের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেবকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লজন করলে বিশ্বরাজের কোণে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরপ কৃত্র ও ক্তুমিভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্ববন্ধাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ, সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। স্থাকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মাম্বকেও তাই বলেছেন। স্থা তাই জোবিধাত্রী হয়েছে, মাম্বকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বলগতের যে-কোনো প্রান্থে তাঁর এই আদেশ বাধা পাছে, সেইখানেই কুঁড়ি মৃরড়ে যাছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে কল্প হছে—সেইখানেই বন্ধন বিকার বিনাশ।

বৃদ্ধদেব ৰখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান ধারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন বে, মাহ্মবের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, হৃঃধ জ্বরা মৃত্যু কেন, তথন তিনি কোন্ উত্তর পেরে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেরেছিলেন বে, মাহ্মব আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আত্মাকে প্রকাশ করলেই মৃক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার হৃঃধ—সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্তে তিনি প্রথমে কড়কগুলি নিষেধ স্বাকার করিরে মান্ন্যুবকে শ্বীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন তুমি লোভ ক'রো না, হিংসা ক'রো না, বিলাগে আসক হ'য়ো না। যে-সমন্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার কক্তে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বন্ধগটি কী ? শৃক্ততা নয়, নৈক্ষ্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিথিলের প্রতি প্রেম। বৃদ্ধ কেবল বাসনা ভ্যাগ করতে বলেনে নি তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের ছারাই আছ্মা আসন স্বন্ধপ্রেমন আলোককে বিকার্গ করার ছারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

गर्रालात्क ज्ञाननात्क भविकीर्ग कवा ज्ञान्ताव धर्म-भवमान्ताव छ सर्व । जाद

সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা তিনি শুক্ষ অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজ্জে সর্বত্তই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তথন আমরা কী হব ? পরমাত্মার মতো সেই স্বরুপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীবী, প্রেভ্, স্বরুত্ব। আমরাও আনন্দমর কবি হব, মনের অধীশর হব, দাসত্ব থেকে মৃক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তথন আত্মা সমস্ত চিস্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অবৈতম্রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্র করে লুক করে বঙ্ববিধণ্ডিত করে দেখাবে না।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও দেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে-প্রার্থনা বিশ্বের সমন্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলরের মধ্যে, যে-প্রার্থনা কেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্ববন্ধাণ্ডের প্রত্যেক অপুতে পরমাণ্ডে যে-প্রার্থনা, যে-প্রার্থনার যুগয়ুগান্তরব্যাপী ক্রেন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেলে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্পনী রোদনী বলেছে সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অস্বত্যে আছের আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অস্বকারে আবিষ্ট আমাকে জেয়ুতে প্রকাশ করো। ছে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হ'ক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনা বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নিমৃক্তি হলেই তোমার দক্ষিণ মুধ্বের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জ্যের রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসমতা।

বৃদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করে-ছিলেন—এ ছাড়া মাহুষের জার বিভীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

छर्व ५

### সাধন

আমর। অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি বে, আমরা ঈশবকে পাল্কিনে কেন ? আমাদের মন বদছে না কেন ? আমাদের ভাব জমছে না কেন ?

শে কি অমনি হবে, সাপনি হয়ে উঠবে? এন্তবড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি? ঈশবকে পাওয়া বলতে কতথানি বোঝার তা ঠিকমতো আনলে এ সম্বন্ধে বুখা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়। ব্ৰহ্মকে পাণ্ডৱা বলতে যদি একটা কোনো চিন্ডার মনকে বলানে। বা একটা কোনো ভাবে মনকে বলিয়ে ভোলা হত তাহলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু বন্ধকে পাণ্ডৱা তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নর। তার জন্তে শিক্ষা হল কই ? তার জন্তে সমন্ত চিন্তুকে একমনে নিবৃত্ত কর্মুম কই ? তপনা ব্ৰন্থ বিজ্ঞানন্ত। অৰ্থাৎ তপন্তার বারা বন্ধকে বিশেষরূপে জানতে চাও, এই বে উপদেশ সে-উপদেশের মতো তপন্তা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপজা? জীবনের জন্ন একটু উব্ত জারগা তাঁর জন্তে ছেড়ে দেওয়াই কি তপজা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই ত্মি বোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাপাদা কর। বল বে, এই তো উপাসনা করছি কিন্তু বজকে পাছিছ নে কেন? এত সন্তায় কোন্ জিনিসটা পেরেছ?

েকেবল পাঁচজন মাহুষের সলে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্তে কী ভপস্তাই না করতে হয়েছে ? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রান্তিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শক্রর কাছে শিক্ষা, ইন্থুলে শিক্ষা, আশিনে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাজের শাসন। সেজস্ত ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংবত করতে হয়েছে, ইচ্ছার্ত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমান্তবিহারের ক্ষান্ত বৃদ্ধি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রন্ধবিহারের ক্ষান্ত বৃদ্ধি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত ছুই চারিটি কথা ভবে বা ছুই চারিটি কথা বলেই কাম্বন্ধি বাবে।

এরকম আশা বদি কেউ করে তবে বোঝা বাবে সে-ব্যক্তি মুখে বাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য বেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জারগা। সে জারগার এমন কিছুই নেই বা তোমার সমন্ত সংসারের চেরেও বড়ো—বরং এমন কিছু আছে বার চেরে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন দকল কর্মের মধ্যে আমাদের লাখনাকে জালিরে রাখতে হবে। এই লাখনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে ক্রম্বটিকে সকল দিক দিয়ে বন্ধবিহারের অমুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্ত আমাদের এই শরীর মন হাগরকে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপবোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপবোগী লক্ষাসংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অস্থারে শায়েন্তা হয়ে এসেছে। সভাছলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিম্থে শিষ্ট সন্তাবণ করতে তার আর চেটা করতে হয় না। সমাজের লকে মিলে থাকবার জন্তে বিশেষ অভ্যাসের বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ব্লণা ভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে য়ে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েপ্ত বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় স্বদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের ক্ষয়ও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন থাক।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোধ মূধ হাত পাকে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংষম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে ষেধানে লজ্জার বিষয় আছে সেধানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষ্ আপনি লক্ষিত হবে—যে-ঘটনায় সহিফুতার প্রয়োজন আছে সেধানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি কান্ত হবে, হাত পা আপনি শুদ্ধ হবে। এর জল্লে মূহুর্তে আমাদের চেটার প্রয়োজন। তছকে ভাগবতী তহু করে তুলতে হবে—এ তহু তপোবনের সক্ষে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজ্ঞেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভূলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেইভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অব্ধ অব্ধ করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চূপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যহানে পৌছোচ্ছিনা কেন সে বেমন অসংগত বলা, নিজের কৃত্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেইনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বলে কেবলমাত্র জপতপ্রের হারা ব্রহ্মকে পাচ্ছিনে কেন, এ প্রশ্নও তেমনি অস্কৃত।

## **ৰেন্দাবিহা**র

বন্ধবিহাবের এই সাধনার পথে বৃদ্ধদেব মান্ত্রকে প্রবর্তিত করবার জন্তে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার বোগ্য জিনিগ ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্মে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত বোঁড়া থেকে কাজ জারন্ত করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মৃক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থ ই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দারা সেই চরিত্র পড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিয়মাদিয়ে, বা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মূদা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্থ প্রাথকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে শ্বরণ ক্রেন—ইধ অবিষ্পাবকো অন্তনো সীলানি অনুসুসুরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুস্বরণ করেন।

ক্ষণতাৰি, অন্দ্ৰিদাৰি, অসবলাৰি, অকলাসানি ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞুপ্পস্থানি, অপরাষট্ঠানি, সমাধিসবেতনিকানি।

অৰ্থাৎ

আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিন্ত হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে গাপে স্পর্ণ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো শার্থসাধনের জন্ত আচেরিত নয়, এই শীল বিয়ালিত, এই শীল বিয়ালিত হয় নি এবং এই শীল মৃত্তিপ্রবর্তন করবে।

**এই বলে আর্থপ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্থরণ করেন।** 

এই শীলগুলিই হচ্ছে মদল। মদললাভই প্রেম ও মৃক্তিলাভের লোপান। বৃদ্ধদেব কাকে যে মদল বলছেন তা "মদল হত্তে" কথিত আছে। সেটি অহ্বাদ করে দিই,

> বহু দেবা সমুস্গা চ সকলানি অচিত্তরুং আকথ্যানা গোখানং ত্রহি সক্ষস্ত্রমং।

বৃদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে,

বহু দেবতা বহু মানুৰ বাঁরা ওড় আকাজনা করেন তাঁরা সকলের চিল্পা করে এসেছেন, সেই সকলটি কীবলো। বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অনেবনা চ বালাবং পঞ্চিতাৰঞ্চ সেবৰা পূজা চ পূজনেল্যাবং এতং সকলমূভ্যং।

चमरशर्भात मार्च ना कहा, मच्चानह मिना कहा, भूसनीहरक भूमा कहा और हरक छछ। सकता।

পতিরপদেসবাসো, পুরের চ কতপুঞ্ঞতা, অস্তসন্মাপণিধি চ, এতং সঙ্গসমূত্রমং।

বে দেশে ধর্মসাধন বাধা পার না সেই দেশে বা্স, পূর্বকৃত পূণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সংকর্মে প্রশিষান করা এই উত্তম মঙ্গতা।

> বছসৰঞ্চ সিদ্পাঞ্চ, বিনরো চ স্থসিক্**বি**ডো স্ভাসিতা চ বা বাচা, এতং সঞ্চন্ত্রং।

বহু শান্ত অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিকা, বিনয়ে স্থাশিকিত হওৱা এবং স্থাবিত বাক্য বলা এই উত্তম মকল।

> মাতাপিতু-উপট্ঠাণ্ং প্রদারস্স সংগ্রে। অনাকুলা চ কমানি এতং সকলম্ব্যং।

মাতা পিতাকে পূজা করা, খ্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দানক ধন্মচরিরক এ প্রতিকানক সংগহো অনবজ্ঞানি কন্মানি, এতং মঙ্গলমুগুসং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীর কর্ম এই উত্তম সক্ষণ। আরতী বিরতি পাপা, মঙ্কপানা চ সঞ্ঞুমো অপ্পুমাদো চ ধন্মেস্থ, এতং সক্ষসমূত্যং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মন্তপানে বিভূকা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল। গারবো চ নিবাতো চ, সম্ভূটী চ কতঞ্ঞুভা কালেন ধন্মসবনং এতং মঙ্গলমুন্তমং।

গৌরব অবচ নম্রতা, সম্বন্ধী, কৃতজ্ঞতা, বধাকালে ধর্ম কথাঞ্জবণ এই উত্তম মঙ্গল।
ধন্তী চ সোবচস্পতা সমশানঞ্চ দস্সনং
কালেন ধন্মসাক্ষ্যা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষম, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, বধাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল। তপো চ বক্ষচিরিরক অরিয়সচোন দস্সনং নিকানসন্থিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুগুমং ।

ভপকা, এক্ষচর্য, শ্রেষ্ঠ সভাকে জানা, মুজিলাভের উপযুক্ত সংকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

কুট্ঠন্স লোকখনেছি চিন্তা বস্ত নকশন্তি

জনোকা বিরক্তা থেকা একা মঞ্চলমূন্তমা।

লাভ কৃতি নিন্দা প্রশংলা প্রভৃতি লোকধর্মের বারা আঘাত পেলেও বার চিত্ত কৃত্যিত হয় না, বার শোক নেই, যদিনতা নেই, বার ভয় নেই লে উত্তয় মুক্ল পেয়েছে।

#### এতাদিসানি কন্ধান, সক্ষণমণায়াজিতা সক্ষণ সোধি গৃহুদ্বি তেসং বঙ্গলমূড়মন্তি

এই রক্ষ বারা করেছে, ভারা সর্বত্র অপরাধিত, ভারা সর্বত্র বস্তি লাভ করে ভালের উত্তব সঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মহল একটা উপার মাত্র। তবে নির্বাণই চরম ? ভা হতে পারে কিন্তু সেই নির্বাণটি কী ? সে কি শুক্তভা ?

বদি শৃক্ততাই হত তবে পূর্ণতার দারা তাতে গিয়ে পৌছোনো বেত না। তবে কেবলই সমন্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বলতে বলতে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সূর্বশূক্তার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। ভাতে কেবল তো মঞ্চল দেখছি নে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মকলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব **ছাছে। জর্থাৎ তাতে একটা কোনো** ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা ক্লা হয় বা **স্থাবোপ** হয়।

কিন্তু প্রেম বে সকল প্রবোজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেকা করে না, সে বে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা— সেইটেই ব্রম্বের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই স্মাদানবিধীন প্রদানের ভাবে স্মাস্থাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্তে বুদ্ধদেবের উপদেশ স্মাছে, ডিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাদনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমূপ হবার প্রণালী নয়, এ বে দকলের অভিমূপে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তি ভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সংক্ষ সভা ক্ষিতা হোৰ, জবোরা হোৰ, জব্যাপুদ্ধ হোৰ, ক্ষ্মী জন্তানং পরিহরত ; সংক্ষ সভা মা ব্যালকসম্পন্তিতো বিগদ্ধ ।

সকল প্ৰাণী ক্ষিত হ'ক, শত্ৰুহীন হ'ক, জহিংসিত হ'ক, জুনী আলা হয়ে কাল হয়ণ করক। সকল প্ৰাণী আগন বধানকসম্পত্তি হতে বভিত না হ'ক। মনে ক্রোধ বেষ লোভ ইবা থাকলে এই মৈত্রিভাবনা সত্য হয় না—এইজন্ত শীল-গ্রহণ শীল-সাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্ত মৈত্রীকে বয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আয়াকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার ধারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শৃষ্ঠতার পদানয়।

তা যে নয় তা বৃদ্ধ যাকে অন্ধবিহার বলছেন তা অছুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করনীর মথ কুসলেন বন্ধং সম্বং পদং অভিসমেচ সকো উজ্চ হাক্ত্রচ, হাবচো চন্দ্দ মৃদ্ধ অনতিযানী।

শান্তপদ লাভ করে প্রমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীর তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, **অভি স**রল, ফুভারী, মৃত্ত, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সম্বাদকো চ হস্তরো চ, অপ্পবিচেচা চ সমহকর্তি, সম্বিলিরো চ নিপকো চ অপ্পথবভো কুলেহ অনহ্যিতে। ।

তিনি সম্ভ্রন্থর হবেন, অরেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্ধেপ, <del>অর্</del>ক্ষেভারী, শারেঞ্জির, সন্ধিবচক, অপ্রগান্ত এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

> ৰ চ খুদ্ধং সমাচৰে কিঞ্চি যেন বিঞ্জুপনে উপবদেশ্যং । হুৰিনো বা খেমিনো বা সক্ষে সম্ভা ভবন্ধ হুৰিতন্তা।

্ এমন কুড় অস্থায়ও কিছু আচরণ করবেন না বার কচ্ছে অক্টে উক্তে নিশা করতে পারে। তিনি কামনা কংবেন সকল প্রামী সুধী হ'ক নিরাপদ হ'ক মুস্থ হ'ক।

বে কেচি পাণভূতবি
তদা বা ধাবরা বা জনবদেদা।
দীবা বা বে সহস্তা বা
সন্থিনা রস্দকা জণুকপূলা।
দিট্ঠা বা বে চ অধিট্ঠা
বে চ দুরে বসন্ধি অবিদ্যে।

क्छा वा अवस्तरो दां जस्म जवा क्वड क्विडवा।

> ন পরোগরং নিক্রেব নাতিমঞ্জেশ কথাট ন কঞ্ আরোসনা পটিব সঞ্জা নঞ্জ মঞ্জস্স ছকব্যিক্ষেয়।

পরস্পরকে বঞ্দা ক'রো না—কোখাও কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না, কারে বাক্যে বা মনে ফ্রোথ করে অস্তের ছুংথ ইচ্ছা ক'রো না।

ৰাতা বৰা বিবং পূক্ত আয়ুসা একপুত্তমমূহকৃবে এবশিস সমস্ভূতেহ মানসভোবৰে অপ্ৰিয়াবং।

মা বেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

> বেন্তক্ সকলো কলিং মানসং ভাৰত্বে কপরিমাণং। উত্তং এবো চ ভিরিবক্ অসবাধং অবেরমসণতং।

উংশ' অংগতে চারদিকে সমত কমতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শক্রতাহীন জগরিবিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

> তিট্ঠ চরং নিসিলো বা সলাবো বা বাবতন্য বিগতবিজা এতং সভিং অধিট্ঠেন্য রক্ষমেতং বিহারবিধবাছ।

বধন গাড়িরে আহ বা চলছ, বনে আহ বা গুরে জাছ, বে পর্বন্ত না নিরা আনে নে পর্বন্ত এই প্রকার ইতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রন্ধবিহার কষে।

খণবিষিত খানসকে প্রীতিভাবে দৈত্রীভাবে বিবলোকে ভাবিত করে ডোলাকে

ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্ত প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে ধেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রন্ধের অপরিষিত মানস যে বিশের পর্বঅই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো বন্ধবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই বে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই বে সকলের চেরে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন ভ্রমান্তেব বিজিঞ্জাসিভব্য:। ভূমাকেই—সকলের চেরে বড়োকেই—জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিকার করে সম্মূথে ধরতে হবে। ভগবান বৃদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে স্থাপট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে কাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি !

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে এক্ষের বিহার-ক্ষেত্রে প্রক্ষের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের দক্ষে তুলনা করে প্রত্যহ ব্রুতে পারব আমরা কতদ্র অগ্রসর হল্ম।

ঈশবের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধ আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কিনা, আমার শক্ততা কয় হচ্ছে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কিনা ভার পরিমাণ স্থিব করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নিদিষ্ট সাধনার স্থাপন্ট পথ পাবার মন্তে মাছবের একটা ব্যাকুলতা আছে। বৃদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে ধ্যমন ধর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও ধ্ব নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাষতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি ধ্ব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রতাহ শীলসাধনা বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাষনা বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্থায়ণ করো বে আমার শীল অথও আছে অচ্ছিত্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাষনায় নিবিষ্ট করো বে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভৃতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর একদিকে স্থমণ লাভ হচ্ছে। এই পন্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শৃক্ষভালাতের পন্ধতি বলা যায় না। এই তো নিধিললাভের পন্ধতি, এই তো আত্মলান্ডের পন্ধতি, পরমাত্মলাভের পন্ধতি।

# পূৰ্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তার পিতার মহিম। প্রচার করতে প্রগত্তে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিড। বেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ-কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাস্থার সম্পূর্ণতার আন্ধর্শকে তিনি পরমাস্থার মধ্যে ছাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য হির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের রন্ধবিহার, কোনো ক্স্ম সামার মধ্যে নয়। পিতা বেমন সম্পূর্ণ, পুরু তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেটা করবে। এ না হবে পিতাপুরে সভ্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণভার যে একটি লব্দণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। বেমন বলেছেন ভোমার প্রতিবেশীকে ভোমার প্রাপনার মভো ভালোবালো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রভিবেশীকে ভালোবালো। বলেছেন, প্রভিবেশীকে প্রাপনারই মভো ভালোবালো। বিনি বন্ধবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবালায় গিয়ে পৌছোভে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান বিশু বলেছেন, শক্রুকেও প্রীতি করবে। শক্রুকে ক্যা করবে বলে ভরে ভরে মাঝপথে থেমে যান নি। শক্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রন্ধবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টোনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেরে বড়ো লক্ষাকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীর পর্বন্ত দিয়ে ফেলভে পারে ধলি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু বন্ধবিহারকে সে ধলি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিছ বারা জীবের কাছে সেই বন্ধকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারী লোকের ছুর্বল বাসনার মাপে বন্ধকে অভি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্বস্থ বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এড বড়ো করে বকার বক্তন তার। আমাধের একটা মন্ত ভরসা দিবেছেন। এর বারা তারা প্রকাশ করেছেন মহন্তবের গতি এডদ্র পর্যন্তই বায়, তার প্রেম এড বড়োই প্রেম, তার ভ্যাগ এড বড়োই জ্ঞাগ। আন্তএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহদ দেবে। নিজের অন্তর্গুর মাহাজ্যের প্রতি আমাদের প্রকাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্বভাবে উবোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকৈ অসভোর বারা কেটে ক্স করলে, উপায়কে তুর্বলভার বারা বেড়া দিয়ে সংকীর্ণ করলে ভাভে আমাদের ভবদাকে কমিয়ে দের—যা আমাদের পাবার ভা পাই নে, যা পারবার ভা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুবেরা আমাদের কাছে যখন মহং লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধ আমাদের কারও প্রতি অপ্রভা অমুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন—মানসং ভাবরে অপরিমাণং। যিও আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অপ্রভা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তৃমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তথন আমরা ভূমাকে পাবার এই ত্রহ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে—তথন আমরা তাঁদের কণ্ঠবর লক্ষ্য করে তাঁদের মাডিঃ বাণী অহুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাধাত্রায় আনন্দের সঙ্গে ধাত্রা করি। বিশুর বাণী অত্যক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসভ্যের সম্পূর্ণভাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একখন মাহ্নবের সক্ষেও বধন মিলতে বাল্ছি তধন কত জায়গায় বেবে বাল্ছে। তার সক্ষে মাহ্নবের সক্ষেও বধন মিলতে বাল্ছি তধন কত জায়গায় বেবে বাল্ছে। তার সক্ষে মিল সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, খার্থে ঠেকছে, জ্যোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে—অবিবেচনার বারা আঘাত করছি, উছত হয়ে আঘাত পাল্ছি। কোনোমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারহি নে বার বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সক্ষ এবং মধ্র হয়। এই বাধা বধন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাল্ছি তধন আমার প্রাকৃতিতে ব্রক্ষের সক্ষে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? বাতে আমাকে একটি মাহ্বের সঙ্গেও সম্পূর্ণতারে মিলতে দেবে না তাতেই বে ব্রক্ষের সক্ষেও মিলনের বাধা হাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, বাতে শক্ষকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রক্ষবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জেনিই। বারা মহাপুক্ষর তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি—হাতে রেখে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন একোনের নিমশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলঘন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে স্বার্থের বিকে আমাদের নিমশেষে সরতে হবে এবং মেন্সীর দিকে

প্রেমের দিকে পরমান্ধার দিকে অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। বাঁরা এই মহাপথে বাজা করবার অন্ত মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রবাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

३२ टेक्ख

## নীড়ের শিক্ষা

এই অপবিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমান্দার কোনো উপলব্ধি নেই, এ-কথা বগলে মাহ্যবের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন ভাহলে খোরাক কী? মাহ্যব বাঁচবে কী নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কী করে ? মায়ের মৃথ থেকে শুনতে শুনতে খেলতে খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেষে—তভটুকুই সে প্রয়োগ করতে ধাকে। তথন তার কথাগুলি আধো-আধো, ব্যাকরণ-ভূলে পরিপূর্ণ। তথন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে ষড্টুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও ধ্ব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেষবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদিশাসন করে দেওয়া যায় ধে যতক্ষণ পর্যন্ত নিংশেরে ব্যাকরণের সমস্ত নিম্নের না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না—তা হলে ভাষাশিকা তার পক্ষে যে কেবল কটকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মৃথে মৃথে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিথে নিতে হবে, দেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামৃটি কাজ চালাবার ক্ষপ্তে নর, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখার ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে বীতিমত চর্চার দারা শিকা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর-একদিকে শেখা। পাওয়াটা মৃথের থেকে মৃথে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে; সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা ছটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তাহলে হয় পাওয়াটা কাচা হয় নয় শেখাটা নীরদ ব্যর্থ হতে থাকে।

वृक्षत्वव क्रिक्षेत्र विकरकव वर्षा पूर्वन वाश्वरक वरनिष्ट्रतन अवा जावि जून करव,

কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে ভার কিছুই ঠিক নেই। ভার একমাত্র কারণ এর।
দেখবার পূর্বেই পাবার কথা ভোলে। অভএব আগে এরা নিক্ষাটা সমাধা কর্মক
ভাহলে বধাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আগনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার
কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ওই চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভূল করি যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মান্ত্রের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতদারে আপনি অস্তঃসাৎ হয়ে থাকে, দেই স্বযোগটুকু কি ছাড়া যায় ?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ভানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মূখ থেকে সে খাবার খায়। যদি ভাকে বলি, যে পর্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যন্ত পাবে না ভাহলে সে বে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প মন্ত্র করে শক্তির চর্চা করব তেমনি প্রতিদিন ঈশরের প্রসাদের জ্বন্তে ক্ষিত চঞ্পুট মেলতে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ রূপার দৈনিক থাগুটুকু পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেবি নে।

এখন তো অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামাস্ত বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রম। এই আশ্রমের মধ্যে বন্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাছের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় ভাহকে আমাদের কী দশা হবে ?

তুমি বলতে পার ওই খাতের দিকেই বদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চির্দিন নিশ্চেট হয়েই থাকবে, নিক্সের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে-শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে তুর্বল পাথা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কুপার খাছটুকু প্রেমের পৃষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে দক্ষে চাই।

সেটি বলি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যথনই পুরোপুরি বল পাব তথন নীড়ে ধরে বাবে এমন সাধ্য কার? বিজ-শাবকের স্বাভাবিক ধর্মই বে জনস্ক আকাশে ওড়া।

ভখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে কিছ অনস্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ভানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কয়নাও কয়তে পারে না বে আকালে ওড়া সভব। তার বে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমাপে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ভালে ভালে লাকাবার কথাই মনে করতে পারে। সে বধন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকালে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদ। একটি অত্যক্তি প্রয়োগ করছেন—বা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয় বে সত্যিই আকালে ওড়া। ওই যে লাকাতে গেলে মাটির সংপ্রব ছেড়ে বেটুকু নিরাধার উদ্বে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তারা আকালে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন—ওটা কবিস্বমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা বে অবস্থায় আছি তাতে বৃদ্ধদেব থাকে ব্রন্ধবিহার বলেছেন ভগবান যিও যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমভেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিছ এ সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যারা জেনেছেন বারা পেরেছেন। সেই আখাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা হিজ্ঞশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্তেই প্রস্তুত হচ্ছে সেই বার্তা যারা দিরেছেন তাঁদের প্রতি যেন প্রদা রক্ষা করি, তাঁদের বাণীকে আমরা যেন থর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নট্ট করবার চেটা না করি। প্রতিদিন ঈশবের কাছে যখন তার প্রসাদস্থা চাইব সেই সক্ষে এই কথাও বলব আমার জানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে শিক্ষা চাই, ভাব চাই নে কর্ম চাই।

करो ०८

# ভূমা

বৃদ্ধকে যথন সাহ্য বিজ্ঞানা করলে, কোথার থেকে এই নমন্ত হরেছে, আমরা কোথা থেকে এনেছি, আমরা কোথার যাব; তথন তিনি বললেন, তোমার ও নব কথার কাজ কী? আপাতত তোমার বেটা অত্যক্ত দরকার সেইটেতে তৃমি মন দাও। তৃমি বড়ো তৃথে পড়েছ, তৃমি বা চাও তা পাও না, বা কাও তা রাথতে পার না, বা রাথ তাতে তোমার আপা মেটে না। এই নিরে তোমার ত্রথের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার

উপায় করে তবে অক্স কথা। এই বলে তৃঃখনিবৃত্তিকেই ডিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মৃক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিছ কথা এই বে, একান্ত তৃ:খনিবৃত্তিকেই তো মাছ্য প্রম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নর। আমি যে স্পষ্ট দেখছি তৃ:খকে সঞ্জীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে তৃ:খকে বরণ করে নেয়।

আল্প্ন্ পর্বতের তুর্গম শিথরের উপর একধার কেবল পদার্পণ করে আসবার জ্বন্তে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ জনাবশুক, কিন্তু বিনা কারণে মাহ্য সেই তুঃধ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কা ? তার কারণ এই যে, তু:খের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। আমি তু:খ সইতে পারি। আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ-কথা মানুষ নিজেকে এবং অক্তকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মাহুবের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, হুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজাগুবের হঠাং ইচ্ছা হল হুর্গম নদীগিরি মক্ষ সমৃত্য পার হয়ে দিখিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম হেড়ে এমন হংসহ হুংবের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা। বড়ো হওয়ার ঘারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মাহুষ কোনো হৃংথ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে-লোক লক্ষণতি হবে বলে দিন রাত টাকা জ্মাচ্ছে—বিশ্রামের স্থখ নেই, থাবার স্থখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরস্তর আন্দোলনে মনে চিস্তার দীমা নেই—দে কীজন্তে এই অসহ কট শীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে ধতদ্র সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্তে।

তাকে এ-কথা বলা মিথ্যা বে তোমাকে হঃধনিবারণের পথ বলে দিছিছ। তাকে এ-কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ করে, আরামের আকাজ্জা মনে রেখোনা। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বৃদ্ধদেব যে তৃঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখিরে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী ? সে এই বে, অত্যন্ত ভৃঃখ খীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই তৃঃখখীকারের ধারা মাস্থ্য আপনাকে বড়ো করে জানে। ধূব বড়োরকম করে ভ্যাপ, ধূব বড়োরকম করে ব্রভণালনের মাহাত্ম্য মাস্থ্যের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মাস্থ্যের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্নসর হয়ে যদি পত্যিই এমন কোনো একটা আরপার মাছৰ ঠেকতে পারত বেধানে একান্ত হুংধনিবৃত্তির শৃক্ততা ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ঝাকুল হয়ে তাকে জগতে হুংধের সন্ধানে বেরোতে হত।

অভএব মাছুবকে বখন বলি তুঃধনিবৃত্তির উদ্দেশে ভোমাকে সমস্ত স্থবের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে বাগ করে বলতে পারে, চাই নে আমি তুঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মাহুষ বড়োকেই চায়।

দেই জন্মে উপনিষং বলেছেন ভূমৈব স্থাং। অর্থাং স্থা স্থাই নয় বড়োই স্থা। ভূমান্থেব বিজিঞ্জাসিতব্য:—এই বড়োকেই জানতে হবে একেই পেতে হবে। এই কথাটির তাংপর্য যদি ঠিকমতো বৃঝি তাহলে কথনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা হথকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় থাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার দব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ত্রন্ধ যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মাহুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মাহুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, ভৃঃধনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ ৰখা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্তরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দ্রে যে এখন খেকে এ সম্বন্ধ চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দ্র করো, ভচি হও; সবল হও— আগে কঠোর সাধনার স্থাীর্ঘ পথ নিশ্রেষ্ট ত্তীর্ণ হও তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া পেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অবাক্ষকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, ওচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অফুঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে; পদে পদে সকল বিষয়েই মাস্থবের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মাস্থব কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

ত্থে তেঁতুল দিয়ে সেই ত্থকে দখি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে ত্থ না জমে উঠতে পাবে, কিন্তু যে দইছে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে দেখতে ত্থ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে শভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম স্থাসিক হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা থাকে সাধনার বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ

করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তাহলে চলাও আনন্দ, পৌছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তাহলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসং থেকে সং হয় না, একেবারে না পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না—এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরণে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারণে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে বাবেন।

इब्रेट १८

ওঁ শব্দের অর্থ, হা। আছে এবং পাওরা গেল এই কণাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিবং আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই ডাংপর্বের আভাস পেয়েছি।

বেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোখায় খুঁজে শেবে কোথায় পেলেন ? প্রথমে তাঁরা ইক্রিয়ের ঘারে ছারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হা এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুক্কতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্তই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্তই থণ্ডতা আছে সর্বত্তই হল আচে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পোলেন। কারণ এই প্রাণেই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্সিরের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষাই চোখও দেখছে কানও শুনছে নাসিকাও আন করছে। এর মধ্যে বে কেবল একটা "হাঁ" এবং অক্টা "না" হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি প্রাত্তান সকলগুলিই এক আয়গায় হাঁ হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্চলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিধুনের মাঝখানে অর্থাৎ ছুই বেখানে বিজ্ঞাছে সেইখানেই এই ওঁ। বেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে হুর, একদিকে সভ্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণভার সংগীত ওঁ।

বার মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, বার মধ্যে সমন্ত বওই অবও হ্রেছে, সমন্ত বিরোধ মিলিত হরেছে আমাদের আত্মা তাঁকেই আছিল আোড় করে হাঁ বলে তীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিষ্কৃতি তীকার করতে পারে না; তাকে ঠেকতে হর, তাকে ঠকতে হর, মনে করে ইজিরেই হা, ধনেই হা, মানেই হা। শেষ্কালে দেখে, এর সব তাতেই পাপ আছে, হন্দ আছে, "না" তার সহে মিশিয়ে আছে।

দকল ধন্দের সমাধানের মধ্যে উপনিষ<sup>্</sup> সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সভ্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে ভার অন্ত দিকটাকে একেবারে নিম্লি করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্তে তিনি যেমন বলেছেন

> अठक् रक्काः निर्णामनाष्ट्रमाञ्चः नाज्यनद्वाः (दक्षिण्याः हि किकिर ।

অৰ্থাৎ

আত্মাতেই ঘিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার বোগ্য, তাঁর পর জানবার বোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন,---

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তান্থানঃ সর্বমেবাবিশস্তি।

স্বৰ্গাং---

পেই ধীরেরা যুক্তাক্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

আত্মন্তেবাত্মানং পশুতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্তেই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় ররেছে ভূভূরিংখা, অস্তু সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝধানে এই ছুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন বিনি একদিকে ভূভূরিংখাকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজ্ফুই তিনি ওঁ।

এইজন্তেই উপনিষং বলেছেন যারা অবিভাকেই সংসারকেই একমাত্র করে কানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিভাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে আনে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিভা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-একদিকে সংসার। এই চুইন্নের বেধানে সমাধান হয়েছে সেই-খানেই আমাদের আত্মার হিতি।

দ্বের যারা নিকট বর্জিত নিকটের যারা দূর বর্জিত, চলার যারা থামা বজিত থামার যারা চলা বর্জিত, অন্তরের যারা বাহির বর্জিত বাহিরের যারা অন্তর বর্জিত।
কিন্তু

ওদেৰতি ওৱৈৰতি তদ্বে ভৰ্তিকে ভদত্যত সৰ্বত্য ভং সৰ্বতা ভিনি চলেন অখচ চলেন না, ভিনি পুরে অখচ নিকটে, ভিনি সকলের অন্তরে অখচ ভিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমন্তর মার্যধানে সমন্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্ত তিনি ওঁ।

ভিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মারধানে। একদিকে সমন্তই ভিনি প্রকাশ করছেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

> ন তত্ৰ প্ৰৰ্বোজাতি ন চক্ৰতারকা তমেৰ ভান্তমমুক্তাতি দৰ্বং তক্ত ভাসা দৰ্বমিধং বিজ্ঞাতি।

সেধানে সূৰ্ব জালো দেয় না, চক্ৰ তারাও না, এই বিদ্যাৎসকলও দীপ্তি দেয় না, কোধায় বা জাছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর জাভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শাস্তম্ শিবম্ অবৈতম্। শাস্তম্ বলতে এ বোঝার না সেধানে গতির সংশ্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেধানে শাস্তিতে একার্যাভ করেছে। কেন্দ্রাভিগ এবং কেন্দ্রাহ্য গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাটতে চার কিন্তু এই ছই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শাস্তম্। আমার স্বার্থ ভোমার বার্থকে মানতে চার না, তোমার বার্থ আমার বার্থকে মানতে চার না, কিন্তু মাঝধানে ধেধানে মঙ্গল সেধানে তোমার বার্থই আমার বার্থ এবং আমার বার্থই তোমার বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অন্বিতীয় তিনি এক। তার মানে এ নর বে, তবে এ সমন্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমন্তই তাঁতে এক। আমি বলছি, আমি তুমি নর, তুমি বলছ তুমি আমি নর, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অবৈত্তম।

মিপুন বেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ বেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই বে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো থগুকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয় স্থর্গ নয় মাছবে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্থ মাছবে, যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই এককেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওংকার।

#### সভাবলাভ

মাছুবের এক দিন ছিল যখন, সে বেখানে কিছু অভুত দেখত সেইখানে ঈশবের করনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি শেখানে পূজার আরোজন করত। তথন সে কোনো একটা আসামান্ত লক্ষণ দেখে বা করনা করে বলত, অমূক মান্তবে দেবতা ভর করেছেন, অমূক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমূক মৃতিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছিন।

ক্রমে অধণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যথন সর্বত্ত এক বলে দেখবার শিক্ষা মাছযের ছল তথন সে জানতে পাবল যে, যাকে অসামান্ত বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্ত নিয়ম হতে এই নয়। তথনই ব্রক্ষের আবির্ভাবকে অথওভাবে সর্বত্ত ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আপ্রয় পেল। তথনই মাছযের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশন্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মৃঢ়তা ক্ষ্মতা দ্ব হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্ৰহ্মকে সৰ্বত্ৰ দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিছ সমন্ত স্থভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্বক কোনে। একটা ক্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনও মাহুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্ধা করে বলেন সেইরকম করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িরে একটি কোনো বিশেষরূপে, সব মাহুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মাহুষে ইবরকে পূঞ্জা করাই তাঁরা বলেন পূঞ্জার চরম।

জানি, মাহ্য এরকম ক্লব্রিম উপারে কোনো একটা হুদরবৃত্তিকে অতিপরিমাণে বিশ্ব্ব করে তুলতে পারে, কোনো একটা বসকে অভ্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য ?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শসন্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেইরক্ষ একদিকের চুরির থারা অক্সদিককে উপচিয়ে ভোলাকেই কি বলে শক্তির দার্থকতা? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখতে হবে না? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিছতি পাব?

কোনোপ্রকার বাহ্ন ও সংকীর্ণ উপায়ের ছারা সম্মোহনকে মেসমেরিজিয়কে ধর্ম-সাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে স্বভরাং মদল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা বেদিকটাতে এইরকম অসংগত ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্বত করে দেব।

বন্ধত স্বভাবের পরিপূর্বভাবে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির প্রেষ্ঠ লাভ। স্বাস্থ্য নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে লামঞ্চ হারিয়ে ক্ষেলে—এই ভো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি ভো এইজক্সই তাকে সংব্যে প্রবৃত্ত করে।

এই সংগ্রের কাষ্ণ্রটা কাঁ? প্রবৃত্তিকে উন্নূল করা নয় প্রবৃত্তিকে নির্মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি বধন বিশেষরূপ প্রপ্রার শেরে স্বভাবের সামান্তকে পীড়িত করে তথনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনম্পৃহা বধন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের দিকেই মান্তবের শক্তিকে একান্ত বাধতে চার তবনই সেটা লোভ হয়ে দাড়ায়। তখনই সে মান্তবের চিত্তকে তার সমন্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি লাই হয় সে কথনোই যথার্থ মন্তলকে পায় না স্কৃতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মান্তবের প্রতি অন্তর্বাগ বধন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তথনই তা কাম হয়ে প্রঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বরলাতের বাধা।

এইক্স সাময়ত্ত থেকে বিশ্বতি থেকে মাহুবের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশরকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যথন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তথন তার তাংপর্য এই। তিনি শ্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংকীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অক্সত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো একটাকেই স্ফীত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের শভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জ্য থাকে না তা নয়, চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জ্য নই হয়ে বায়।

ধর্মনীভিতে আমরা এই বে খঙাৰলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি, সমাজ এবং নীভি-শাস্ত্র এজক্তে দিনরাত তাড়না করছে। এইখানেই কি এর শেব ? ঈশ্বর্যাধনাতেও কি এই নির্মের স্থান নেই ? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো একটি রসকে সংকীর্ণ অবলম্বনের দারা অভিযাত্র আক্ষোলিত করে ভোলাকেই মামুবের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব ?

ত্বিলের মনে একটা উদ্ভেজনা জাগিরে তার স্ক্রার্থকে প্রাপুত্র করবার জন্তে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কর্মা জনেকে বলেন।

বে লোক মদ বেরে জানন্দ পার ভার সককে কি জামরা ওইরূপ ভর্ক করতে পারি ? ১৪/২৭ আমরা কি বলতে পারি মদেই ধধন ও বিশেষ আনন্দ পায় তথন ওইটেই ওর পক্ষে শ্রেয়।

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক স্থাবই মাতালের অন্থরাগ জন্মে সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভালো লাগে, যাতে লোকজনের সক্ষে সহজে মিশে ওর স্থা হয়, যাতে প্রাভাহিক কাজকর্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলয়ন করা কর্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সংকীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজ্বভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মন্ত্র।

ভগবানের ধারণাকে একটা সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মতো করে তোলাই যে মহন্তাত্বের সার্থকতা এ-কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে ভাহলেই সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিক্বতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমরা মকল বলতে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জন্ত আছে যে, যে-ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেথানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাথা যায় না। যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিছু তাঁর দলে এসে যায়া জমে তাদের আর কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকে না; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যু লাভ করে।

১৬ চৈত্র

#### অখণ্ড পাওয়া

ব্ৰহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে ?

সংসাবে আমরা অপন বসন জিনিস পত্র প্রতিম্বিন কত কী পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে তো পাচ্ছি নে। তথন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও য়াতে আমাদের অক্তান্ত পাওয়ার শামিল হয় সেই চেটা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দটা আছে, য়াতে ধরা আছে আমার ঘাড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘট আছে বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিছ ভালো করে ভেবে দেখার দরকার এই বে ঈশরকে পাবার জন্তে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাজ্জা আছে সেই আকাজ্জার প্রকৃতি কী ? সে কি অক্সাক্ত জিনিসের সঙ্গে আরও একটা বড়ো জিনিসকে বোগ করবার আকাজ্জা? তা কথনোই নাম । কেননা বোগ করে করে অছে। করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রীগুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিয়ন্তর কট থেকে বাঁচাবার জন্তেই কি আমর। ঈশ্বকে চাই নে? তাঁকেও কি আবার একটা ভূতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সকে জোড়া দিয়ে বসব ? আরও জ্ঞাল বাড়াব?

কিছু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চার তার মানেই হচ্ছে, সে বছর ছারা পীড়িত এইজন্ত সে এককে চার, সে চঞ্চলের ছারা বিক্ষিপ্ত এইজন্ত সে গ্রুবকে চার, নৃতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চার না। যিনি নিত্যোধনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চার। যিনি রসানাং রসতমং, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রস্তম, তাঁকেই চার; আর-একটা কোনো নৃতন রসকে চার না।

সেইজন্তে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ বে, ঈশাবাস্ত মিদং সর্বং বংকিঞ্চ জগত্যাং জগং, জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশবের খারাই আবৃত করে দেখবে। আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আয়া আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিধিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী ? না, তেন ত্যক্তেন ভূরীখাং, তিনি বা দান করছেন তাই ভোগ করবে। মাগৃধং কন্তবিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই বে, বেমন জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তৃমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে? না, তৃমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া ভপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সে রকম দিরে দেওয়ার শেব কোধায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই আয়ই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে ভুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌছোনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত বস্ত প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বন্ধ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমতো জানতে পারলে ঈখরকে পাবার জয়ে কোনো বিশেষ ছানের কোনো বিশেষ ক্রপের যারে হারে হ্বের বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের ভৃথিহীন স্পৃহা মেটাবার জয়ে কোনো বিশেষ ভাবের ছারে সমন্ত্রীর জয়ে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

## আত্মসমর্পণ

তাই বলাছনুম, ব্রশ্বকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বদে আছেন—তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই— এ কথা তো বলা চলে না বে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অভএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ-কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে— দেইজন্তেই মিলন হছে ন।। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুত্রভার বেড়া দিয়ে নিজেকে অভ্যস্ত স্বভন্ত, এমন কি, বিক্ষম করে রেখেছি।

এইজন্মই বৃদ্ধদেব এই স্বাতশ্রের অতি কঠিন বেটন নানা চেটার ক্রমে ক্রমে ক্রম করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেম্নে বড়ো সন্তা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র নিরন্তর অভ্যাসে নই করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই একেবারে পরম লাভ—ভাহলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই বে, বিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দারা ক্ষমা দারা সন্থোবের দারা সেবার দারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মন্দলে ও প্রেমে বাধাহীনুরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাছিছ নে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্চি নে কেন ? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

> আমার বা আছে আমি, সকল দিতে পারি নি তোমারে নাব । আমার লাভ ভয়, আমার মান অপমান স্থব ছব ভাবনা।

ৰাও দাও দাও, সমন্ত ক্ষয় কৰো, সমন্ত পৰচ কৰে ফেলো, ভাহলেই পাওয়াতে একেবাৰে পূৰ্ণ হয়ে উঠবে। যাবে রয়েছে আবরণ কড শত কড মতো। ভাই কেঁদে দিরি, ভাই ভোষারে না গাই মনে থেকে বাহু ভাই হে মবের বেদনা।

আমাদের যত ত্বংব যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছিনে বলেই—সেইটে ঘূচলেই যে তংক্ষণাং দেখতে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম ভরক্ষা মূচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিলের জল্ঞে ? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জল্ঞে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জল্ঞে। শরবং ভরুয়ো ভবেং। শর বেষন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে ভরুষ হয়ে বার ভেষনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আক্ষর হয়ে বেভে হবে।

এই তন্মর হয়ে বাওয়াটা কেবল বে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে।
এটা হক্তে সমন্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, দকল চিস্তার, দকল কাজে এই
উপলব্ধি যেন মনের এক জায়পায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোখাও
বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একাস্ত সহজ্র হয়ে
আসে বে, কোহেবাল্যাং কং প্রাণ্যাং বদের আকাশ আনন্দোন স্থাং। আমার শরীর
মনের তৃহ্ততম চেন্তাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন, তাঁরই
আনন্দ, শক্তিরূপে ছোটো বড়ো সমন্ত ক্রিয়াকেই চেন্তা দান করছে। আমি আছি তাঁরই
মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি তোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে
নিশাস-প্রশাসের মতো সহজ্ব করে তৃলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই
হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং স্থ্য সমন্তই
সহজ্ব হয়ে যাবে—কেননা যিনি শ্বয়ন্তু, বাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক তাঁর সক্ষে
আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জ্বজ্বেই আমাদের
সকল চাওয়া।

३৮ हिन्द

#### সমগ্ৰ এক

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ বোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দারা হবে ? তা কথনোই না।- এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমানের জ্ঞান বেমন সমন্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমানের প্রেমণ্ড সমস্ত ক্ষুত্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসভমকে সেই পরমাননাম্মরপ্রকাকে চাচ্ছে—নইলে তার ভৃত্তি নেই । জীবাস্থা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবন্ধ করে পেরেছে তাই সে প্রমান্তার মধ্যে অদীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

निष्कद मधा जामदा की की मंथिहि।

প্রথমে দেখাছ আমি আছি—আমি সতা।

ভার পরে দেশছি বেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি ভাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্তময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেছের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে ক্যতার্থ হয়ে বলে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বংসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্ষিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে!

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করি নি ভবিদ্যুতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অভএব দেখা যাছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিশ্বমান, যা তাকে অভিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনস্ত ভবিশ্বতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনস্থের দিকে টেনে নিয়ে যাছে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি তাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

বেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ বে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরস্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁথে রাবছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের "আম"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায় শরীরের "কাল"ও আগনার দাবি রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অফ্রাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে বাতে পরস্পর পরস্পারের মহায় হয়। পায়ের জল্পে হাত মাথা পেট সকলেই থাটছে আবার হাত মাথা পেটের জল্পেও পা থেটে মুরছে। এই

শক্তি হাতের স্বার্থকে পারের স্বার্থ করে রেখেছে পারের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মখন। তার প্রত্যেক প্রত্যক্ষ সমন্ত অককে রক্ষা করছে; সমগ্র অক প্রত্যেক প্রত্যক্ষকে পালন করছে। অভএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকৈ অনাগত পরিবাদের দিকে নিয়ে যাছে এবং মখলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার ছারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাজেই তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে আক্ষেত্র মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে তৃটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি; আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

ভগু জানছে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাধছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই বে সমগ্রতা বার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—দেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাং সতা কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাং তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তবে জ্ঞানে এবং সমস্তবে ভালোবালে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজ-সন্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না তাকে ভার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাজে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ প্রবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

- কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা বে কেবল যন্ত্রবং লড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মাছবের সঙ্গে মাছবের মিলনে একটা রদ আছে। ত্বেহ প্রেম দয়া দাকিণ্য আমাদের পরস্পারের বোগকে স্বেচ্ছারুত আনন্দময় অর্থাং জ্ঞান ও প্রেময়য় বোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের দকে স্বার্থ বিদর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সম্ভানের দেবা করছে; মাছ্য অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের বারাই সমাজের হিত করছে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বার্দোশক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতক্ত মাকে ম্বার্থভাবে অধিকার করে দে এই বৃহত্তের প্রেমে নিজের ক্ষ্ম আমির স্বর্থ ছার্থ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রভার মধ্যে এতই আনন্দ; বিচ্ছিয়ভার মধ্যেই ছার্থ ছ্বলভা। ভাই উপনিষ্ণ বলেছেন—ভূমেব স্বর্থং নায়ে স্বর্থমন্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ত্রন্ধের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঞ্চলরপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরপে বিরাজ করছে। এই বিশের সমগ্রতাকে ত্রন্ধ জ্ঞানের ঘারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের ঘারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিন্ননিঝ রধারারপে জীবাস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবংহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন সে আর নিংশেষ হল না।

এইজন্তেই পরমাত্মার দক্ষে আত্মার যে মিলন, দে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার ঘারাই মিলতে হবে— তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

क्रवर्र ६८

### আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্ত বৃদ্ধি স্বদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয় এইজন্ম সর্বত্তই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বছকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে ৰ্বতে পারি, মানবকে এক বলে ব্রতে পারি, সমন্ত বিশক্তে এক বলে ব্রতে পারি— এমন কি, সেই রকম এক করে মাকে না ব্রতে পারি ভার ভাৎপর্য পাই নে—ভাকে নিয়ে আমাদের বৃদ্ধি কেবল হাভড়ে বেড়াভে থাকে।

অতএব আমত্রা বে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের ভাগিদেই। \_এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মারখানে কিছুভেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে বে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমানের আছা— मानवरक अरू वर्ण कानि रमष्टे कानाव जिलि इस्क् अप्टे व्याचा-विश्वरू रव अरू वर्ण জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অবৈতম বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই স্বাত্ম। এইস্কুট উপনিষং বলেন, সাধক—স্বাস্থ্যন্তবাস্থানং প্রভি— আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁকে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এইব্যাই পরমান্তাকে "একান্ধপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিব্দের প্রতি আত্মার বে একটি সহজ্ব প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। স্বামাদের স্বাস্থা বে चलावल्हे निष्मत्क अक वर्ष बात्न त्महे अक बानावहे माव हरू भवम अकरक बाना। তেমনি আমাদের বে একটি মান্যপ্রের আছে, আত্মাতে আন্থার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সভ্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—দেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম দেই পরমান্ত্রায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়: পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহলন্ত্রাৎ সর্বন্ত্রাৎ অন্তর্ভর বদয়মাতা।

२১ ठिख

## ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং লেবের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেক্লেছি এবং এককেই আমরা বছর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াছিছ। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁরে শুঁকে খেরে দেখবার জন্তে চারিদিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনও দে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিদকে ছুঁচ্ছি শুঁকছি মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি ভার খেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এই সমস্ত পরীকা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত হৃংখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাহ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া হিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দান্ত্যেব গৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মাদেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মৃল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মৃল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘূরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমন্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমন্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমন্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমন্ত সভার মধ্যে এক আন ন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যথন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তথন চারিদিকে মাথা ঠুকতে থাকি উচট থেতে থাকি, তথন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তৃচ্ছ জিনিসকে বছমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি এই তো পেয়েছি। তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জালা হয় অমনি এক মৃহুর্তেই সমস্ত সহজ্ঞ হয়ে যায়—অমনি এতদিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি য়ে, য়ালমন্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। য়ে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চূপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্ঞলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে তু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সক্ষে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস বতর হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তথন ঘরের সমন্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তথন বে-জিনিসের ঠিক বে-ব্যবহার তা আমার আয়ন্ত হয়ে গেল, তথন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তালের অধিকার করলুম। তাই বদছিল্ম কী জানে কা প্রেমে কী কর্মে সেই এককে সেই আসল জিনিসটিকে পেলেই সমন্তই সহজ হয়ে বায়—জিনিসের সমন্ত ভাব এক মৃহুর্তে লাঘব হয়ে বায়। সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে বায়, তথন অতল জলে ভূব দিলেও বিনাশে তলিয়ে বাই নে, আপনি ভেনে উঠি। এই সাঁতারটি না জানলেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায়। বে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার নাজানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে তৃঃধ আমার পক্ষে মৃত্যু। তথন অয় জলেও হাত-পাছ ড়ে ইাসফাঁস করে ক্লান্ড হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে পাবার বিষয়কে বেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ্ব হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মৃক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ বে-শক্তির অপবার ছিল সেটা কেটে যায়।

সেই জন্মই উপনিষং বলেছেন, তে দর্বগং দর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ দর্ব-মেবাবিশন্তি, সেই দর্বব্যাপীকে থারা দকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে দর্বত্তই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্ব লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্প্রাস্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্ভ অপ্রমন্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশেব সমন্ত বছর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমন্ত বছ তথন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অভুসরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিভৃপ্তির পথ।

२२ टेड्ड

#### শক্ত ও সহজ

সাধনার তৃই অক আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওরা। এক জারগার শক্ত হওরা, আর এক জারগার সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার ছটি অস আছে। একটি হচ্ছে হাল, আর একটি হচ্ছে পাল। হাল ধ্ব শক্ত করেই ধরে রাখতে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে নিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জল্যে দিক জানা দরকার, নক্ষ্য পরিচর হওয়া চাই, কোন্ধানে বিপদ কোন্ধানে হ্যোগ সে সমস্ত সর্বদা মন দিয়ে বুরো না চললে চলবে না। এর জল্যে অহরহ সচেট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জল্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্ছে অস্থৃক্ল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা। জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের স্থয়োগ হতে সে যেন লেশমাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক দাধনাতেও তেমনি। বেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখতে হবে তেমনি আর-একদিকে ঈশরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ্ঞ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাধবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিছ নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মাস্থবের ঘেন একটা রুপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চার, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে বে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতথানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশবের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নর বে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অ্পচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে—এমন ভূর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশবের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখতে হবে। সেটকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাল কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মূবে জীবন প্রতিমৃত্বর্তে যেন আপনাকে প্রসারিত করে রাথে। "কী ইচ্ছা গ্রান্থ, কী মানেশ" এই প্রশাসিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রের তা বেন সহজ্বেই তাকে চালার এবং শেষ পর্যস্তুই তাকে নিয়ে যায়।

> জানামি ধৰ্ম ন চ মে প্ৰবৃত্তি জানাম্যধৰ্ম ন চ মে নিবৃত্তিং, তথা ক্ৰীকেশ ক্ৰদিছিতেন ধৰা নিবৃত্তোহত্মি তথা কৰোমি।

এ স্নোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তৃমি আমাকে যেমন চালাছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই ইদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে বায় না, অধর্ম থেকে নিয়ন্ত করে না; তাই হে প্রান্ত, হিব করেছি ভোমাকেই আমি হৃদ্ধরে রাখব এবং তৃমি আমাকে ষেদিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে ষেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিয়ৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিয়ৃত্ত হব না।

অতএব তাঁকে হাদরের মধ্যে স্থাশিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যন্ত আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হ'ক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর বেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের গঙ্গে সমান হও, সকলের পিছনে এসে নাড়াও, সকলের নীচে গিরে বুসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশবের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা স্বমধ্র অমৃত-ফলভাবে সার্থক হউক। সর্বদা লড়াই করে নিজের ক্ষন্তে ওই একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মৃল্য ? অগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লক্ষা ক'রো না সেইবানেই তিনি বসে আছেন। বেখানে সকলের চেয়ে উচ্চু হয়ে থাকবার ক্ষন্তে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তার স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আদ্মনবর্পণ না করবে ততদিন তোনার হার-জিত তোনার হার্থছংখ ঢেউরের মতো কেবলই টলাবে কেবলই যোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোনাকে নিতে হবে। বখন তোনার পালে তাঁর হাওরা লাগবে তখন তরক সমানই থাকবে কিন্ত তুমি হ হ করে চলে বাবে। তখন নেই তরক আনন্দের তরক। তখন প্রত্যেক তরকটি কেবল তোনাকে নমন্ধার করছে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে বে, তুমি টাকে আ্লাসবর্গন করেছ।

ভাই বলছিল্ম জীবনবাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা বতই করি, ঈশবের চিরপ্রবাহিত অন্তক্ল দক্ষিণ বায়্র কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভূলি যেন।

२८ टेव्य

#### নমস্তেইস্ত

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আত্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সক্ষ সক্ষ শিক্ষ্ মেলে দিয়ে আত্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলংসকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও বে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশবকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রন্ধ করতে পারি, প্রভূভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে মতরকম সম্বন্ধপ্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন। বে-বসের দারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজ্বল্ডে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মাহ্য তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সমন্ধ হচ্ছে পিতাপুত্রের সমন্ধ।

শিতা যত বড়োই হ'ন আর পুত্র যত ছোটোই হ'ক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ক্রায়শাত্ত্বের সিন্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উচ্চবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ পূর্বকে এই কৃত্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ বোজন ক্রোশের দূর্ম বৃচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মাহুবের গলে আর এক মাহুবের সম্বন্ধণে বিরাজ করছেন। নইলে একের সংক্ আরের ব্যবধান বে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে।

অভএব তিনি ত্রহ তত্ত্ববধা নন তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অথগু আপন। গাছের ফলকে তিনি বে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিরে রেখেছেন তা নর, স্বাদে গদ্ধে শোভায় তিনি বিশেবরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রূপে আমার আপন করেছেন, নইলে ফলনামক সত্যাটকে আমি কোনোদিক থেকেই কোনো বক্ষেই এতিটুকুও নাগাল শেতুম না।

কিন্ত আপন যে কতদ্ব পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মাহবের সম্পদ্ধ মাহবকে দেখিয়েছেন—শরীর মন হাদয় সর্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্তে মাছবের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী ? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রদ্ধ বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতর মন্তর্বতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিহ্যা, আমার ধন, ছমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশবের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোহসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনস্ক সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র, তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্ৰহ্ম, তবু ভোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনস্ত জ্ঞান, তবু ভোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সক্ষানে সম্পূর্ণ সবলে অবলয়ন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নোবোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো—পিতা নোহিসি, পিতা আছ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না—পিতা নোবোধি, তুমি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্ত ও বৃদ্ধি বোগে বে-কিছু জ্ঞান স্থামি পাঞ্ছি সমন্তই তাঁর কাছ থেকে পাঞ্চি—খিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াং, বিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি

বিশ্বস্থাপ্তকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব। কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকু পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

ভিনিই পিতারণে আমাকে জ্ঞান দিছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি বথার্থভাবে নমন্বার করতে পারি। আমি সমন্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি পাছি, তরু তাঁকে নমন্বার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্বত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার বে বোগ সেটা আমার বোধে শুঁকে পাছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই বে, নমন্তেইত্ত। তোমাতে আমাদের নম্বভারটি বেন হয়। সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এবে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নম্বভারত্রপে পরিণত হয়।

ভোষার সৃত্তে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্বাবে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্বারটি অতি মধুব। এ জলভারনত মেঘের মভো, ফলভারনত শাখার মতো রসে ও মহলে পরিপূর্ণ। এই নমস্বারের দারা জীবন কল্যাণে ভবে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবি ছু মাধুর্য তা নম্ন এ প্রবল শক্তি ৷ এ যেমূন অনায়াদে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধৃত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমন্বারের দারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জ্বা হয়। এই নমস্কারের দারা জীবনের সমস্ত ভার এক মৃহুর্তে লঘু হয়ে ধায়, পাপ তার উপর দিয়ে মৃহুর্তকালীন বস্তার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এই বন্ধ প্রভিদিনই প্রার্থনা করি, নমস্তেহন্ত । তোমাতে আমার নমস্কার হউক। হথ আহক দুংধ আহক, নমত্তেহন্ত। মান আত্মক অপমান আত্মক, নমন্তেংস্ত। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জ্বেনে—নমন্তেংক্ত। তুমি বকা করছ এই বেনে—নমন্তেংন্ত। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই বেনে— নমন্তেহন্ত। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জ্বেনেই--নমন্তেহন্ত। অবও বন্ধাণ্ডের অনম্বকালের অধীবর তুমিই পিডা নোহনি এই জেনেই—নমন্তেহন্ত নমন্তেহন্ত। विवयरकरे पालंब वरन काना चृतिरम मान, नमरखश्य । जःमातरक व्यवन वरन काना ঘূচিয়ে দাও, নমন্তেহন্ত। আমাকেই বড়ো বলে আনা ঘূচিয়ে দাও, নমন্তেহন্ত। ভোমাকেই ফ্পার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মডো পরিজ্ঞাণ লাভ করি।

### মন্ত্রের বাঁধন

বীণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইম্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সক, কোনো তার মধ্যম হুরে বীধবার, কোনো তার পঞ্চম। কিছু তবু বীঘডে হবে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ হুর জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাট।

অগতে ঈশবের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্ভ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ স্থর বাজাতে হবে।

সূর্ব চন্দ্র তারা ওবধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ স্থ্য যোগ করে দিয়েছে। মাস্থবের জীবনকেও কি এই চির-উদসীত সংগীতে বোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনও এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনও কোনো গানের জাবিভাব হয় নি। এ জীবন স্তাবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অঞ্চতার্থ হয়ে জাছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিভা স্থবকে এব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে ?

ঈশবের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি কিছু ছির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জ্বিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে জ্বামরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীপার কানের মডো। ভারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দের না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বৈধে দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মধ্যেও গ্রন্থিতে থাকে।

ঈশবের সব্দে আমাদের বে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলঘন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেব সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিডা নোহসি।

এই হবে জীবনটাকে বাঁধনে সমন্ত চিস্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মৃতি ধরে জামার সমন্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে বে, আমি তাঁর পুত্র।

আৰু আৰি কিছুই প্ৰকাশ কৰছি লে। আহাৰ কৰছি কাজ কৰছি বিল্লাস কৰছি এই পৰ্বস্তই। কিছু অনস্ত কালে অনস্ত জগতে আহাৰ পিতা ৰে আছেন ভাৰ কোনো ১৪।২৮ লক্ষণই প্রকাশ পাছেছে না। অনন্তের সকে আত্তও আমার কোনো গ্রন্থি কোখাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিরে জীবনের তার আজ বাধা বাক। জাহারে বিহারে শরনে স্থপনে ওই মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্, পিডা নোহসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জাহুক কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান বিশু ওই স্থবটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার ছংসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেস্থব বলে নি—সে কেবলই বলেছে, পিতা নোহদি।

শেই যে স্বরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত বত্তে মিশিয়ে ভারটি বাধতে হবে, যাভে আর ভারতে না হয়, যাভে স্থথে ত্থাৰে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে, পিতা নোহসি :

হে পিতা, আমি বে তোমার পুত্র এই স্বরটি ঠিকমতো প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্র:। পুত্র বে পিতারই প্রকাশ। সম্ভানের মধ্যে পিতাই বে শ্বয়ং সম্ভত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই স্থর বাজবে না বে, পিতা নোহসি।

সেইন্দক্তেই এই আমার প্রতিদিনের একাস্ক প্রার্থনা হ'ক, পিতা নো বোধি, নমন্তেহন্ত ।

২৭ চৈত্ৰ

#### প্রাণ ও প্রেম

পিতানোহিদি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি বে পিতা, দে তুমিই আমাকে বৃথিয়ে দাও। আমার জীবনের দমন্ত ইতিহাদের ভিতর দিয়ে দমন্ত মুখ-ত্রথের ভিতর দিয়ে বৃথিয়ে দাও।

পিতার সব্দে আমাদের যে সম্ম সে তো কোনো তৈরি করা সম্ম নয়। রাজার সব্দে প্রকার, প্রভূর সঙ্গে ভূত্যের একটা পরস্পার বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্ম। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্ম বাফ্কিনয় সে একেবারে স্থানিত্য সম্ম। সে সম্ম পুত্রের স্থিত্যের মূলে। স্বত্রের এই গভীর আম্মীয় সম্ম কোনো বাহু অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের বারা ব্যক্তি হয় না, কেবল ভক্তির বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের বারাই এই সম্মুক্তে শীকার করতে হয়।

পিভার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায় ? প্রাণের মধ্যে। পিভার প্রাণই সভানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোগনিবং প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈডিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার 
হারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছের
রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর হারা।

জগতে কোনো প্রাণ্ট তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমন্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার বোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে বে প্রাণের চেটা চলছে লে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগংজাড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগংজাড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিধিলপ্রাণের সজে যুক্ত করে রেখেছে। বিশের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেটা আছে আমার এই শরীরের চেটাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজ্লুই উপনিবং বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগং সর্বং প্রাণ এজতি নিংস্তম্, বিশ্বে এই বা কিছু চলছে সমন্তই প্রাণ হতে নিংস্ত হয়ে প্রাণেই শ্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের শান্দন দূরতম নক্ষত্রেও বেমন আমার স্কংপিণ্ডেও তেমন, ঠিক একই স্থরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেটা আছে।
মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পক্ষিত তরকিত মন
কথনোই কেবল আমার কৃত বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওই নর্তমান প্রাণের লক্ষেই
হাতধরাধির করে নিখিল বিখে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই
পেতে পারত্ম না। মনের ধারা আমি সমন্ত কগতের মনের সক্ষেই বৃক্ত। সেইজন্তেই
সর্বত্য তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একধরে অদ্ধ মন কেবল আমারই অদ্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেন্দে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্চিন্নভাবে নিথিল বিশের ভিতর দিরে সেই অনস্থ কারণের সংশ বোগযুক। প্রতিমূহুর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্ত, খীশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিয়ারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ওই মন্ত্র সার্থক হবে, ও পিতা নোহলি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বলিরে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাট নিজেকে ভালো করে জ্লাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল বে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়।
তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিপ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে
কেবল বে একটা চেটা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আময়া কেবল বেঁচে আছি কাল করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহায়ে
বিহারে, কালে কর্মে, মানুবের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রুসটি কোথা থেকে পাচিছ ? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারধানাঘরের স্বড্ডের মধ্যে অন্ধকারে ভৈরি হচ্ছে ?

তা নয়। বিশ্বভূবনের মধ্যে সমন্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্তেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জ্বেনে আনন্দিত, মাহুবের সঙ্গে নানা সম্বদ্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তর্ক আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই বে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গছে গীতে নানা স্নেহে সংখ্য প্রাথম কোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের বারা পরিপূর্ণ হয়ে বেন আমরা বলি, ওঁ পিতা নোহিনি। কেবলই তিনি প্রাণেও প্রেমে আমাকে ভরে দিছেন, এই অমভূতিটি বেন আমরা না হারাই। এই অমভূতি বাদের কাছে অভ্যম্ভ উজ্জল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহেবালাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ বদেব আকাশ আনন্দোন স্থাৎ। এবোহেবানন্দয়াতি। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেটা প্রাণের চেটা করত। আকাশে বদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিছেন।

२४ हिख

### ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতা নোহসি এই মন্ত্রে ছটি ভাবের সামঞ্চন্ত আছে। এক দিকে শিতার সক্ষেপ্তের সাম্যা আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

ষার এক দিকে পিডা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের সৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিমে আমরা আনন্দ করতে পারি কিছু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার বেখানে সীমা আছে সেখানে মাধা নত করতে হবে। কিছ এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেনদা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—অবরদন্তি নেই। বে বড়োর মধ্যে আমি আছি, বে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ব সার্বকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র যাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নর, কিছু দেব বলে প্রণাম নর, ভরে প্রণাম নর, কোরে প্রণাম নর। আমারই অনস্ক গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহর অফুভব করেই প্রার্থনা করা হরেছে, নমস্তেইস্ক, তোমাতে আমার নমকার সত্য হরে উঠুক।

তাঁকে পিতা নোহিদি বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের স্থক্তর একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমন্ত হবার যে একটি উচ্চ্ খল আক্রমিশ্বতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্লমের ছারা আমাদের আনন্দ গান্তীর্থ লাভ করে, অচঞ্চল গোরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমগ্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপক্ষিক করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থানদেন নি।

কারণ, মাতার সহজেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের ক্থ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষ্ণাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সাঝনা দেন, তার রোগে ওশ্রুষা করেন। এ সমগ্রই সন্তানের উপস্থিত অভাবনির্ভির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সম্ভানের সমস্ভ জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ভ জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্তই সম্ভানের আরাম ও স্থাই তার কাছে একান্ত নয়। এইজন্ত তিনি সম্ভানকে তৃংগও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লত্যন করে প্রস্তৃতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমার বন্ধ নর বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা বায় না এবং তাকে নিয়ে বেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজন্তে পিতাকে নমন্বার করবার সময় বন্ধা হরেছে, নমঃ সম্ববায় চ ময়োভবায় চ ; বিনি স্থাকর তাঁকে নমন্বার বিনি কল্যাণকর তাঁকৈ নমন্বার।

পিতা কেবল আমানের ভূথের আরোজন করেন।না, তিনি মুকলের বিধান করেন।

সেইজন্তেই স্থাধিও তাঁকে নমস্বার, ছাথেও তাঁকে নমস্বার। ওইখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি ছাথ দেন।

উপনিবং একদিকে বলেছেন, আনস্বাজ্যের থবিমানি ভূডানি জারন্তে। আনন্দ হভেই বা কিছু সমন্ত জন্মেছে। আবার আর-একদিকে বলেছেন, ভরালক্তায়িত্তপতি ভয়াত্তপতি সুর্বঃ। ইহার ভয়ে অগ্নি জলছে, ইহার ভয়ে সূর্ব তাপ দিছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছ্ অব আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে।
অনস্ত দেশে অনস্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র স্ত্রষ্ট হতে পারে না। সেই
অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী ধাটে না, সে কোথাও কাউকে
ভিলমাত্র প্রস্তায় দেয় না।

বিদিশ্ন কিঞ্চ জগং সর্বং প্রাণ একতি নিংসতং মহন্তমং বক্সমৃত্যতম্। এই বা কিছু জগং সমন্তই প্রাণ হতে নিংসত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হক্তে—সেই বে প্রাণ, বার থেকে সমন্ত উহুত হয়েছে এবং বার মধ্যে সমন্তই চলছে তিনি কী রক্ষ ? না, তিনি উন্থত বজ্লের মতো মহা ভয়ংকর। সেইজন্তেই তো সমন্ত চলছে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্নত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদাকণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা বে ভয়ানাং ভয়ং তীবণং ভীবণানাং। এই ভয়ের বারাই অনাদি কাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও ষেদিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন—মহঙ্কাং বক্তম্মৃত্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনে। খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাণের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমর। ধর্ষন বলি, পিতা নোহদি, তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্নততার প্রশ্রম নেই। অত্যন্ত দংষত আত্মদংহত বিনম্ন নমস্কার আছে। বে বলে পিতা নোহদি, সে তার সামনে "শাস্কোদাস্ত উপরতন্তিভিক্স: সমাহিতঃ" হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক কুল্র অধৈর্থ কুল্র আত্মবিশ্বতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

२२ हेउब

# নিয়ম ও মুক্তি

কথ জিনিসটা কেবল আমার, কলাণ জিনিসটা সমন্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি—বদ্ভরেং তর আহ্বর, বা ভালো তাই আমাদের হাও, তার মানে হচ্ছে সমন্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সভ্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। বা বিশের ভালো, তাই আমার ভালো কারণ বিনি বিশের পিতা তিনিই আমার পিতা।

বেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাং বিশের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত স্থাস্থবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে তৃঃখণ্ড প্রেয়, মৃত্যুণ্ড নরণীয়।

বেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা দেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেব পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্ভয়ং বক্সমৃত্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রম দেন না। বিশেব ভাগ থেকে একটি কণা হবণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো তথ-স্কৃতি অফুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মৃক্তি কাকে বলে ? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মৃক্তি। নিয়ম বধন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে তধনই সেই অবস্থাকে বলব মৃক্তি।

এখনও নিয়মের গলে আমার গলে সম্পূর্ণ সামগ্রন্ত হয় নি। এখনও চলতে ক্ষিরতে বাবে। এখনও সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অফুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিস্তোহ আছে।

এইজন্তে পিতার সন্ধে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না—পিতা আমার পক্ষে করে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অস্কৃত্ব করছি তাঁর প্রসন্নতাকে নম। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মৃক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মক্ষল এখনও আমার পক্ষে ধর্ম হরে ওঠে নি। হার ধর্ম বেটা, সেটা ভার পক্ষে বন্ধন নর সেইটেই ভাঁর আনন্দ। চোধের ধর্ম কেখা, ভাই কেখাভেই চোধের আনন্দ, দেখার বাধা পেলেই ভার কট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই ভার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই ভার হুঃধ।

বিশের ভালো বধন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন নৈইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার শীড়া হবে। মারের ধর্ম বেমন পুত্রম্বেছ ঈশবের ধর্মই তেমনি মক্ত। সমস্ত জগৎচরাচবের ভালে। করাই তার শভাব, তাতেই তার আনন্দ।

আমাদের খভাবেও সেই মন্দল আছে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মান্তবের একটা ধর্ম। এই ধর্ম খার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জজে নিয়তই মন্ত্রসমাজে প্রয়াস পাছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা ভ্রুম্ব পাদ্ধি, পূর্ণ মন্ধলের সন্ধে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইবে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয়, যধন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মৃক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা স্লোক প্রচলিত আছে—প্রাপ্তে তৃ বোড়শে বর্বে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, যোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মডো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী ? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয় । বাইরের শাসন বতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কথনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না । যথনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তথনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দ-সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে । তথনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিংশেষিত হয়ে যায় । তথনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয় । তথনই বিনি কল্রেরণে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্ধতাবারা বক্ষা করেন । ভয় তথন আনন্দে এবং শাসন তথন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তথন প্রিয়-অপ্রিরের ক্ষর্যন্তিত সৌন্দর্যে উজ্জল হয়, মন্ধল তথন ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিধাবজিত প্রেমে এসে উপনীত হয় । তথনই আমাদের মৃক্তি । সে মৃক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমন্ধ সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শৃষ্ঠ হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কর্ম চলে বার না কিন্ধ কর্মই আসক্তিশৃক্ত বিরামস্বন্ধপ ধারণ করে ।

# দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিত। নোহদি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাজ্ঞাটিকে উজ্জল করে ধরে রাধা বড়ো কঠিন।

অধচ আমাদের মনে কত অত্যাকাজ্ঞা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকর আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরম্ভ হতে চার না। বাইরে থেকে বদি বা বাস্ত জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাজ্ঞা সকলের চেয়ে বড়ো, বা সকলের চেয়ে চরমের দিকে বায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন ?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাজ্বা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়াবিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে তালো খাবে তালো পরবে সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দারা সে অন্ত কোনো স্থকে চাচ্ছে না, অন্ত সব স্থুখকে অব্জ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতবো একটা অন্তেত্ব চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়াবি ছেলের মনে প্রচণ্ড হল্পে আছে তার কারণ, এই/ইচ্ছা তার একলার নম, লকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে ধাষতে দিছে না।

কোনো সমাজে বদি কোনো একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ প্রৌরব থাকে ভবে অনেক লোককেই দেখা বাবে সেই আচাবের অন্ধ্র তারা নিজের স্থক্তবিধা পরিভ্যাপ করে ভাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাজ্ঞা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো ভাৎপর্ব নেই। বে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জল্পে প্রাণ দিতে বাগ্র হয়ে ওঠে। অন্ত দেশে এই দেশান্থরাগের উপবাসিভা উপকারিতা সম্বন্ধে ষতই আলোচনা হ'ক না তবু দেশহিতের আকাজ্জা সভ্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিছে না, শালন করছে না।

বিশ্বপিতার স্কে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেরেও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাপিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এই জরেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে ঢের বংসামান্ত, এমন কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও ভারা আমার মনে সভ্য করে তুলেছে এবং ভাকে কোনোমতে নিবে ষেতে দিচ্ছে না।

্ এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাখতে হবে। দশ জনের কাছে আমুকুল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নর, শত সহস্র ক্ষুত্র অর্থকে ক্লব্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাব্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সভ্য করে রেখেছে। সেই ইছোগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্থারগত করে বেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেটাকে কাড়ছে। বৃদ্ধিতে বদি বা বৃদ্ধি তারা তৃত্ত এবং নির্থক কিছু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যার কিছ সে বখন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চ্ডার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জানতেও পারি নে যে বাইরে খেকে দে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড়ো একটা দমিলিত বিক্ষতার প্রতিক্লে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্ত আশার কথা এই বে, নারায়ণকে বদি সার্থি করি তবে অকোহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। সড়াই এক দিনে শেষ হবে না কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে ভার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মন্ত স্থবিধা বে, এর মধ্যে কোনোমতেই কাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিরে কোনো কুত্রিস্বভাকে ঘটরে তোলবার আশহা নেই। নিভান্ত থাটি হয়ে চলতে হবে। টাকা, বিভা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই বে নেওলোকে নিরে সকলে। মিলে কাড়াকাড়ি করে। অভএব আমি বদি তার কিছু পাই তবে অক্টের চেরে আমার আভ হয়। এইজন্তেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে এড ঈর্বা ক্রোম লোভ ররেছে। এই জন্তে লোকে এত ফাঁকি চালায়। বার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেটা করে ভার অর্থ বেশি, বার বিভা অল্প সে সেটা বধাসাধ্য গোপন করবার চেটার কেরে।

এইসকল জিনিসের হারা মান্ত্র মান্ত্রের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চার, স্থতরাং জিনিসে বদি কম পড়ে তবে কাকিতে দেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয় । মান্ত্রেকে ঠকানোর্ভ একেবারে জ্বদাধ্য নয়, এইজন্তে সংসারে জ্বনেক প্রতারণা জ্বনেক জাড়মর চলে, এইজন্তে ভিতরে বদি বা কিছু জ্বমাতে পারি বাইরে তার সাজসরক্ষাম করি জনেক বেশি।

বে-সব শামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধ এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিব্দের অগোচবেও এসে পড়ে। ঠাট বন্ধার রাখবার চেটাকে আমরা দোবের মনে করি নে। এখন কি, বাহিরের শান্ধের হারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেল্ম বলে নিক্তেকেও ভোলাই।

কিন্ত বেধানে আমার আকাক্ষা ঈশরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানাভের আকাক্ষা সেধানে ধদি ফাঁকি চালাবার চেটা করি ভবে বে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে! গরলা দলের হথে অস মিশিয়ে তার মূনফা কী হবে।

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। বিনি সত্যস্থরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। বিনি অন্তর্গামী তাঁর কাছে আল-আলিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই আনবেন—মাহ্যযুকে বদি আনাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোনো দিন আলদলিল বানিয়ে তাঁকে স্থ্যুম মাহ্যবের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বলে থাকবে। ওইখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খ্ব করে বাঁচাও। তুমি বে তাঁকে চাও এই আকাক্ষাটির যায়া তুমি তাঁকেই লাভ কয়তে চেটা কয়ো, এর যায়া মাহ্যবেক ভোলাবার ইচ্ছা যেন ভোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনার স্বাই বদি ভোমাকে পরিত্যাপ কয়ে তাতে ভোমার মদলই হবে, ফারণ, ইবরের আসনে স্বাইকে বলাবার প্রলোভন ভোমার কেটে বাবে। ইবরকে বদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে বরে য়াখতে পায়বে না। কিছু সে একটি কঠিন সময়। দলের মধ্যে এনে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো লক্ত হয়, মাহ্যব তথন মাহ্যবকে চক্তম করে, তথন খাঁটি ভগবানকে

চালাঙে পারি নে, ল্কিয়ে প্রকিয়ে থানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকি। জবে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, জমে সভ্যের বিকারে অমন্সলের স্টি হয়। অন্তএব পিভাকে যেদিন পিভা বলভে পারব সেদিন পিভাই যেন সে-কথা আমার মুখ খেকে শোনেন, মাহুব যদি ভনতে পায় ভো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

०५ हेच्च

## াৰ্যনেষ

ষাওয়া আসার মিলে সংসার। এই ছটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরামনে মনে কল্পনা করি। স্ঠি স্থিতি প্রালয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগংসংসার।

আৰু বৰ্ধশেষের সঙ্গে কাল বৰ্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষেদরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই ছুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্তে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অন্তাচলকে সন্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। বং প্রয়ন্তাভিসংবিশন্তি—সমন্ত যাওয়াই যার মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেব মুহুর্তে বার পারের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নভ হয়ে পড়ছে, আজ সায়াহে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আৰু আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে স্থানব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, ষশু ছায়ামুতম্ যশু মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড়ো স্থলর বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুমায় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন; সে গবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে; তার বক্সমৃষ্টি রুপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোথে জল এনে দেয়, তার পাবাণছিভিকে বিচলিত করে।

শাসজিব মতো নিষ্ঠৰ শক্ত কিছুই নেই ; সে নিজেকেই ম্বানে, সে কাউকে দয়া করে

না, সে কারও কল্পে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চার না। এই আসজ্জিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সক্ষেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ বড়ো ফুব্দর, বড়ো কোমণ। সে বার খুলে দের। সক্ষকে নে কেবল এক ভাষগায় খুশাকাররূপে উব্বত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দের, বিলিয়ে দের। মৃত্যুরই সেই উদার্ব। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিভরণ করে। যা এক ভারণার বড়ো হয়ে উঠতে চায় ভাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসাবের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষয়া করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব ধায়, চলে ধায়, আমরাও বাই। এই বিবাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাধিরে দিয়েছে। চারিদিকে প্রবী বাগিণীর কোমল স্বস্তুলি বাজিয়ে ভূলে আমাদের মনকে আর্স্তুল করেছে। এই বিদারের স্থবটি ধবন কানে এলে পৌছোয় তথন ক্ষমা ধুবই সহজ হয়ে ধায়, তথন বৈরাগ্য নিঃশক্ষে এসে আমাদের নেবার জেলটাকে দেবার দিকে আত্তে আত্তে ফিরিয়ের দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে বখন জানি তখন পাপকে ছংখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। ছুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে বেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমন্তই সরছে এবং সেও সরছে স্থতরাং তার সথকে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনস্ত চলার মারখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোকে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে কিন্তু সে চলছে। ওইবানেই তার সথের শেব নয়—সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ বদি স্থির হয়েই থাকত ভাহলে সেই স্থিরছের উপর ক্ষত্রের অসীম শাসনদণ্ড ভরানক ভার হয়ে ভাকে একেবারে বিলুগু করে দিত। কিন্তু বিধাভার হণ্ড ভো তাকে এক জারগার চেপে রাখছে না, সেই স্থপ্ত ভাকে ভাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাছে। এই চালানোই তার ক্ষা। তার মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষয়ার অভিমুখে বহন ক্রছে।

আৰু বৰ্ণদেব আমাদের জীবনকে কি তাঁব দেই ক্ষার বাবে এনে উপনীত করবে না? বাব উপরে মরণের শিলমোহর দেওরা আছে, বা বাবার জিনিস তাকে কি আজও আমরা বেতে দেব না। বছর ভবে বেসব স্থাপের আবর্জনা সক্ষয় করেছি, আজ বংসরকে বিলায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিলায় দিতে পার্ব না? ক্ষা করে ক্ষয় নিয়ে নির্মল হলে নব বংস্বে প্রবেশ করতে পাব রা?

পান পামার মৃষ্টি শিখিল হ'ক। কেবল কাছিব এবং কেবল বারব এই করে কোনো ইব কোনো নার্যকভা পাই নি। বিনি সমন্ত্র গ্রহণ করেন আন্ধ্রভার সন্মুখে এনে, ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আন্ধ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মৃষ্টুর্তে পারব না; তবু ওই দিকেই মন নত হ'ক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্চলি প্রসারিত করুক, স্থাত্তের স্বরেই বাশি বাজতে থাক, মৃত্যুর ধ্যাহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আন্ধ সন্থাবেলার সেই সর্বভার মোচনের সমৃত্যুতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আন্ধ্যমর্শণের মধ্যে অবগাহন করি, নিতারক নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্ধরের মধ্যে পূর্বভাবে গ্রহণ করে তার হই শাস্ত হই পবিত্ত হই।

कर्त ८७

## অনপ্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। বেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গ্রম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্ত সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা সে আমাকে থবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশুর্ব ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামগ্রশু-স্থাপনার জন্তে তার কৌশলের অন্ত নেই, তারও কোনো থবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যেইচ্ছাটি শরীরের মৃলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিজায় আগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করচে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটকেই জ্ঞানেন। তিনি জ্ঞানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জ্ঞেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অমূগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা ব্যন থাব বলে আবদার করছে তথন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়্মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচকনের সদে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, ভার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ স্থ্রিথা স্থ্ ও স্বাধীনতার জন্তে যে ইচ্ছা এইটেই ভার ব্যক্ত ইচ্ছা। সন্থলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিভতে চাচ্ছে, যভ কম মূল্য দিয়ে যভ বেশি পরিমাণ আদার করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংখাতে কত কাঁকি কত যুদ্ধ কত ঘণাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

বিশ্ব এরই, মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হরে আছে। তাকে প্রত্যক্ষ দেখা বাচ্ছে না বিশ্ব নে আছেই না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না, নে হচ্ছে মকলেব্ধ ইচ্ছা। অর্থাৎ সমন্ত সমাজের কৃষ্ হ'ক ভালো হ'ক এই ইচ্ছা প্রভ্যেকের মধ্যে নিস্চভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ স্থবিধার উপরে নয়।

সমাজ সহকে বারা জানী তার। এইটেই জেনেছেন। তারা সমূদর স্থ স্থাবিধা বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মদল ইচ্ছার অহুগত করতে চেট্র: করেন। তারা এই নিগ্ঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমন্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

স্বামানের স্বাস্থার মধ্যেও ব্যক্ত এবং স্বব্যক্ত ইচ্ছা স্বাছে। স্বাস্থা স্বাপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে স্বস্থভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো বিছায় বড়ো খ্যাভিত্তে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্তে কাড়াকাড়ি নারামারির স্বস্থ নেই।

কিছ তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো, যিনি অনস্ক অথও এক, সেই ব্রম্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগুঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই স্বাস্থাবিং বিনি এই কথাটি জ্বানেন। তিনি স্বাস্থার সমস্ত ইচ্ছাকে সেই নিগৃঢ় এক ইচ্ছার স্বধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যশান্ত করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি ইচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অভিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিশ্বংটি এখন নেই সেই ভবিশ্বংকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তর্থম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যনাভ করেছে; সে ওই মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান স্থক্যথের সীমা ছাড়িয়ে ভবিশ্বতের অভিমুখে চলে গেছে।

আসার অন্তব্য ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বন্ধ নর। তার বে-সুকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেইসকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নর, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মক কেবুলই আকর্ষণ করছে; সে বেধানে গিয়ে পৌছচ্ছে সেধানে গিয়ে থামতে পারছে না। ক্ষেত্রকই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমন্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর আগ্রত হয়ে রয়েছে

मंदीदाव मर्था এই चास्त्राव मास्त्रि, नमास्त्रिव मर्था मनन धवर चासाव मर्था चिक्कीरवृद्ध रक्षात्र, हेक्काद्भरण विवास कवरक । यह हेक्का चनरखन हेक्का, उरसन हेक्का । তাঁর এই ইজ্ঞার সঙ্গে আমারের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমারের মক্তি। आहे हेक्कांत मरक जमांमक्षकाहे जामारकत वक्तन, जामारकत छःथ। उरकात स्व हेक्का आयामित यापा आहि तम आयामित मिन्नोनित वाहेरवर मिर्क निर्देश यावात है छहा, काता वर्ज्यात्मव विरम्ध चार्थ वा चर्यव मर्था चावक करवाव रेव्हा नव। म-रेव्हा কিনা তাঁর প্রেম এইকল্তে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই জনস্ত প্রেম বা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়. সর্বত্রই আমরা এই বে ছটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি, একটি আমাদের গোচর অধচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অধচ চিরস্তন; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আরুট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বন্ধ, আর একটি নিখিলের সলে যোগযুক্ত। এই ছটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করে। এর তাৎপর্য গ্রহণ করে।। এদের উভরের মধ্যে মিলিড হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্মই সমন্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করে।।

৩ বৈশাখ

## পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মাহুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার দকে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

বে-স্থ কেবলমাত্র পাওয়ার বারাই আমাদের উন্মন্ত করে তোলে না—অনেকথানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেইজল্ডেই যাকে আমরা গভীর স্থ বলি—অর্থাৎ, বে-স্থের সকল অংশই একেবারে স্প্র্পাষ্ট স্বয়ন্ত নর, যার এক অংশ নিগৃঢ়ভার মধ্যে অগোচর, যা প্রকালের মধ্যেই নিংশেষিত নয়, ভাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর স্থা বলি।

পেট ভবে আহার করলে পর আহার করবার হুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে স্লাপে বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-হুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক সাহ্ব তাকে আনন্দের কোঠার কেলে না।

কিছ যে-সৌন্দর্থবাধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্সিরবোধের বারা সেরে কেলতে পারি নে—বা বীপার অন্তর্গনের মতো চেতনার মধ্যে শাস্তিত হতে বাকে, বা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেক্সিতে প্রণাই করি নে। কেবলমাত্র পাওরা তাকে অপমানিত করে না, না পাওরা তাকে প্রেরবি লান করে।

আমরা কগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি বে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। বে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি ধবর, তার মূল্য অতি অল্প কেননা, সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই সুরিয়ে বায়। কিছু বে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ বাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেব করা বায় না, বা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং বা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, বা কেবল ঘটনাবিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিছু অনজ্যের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিজ্ঞিয় তৃচ্ছ ধবরে নিতান্ত জড়ব্ছি অলম লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সকে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেবিত। কিন্তু বে আমার প্রির, কোনো এক সমরের আয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সকে বে-সমরে বে-আলাপে বে-কর্মে নিযুক্ত আছি, সে-সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বছদ্বে ছাড়িরে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনার আমরা তাকে সমাপ্ত কর্মুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এয়ন আনন্দমর করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্তেই সংসারের সমন্ত দৃশ্রস্পুশ্রের মাঝখানে দাঁড়িরে সে বলছে কেবলই পেয়ে আমি প্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায় ? সেই চিন্ত্র-দিনের না-পাওয়াকে পেলে বে আমি বাঁচি।

বভোবাচো নিবভ'ত্তে অগ্রাণ্য মনসা সহ আনন্দং প্রকাশো বিহান ন বিভেডি কছাচন।

ৰাক্য মন বাঁকে না পেৰে কিৰে আনে সেই আনাৰ শ্বা-পাওৱা এখের আমলে আনি সময় কুল জ্ব হতে বে রকা পেডে পারি।

এইৰপ্তেই উপনিষৎ থগেছেন, শবিক্ষাতম্ বিশ্বানতাং বিজ্ঞাতম্ শবিকানতাম্, বিনি বলেন শামি তাঁকে শানি নি তিনিই শানেন, বিনি বলেন শামি শেনেছি তিনি শানেন না। আমি তাঁকে জানতে পারসুম না এ কথাটা জানবার অপেকা আছে। পারি বেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারসুম না তেমনি করে জানা চাই, পারি আকাশকে জানে বলেই সে জানে বে আকাশ পার হওয়া পেল না। আকাশ পার ই হওয়া পেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্তেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিছ উড়েই তার আনন্দ।

পাধি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেব করে জানপুম না এবং এই জেনে না-জানাডেই তার আনন্দ, বন্ধকে জানার কথাডেও এই কথাটাই থাটে। সেইজন্তেই উপনিষৎ বলেন, নাহং মন্তে স্থবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, বেমন করে এই সমন্ত জিনিসপত্র জানি; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। বলি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষেব্রেট ছিল। এথানে জিনিসপত্তের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখি বেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই বাকে পাওরা বায় না।

আমার মনে আছে, বাঁরা এক্ষকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্ধাপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে বাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তথন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। এক্জন বললে, ওই বে, ওই আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমূখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর একজন বললে, দূর চাঁদ বুরি অভ কাছে!দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমন্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাত্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গলের ভাবধানা হছে এই বে, বে-ব্রন্থের সীমা পাওরা যায় না তাঁর সকে কোনো সম্বন্ধ্যাপনের চেটা এই রক্ষ বিভূষনা।

এর থেকে দেবা বাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিবিই চাই—চিকের আমাদের আন্তন ধরাতে হবে।

এ क्यांने व क्छ अभूनक छ। धरे हाराय कथा छात्रतारे वाका बाद । आमता

দেশলাইকে বে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীৰ্ণ প্রেরাজনের অভীত বলেই তাকে চাই। সেই চিরঅভ্য অসমাপ্ত পাওরার চাওরাটাই সবচেরে বড়ো চাওরা। সেইকছেই প্রচন্ত আকাশে
উঠলেই নদীতে নৌকার ঘাটে প্রামে পথে নগরের হর্মাতলে পাছের নীড়ে চারিদিক থেকে
গান জেগে ওঠে, কারও টিকের আশুন ধরে না বলে কোখাও কোনো কোভ থাকে না।

ব্রন্ধ তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বল করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব।
কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওরার দরকার, আনন্দের পাওরাতে ঠিক তার উলটো।
তাতে না-পাওরাটাই হচ্ছে সকলের চেরে বড়ো জিনিস। বে-জিসিস আমরা পাই তাতে
আমাদের বে ক্লখ সে অহংকারের ক্লখ। আমার আরতের জিনিস আমার ভ্তো আমার
অধীন, আমি তার চেরে বড়ো।

কিছ এই স্থাই মাছবের সবচেয়ে বড়ো স্থা নয়। আমার চেরে বে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার স্থাই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অভীত আমি তারই, এইটি আনাতেই অভর, এইটি অস্তত্ত করাতেই আনন্দ। বেখানে ভুমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔছত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ধ ছেড়ে দেওয়াই মৃক্তি।

মাহব তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে বরে যায় নি, সে বেটুকু হয়েছে সে তো অতি আরই। তার না-হওরাই বে অনন্ত। মাহ্রব যথন আগমার এই হওরা-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তথন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি ক্ষকেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিছু সে তো কেবলই বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওরা-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-গওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়ারূপ আনন্ত বিছে। এই অল্ডেই মাহ্রয় কেবলই বলে, অনেক দেবসুম আনক শুনলুম আনেক ব্রালুম, কিছু আমার না-দেখার ধন না-শোনার ধন না-বোকার খন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, বাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেরেছে বলেই আমি আছি, সেই অলেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্তেই আত্মা কালছে। সেই অলেষকে সম্পের করেছে চায় এনন ভর্মকর বির্বোধ সে নয়। যাকে আত্ময় করবে চান্তেক লিংকে চার এনন ভর্মকর বির্বোধ সে নয়। যাকে আত্ময় করবে চান্তেক লাভ্রের হিন্তে চার এনন ভর্মকর বির্বোধ সে নয়। যাকে আত্রয় করবে চান্তেক লাভ্রের হিন্তে চার এনন ভর্মকর বির্বোধ সে নয়। যাকে আত্রয় করবে চান্তেক লাভ্রের হিন্তে চার এনন সমূলে আত্মাভাতী নায়।

### হওয়া

শাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের কল্পে আমরা বাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই তার বেশি তো পাই নে। অর কেবল থাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্তু কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এনের সঙ্গে আমারের সঙ্গন্ধ ওইসকল ক্ষুত্র প্রয়োজনের সীমাতে এনে ঠেকে, সেটাকে আর লক্ষন করা বায় না।

এইবৃক্ষ বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্তে ঈশ্বকে লাভের কথা বধন ওঠে তথনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইবৃক্ষ লাভের কথাই মনে উদর হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মৃতিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বৃঝি তবে ঈশরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়পায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমন্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা বে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া, লে তো লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীক্ন লোকে বলবে, বল কী। তৃমি ত্রন্ধ হবে। এমন কথা তৃমি মূখে আন কী করে।

হাঁ, আমি ব্রন্ধই হব। এ-কথা ছাড়া অন্ত কথা আমি মুধে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রন্ধ হব। কিন্তু আমি ব্রন্ধকে পাব এতবড়ো স্পার্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রন্ধতে আমাতে তফাত নেই । যত তফাত আছে। তিনি ব্রশ্ব হয়েই আছেন, আমাকে বন্ধ হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে ব্রেছেন, আমি হয়ে উঠিছি, আমানের ফুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত বিলনেই আনন্দ। নদী কেবলই বলছে আমি সমূত্র হব। লে তায় স্পর্থা নয়—লে বে সভ্য কথা, স্বতরাং দেই তার বিনয়। তাই সে সমুক্রের দক্ষে মিলিত হরে ক্রমানতই সমুক্র হরে মাক্ষে—ভার আর সমুক্র হওরা শেব হল না।

বছত চরমে সম্ত্র হতে থাকা ছাড়া তার খার গতিই নেই। তার ছই দীর্থ উপকূলে কভ থেত কভ শহর কভ গ্রাম কভ বন খাছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তৃই করতে পারে পুই করতে পারে, কিছ ভাদের সক্ষে মিলে কেভে পারে না। এই সমস্ত শহর গ্রাম বনের সক্ষে তার কেবল খাংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইছে। করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সম্প্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো জচল জলের একই জাত। এইজন্তে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমূত্র হতে পারে কিন্তু সে সমূত্রকে পেতে পারে না। সমূত্রকে সংগ্রহ করে এনে নিক্রের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহররে প্রক্রের রাখতে পারে না, যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মৃঢ়ের মতো বলে, হাঁ সমৃত্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও ভোষার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও ভোষার সমৃত্র নর। ভোষার চিরন্তন জলধারা এই জলাটাকে চার না, সে সমৃত্রকেই চার। কেননা সে সমৃত্র হতে চাচ্ছে নে সমৃত্রকে পেতে চাচ্ছে না।

আমরাও কেবল ব্রন্থই হতে পারি আর কিছুই হডে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমন্তই আমরা পেরিয়ে বাই; পেরোতে পারি নে ব্রন্থকে। ছোটো সেধানে বড়ো হয়। কিন্তু ভার সেই বড়ো হওরা শেব হয় না, এই ভার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ত্রন্ধে মিলিত হরে অহরহ কেবল ত্রন্ধই হতে থাকব। বেখানে বাধা পাব সেধানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার, বার্থ এবং জড়তা বেধানে নিম্মল বালির স্তুপ হয়ে পথরোধ করে ছাড়াবে সেধানে প্রতিমৃত্ত্তে তাকে কয় করে ফেলব।

শকালবেলায় এইখানে বলে বে একটুখানি উপাদনা করি এই দেশকালবছ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিছি বলে জন্ধ না করি। একটু রম, একটু ভাব, একটু চিছাই জন্ধ নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন কমছে কোনোদিন কমছে না বলে পুঁত পুঁত ক'বো না। এই সময় এবং এই অস্কানটিকে একটি অভ্যন্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা ক'বো না। সমন্ত দিন সমন্ত চিছায় সমত কালে একেবাবে সমগ্র নিজেকে একের অক্টিমুখে চালনা করো উলটোদিকে নয়,

নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূষার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমৃত্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—ভাহলে ভোমার সমস্ত সন্তার ধারা কেবলই তিনিষয় হতে থাকবে, কেবলই ভূমি ব্রন্ধ হয়ে উঠবে। ভাহলে ভূমি ভোমার সমস্ত জীবন দিরে সমস্ত জিমি দানতে পারবে ব্রন্ধই ভোমার পরমা গভি, পরমা সম্পৎ, পরম জানস্ব, কেননা তাঁতেই ভোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাৰ

# মুক্তি

এই যে স্কালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অব্লই। এই স্কাল আমাদের অভ্যাসের বাবা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তৃচ্ছতা হারা সকল মহৎ জিনিসকেই তৃচ্ছ করে দেয়। সে নাজি নিজে বন্ধ এইজয়ো সে সমস্ত জিনিসকেই বন্ধ করে দেয়।

আমরা ধধন বিদেশে বেড়াতে যাই তথন কোনো নৃতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে।
এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমৃক্ত করে দেখতে যাই।
আবরণটাকে ঘূচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই
অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তথনই আনন্দ পাই।

বে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেটন করতে পারে না। এইজন্মই প্রিয়লন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনস্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেব হর না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্তেই ভাতে আমাদের আনশা।

তাই উপনিবং—আনন্দরপময়তং—ঈশরের আনন্দরপকে অয়ত বলেছেন।
আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফ্রিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—বেধানে
আমরা শীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অয়তকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অদীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। বেখানে তা না দেখবে সেই খানেই ব্ৰুতে হবে আমাদের নিজের কড়তা মৃচ্তা অভ্যাস ও সংকারের দারা আমরা সভ্যকে অবক্ষক করেছি, সেইকজে তাতে আমরা আনক্ষ পাক্ষি নে।

देवकाजिक वन, मार्निनिक दन, कवि दन, जात्मव कांकर मास्ट्यव धर नवछ मृहका क

অভ্যানের আবরণ বোচন করে এই জগতের মধ্যে সভ্যের অনকরণকে রেখানো, বা-কিছু দেখছি একেই সভ্য করে দেখানো, নৃতন কিছু তৈরি করা নর করনা করা নর। এই সভ্যকে মৃক্ত করে বেখানোর মানেই হচ্ছে মাছবের আনন্দের অধিকার বাজিরে দেখা।

বেমন ঘর ছেড়ে বিরে কোনো দ্রদেশে বাওরাকে অন্ধলারমূক্তি বলে না, ঘরের ঘরজাকে খুলে দেওরাই বলে অন্ধলার-বোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ভ্যাস করাই মৃক্তি নয়; পাপ বার্থ অহংকার জড়তা মৃচতা ও সংখারের বন্ধন কাটিয়ে, বা দেখছি একেই সত্য করে করা, বার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সভ্য করে থাকাই মৃক্তি।

যদি এই কথাই দভ্য হয় বে, এন্ধ কেবল আপনার অব্যক্তবন্ধপেই আনন্দিভ ভাহলে তাঁর দেই অব্যক্তবন্ধপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাভ থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিন্তার থাকত না। কিন্তু ভা ভো নয়, প্রকাশেই বে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগং তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্ঘ বন্ধকে একোরে অক্টের অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষং বলেছেন, আনন্দরপমমৃতং বিভিতি, এই যে প্রকাশমান অগং এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্তে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষ ইচ্ছাটুকুর বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তার জানন্দের সঙ্গে বোগ না দিয়ে জামি কিছুতেই জানন্দিত হতে পারব না।
এর সঙ্গে বেখানেই জামার বোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই জামার মৃক্তি হবে সেইখানেই
জামার জানন্দ হবে। বিশের মধ্যে তার প্রকাশকে জবাধে উপলব্ধি করেই জামি মৃক্ত হব। তবৰদ্ধন
করেই কামি মৃক্ত হব। তবৰদ্ধন জবাধে দীপামান করেই জামি মৃক্ত হব। তবৰদ্ধন
অর্থাৎ হওরার বন্দন ছেদন করে মৃক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনন্দ্রপ না করে মৃক্তিজ্বরূপ
করাই হচ্ছে মৃক্তি। কর্মকে পরিজ্ঞাগ করাই মৃক্তি নয়, কর্মকে জানন্দোত্তর কর্ম করাই
মৃক্তি। তিনি বেমন জানন্দ প্রকাশ কর্মদেন জেমনি জানন্দেই প্রকাশকে বরণ করা,
তিনি বেমন জানন্দে কর্ম কর্মদেন ভেমনি জানন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি
মৃক্তি। কিছুই বর্জন না করে সম্বন্ধকেই সভ্যভাইন জীকার করে মৃক্তি।

প্রতিদিনের এই বে অভাত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভাত প্রভাত আমার কাছে দ্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জন হয়ে ওঠে? বেদিন প্রেমের ছারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। বাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা অরণ হলে কাল বা কিছু জীহীন ছিল আজ সেই সমন্তই স্কুম্মর হয়ে ওঠে। প্রেমের ছারা চেতনা বে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার ছারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে দ্লেশের অধ্যর অপরপকে দেখতে পায় তাকে নৃতন কোথাও বেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর ছারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমার বছ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজক্তে রূপ কেবল পদে আমাদের আঘাত করছে, আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মৃক্তি।

সেই মৃক্তি বৈরাগ্যের মৃক্তি নয় সেই মৃক্তি প্রেমের মৃক্তি। ত্যাগের মৃক্তি নয় বোগের মৃক্তি। লয়ের মৃক্তি নয় প্রকাশের মৃক্তি।

৭ বৈশাধ

## মুক্তির পথ

বে-ভাষা জানি নে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় ভবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সক্ষে যখন পরিচর হয় তথন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তথন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তথন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যথন কোনো ত্র্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মৃক্তি প্রার্থনা করে তথন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মৃক্তি দেওয়া যায় সে মৃক্তির মৃল্য অতি তৃচ্ছ। কিছু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তৃলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মৃত্তার পীড়া হতে মৃক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মৃক্তি, চিরস্কন মৃক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওরাতেই বদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভববদ্রণা বলি।
ক্ষপং বদি আমাদের আনন্দ না দের, তবে বিশ্বক্বির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন
অমূলক পদার্থ বলে এর খেকে নিছুতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থকা বলব।

কিছ এই কান্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেড় নেই। সমূত্রকে বিনুপ্ত করে দিরে সমূত্র পার হবার চেটা করার চেটে সমূত্রে পাছি বিরে পার হওয়া চের বেশি সহজ। এ পর্বন্ত কোনো দেশের সাহার সমূত্র সেঁচে কেরারার চেটা করে নি, তারা সাধ্যমতো নৌকো জাহাজ বানিরেছে।

বিশ্বকাণ্যকে নির্থক অপবাদ দিরে পুড়িয়ে নট কর্মার ভপভাদ প্রকৃত্ব না হয়ে বিশ্বকাণ্য লোনাকে সার্থক করে ভোলাই হচ্ছে মুখার্থ মৃক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে বর্ধন আনন্দকে দেখব কেবলই রূপকে দেখব না, তথন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে ভা নর আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল ভার পীড়াক্বতা ভ্যাগ করে ভা নর ভাষা ভখন নিজের সৌন্দর্ব উদ্ঘাটন করে আনন্দমর হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অভবে বাহিরে মিলন তথন আমাদের মুগ্ধ করে। ভখন সেই ভাষার উপরে বাদ কেউ কিছুমাত্র ইন্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই বে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যাত্র না, এটা নিজের ভিতর থেকেই ব্রুতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইরের উপর চোখ বৃলিয়ে বৃলিয়ে কোনো কালেই তাকে গাওয়া যাত্র না। চোখ কান পেখান থেকে প্রভিত্তই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জানের শক্তিতেই তাকে ব্রুতে হয়। যথন একবার ভিতর বৃঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আদে। বক্তৃমির রসহীন তপ্ত বাতাসের উপর্লিয়ে কত মেদ চলে যায়—তক্ষ হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। বেখানে হাওয়ার মধ্যেই কল আছে সেখানে সকল মেদের সঙ্গে তার বোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে বদি আনন্দ না থাকে তবে বিশের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নির্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারি নে।

শামার মধ্যে জানের উল্লেখ হলে তখন সেই জানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিষের কোণাও জানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। বে মৃচ, বার জানদৃষ্টি খোলে নি সে বিষেও সর্বত্ত মৃচ্তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীবিকাপূর্ব হরে ওঠে।

ध्यमि मकन विवरष्टे । जामाद मस्य विन ध्यम ना जारन जानक ना शास्क छर

বিশ্ব শাসার পকে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেটা বিখ্যা, ক্রেমকে লাগিয়ে ভোলাই মৃক্তি। কোনো ব্যায়ামের খারা কোনো কৌশলের খারা মৃক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা বেষন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বছন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বছন মোচন করে দের। এই মঞ্চলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, ধামধেরালি প্রেমকে জ্ঞানসম্বত করে ভোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে স্থামাদের জ্ঞান বোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছির জ্ঞান নয়, সে স্থাজীতে বর্তমানে ভবিক্সতে দ্রে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের বারা স্থানতের সঙ্গে যুক্ত। মন্তব্য তেমনি প্রেম সর্বত্র বোগযুক্ত হয়। সমন্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে স্থাতিক্রম করে সে স্থানতে মিলিত হয়। তার কাছে দ্র নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত স্থারিচিতের ভেদ ঘুচে বায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে বায়। একেই তোবলে মুক্তি।

বৃদ্ধদেব শৃস্তকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন দে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে।
কিন্তু তিনি মঞ্চলদাধনার ধারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মৃক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।
তার মৃক্তির দাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের দাধনা, ক্ষমার
দাধনা দয়ার দাধনা প্রেমের দাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাদন অভিক্রম
করে বিশ্বের মধ্যে অনস্কের মধ্যে মৃক্ত হয়, তখন দে যা পার তাকে যে নামই দাও না
কেন, দে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু দেই-ই মৃক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে
কিছুকেই ত্যাগে করে না, দমন্তকেই সত্যয়য় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে
পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনস্ত প্রেম অনস্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হল্কে, পাপপরিশৃষ্ঠ মকলসাধন। সেই উপলব্ধি যভই বন্ধনহীন বভই পত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইক্রিয়বোগে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিকু থেকেই জগংকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সভ্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিন্তমন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

### আশ্ৰম

#### শান্তিনিকেডনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষা

প্রভাতের সূর্ব বে উৎস্বদিন্টির গল্পগণগুলিকে দিকে দিকে উদ্বাটিত করে
দিলেন তারই মর্মকোবের মধ্যে প্রবেশ করবার লক্তে আল আমাদের আহ্বান আছে।
তার বর্ণবেশ্র অন্তরালে বে মধু সঞ্চিত আছে, সেধান থেকে কি কোনো হুগছ আল
আমাদের হুগরের মারধানে এলে পৌছোর নি? এই বিশ্ব-উপবনের রহস্ত-নিলরের
ভিতরটিতে প্রবেশের সহল্প অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আলও এখনও
লাগল না? কোনো বাতাসে এখনও লে কি খবর পায় নি? আলকের দিন বে
একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে,বেরিয়েছে এবং সে বে সমুখের অনেক দিনের দিকেই
চলেছে। সে বে দ্র ভবিক্ততের পখিক। আল তাকে ধরে, দাড় করিয়ে আমাদের
প্রশ্ন করতে হবে, তার বা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত
মন দিয়ে না জিল্লানা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আম্বা মনে করি,
এই গান, এই বাছধননি, এই জনতার কোলাহল, এই ব্রি তার বা ছিল সম্বন্ধ,
আর ব্রি তার কোনো বাণী নেই। কিছু এমন করে তাকে মেতে দেওয়া হবে না,
আল এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে বে নিতক হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিল্লানা
করো, আল এ কিসের উৎসব?

প্রতি বংসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাধার মধ্যে দক্ষিণের বাভাস বইতে থাকে, সেই সমরে আমের বনে ভার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিছু এই উৎসবের উৎসবের ঘটা। কিছু এই উৎসবের উৎসবের ঘটা। কিছু এই উৎসবের উৎসবের বী নিয়ে, কিসের কছে? না, বে বীক থেকে আমের গাছ করেছে সেই বীক অমর হয়ে গেছে এই শুভ ধবরটি দেবার অলো। বংসরে বংসরে ফল ধরছে, সে ফলের মধ্যে সেই একই বীক, সেই প্রাতন বীক।' সে আর কিছুতেই কুরোছেনা, সে নিভাকালের পথে নিজেকে ছিঙাপিত চতুও নিভ সহলগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাংবংসরিক উৎস্তের সক্ষতার মর্মহান বদি উদ্ঘাটন করে দেখি ভবে ক্ষেত্তে পাব এর মধ্যে সেই বীক অসম হরে আছে বে বীক বেকে এই আশ্রমবনশান্তি অম্বনাভ করেছে। সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্তে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর-বংশীরদের জন্তে ফলতেই চলবে।

বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, লে খবর কন্ধন লোকই বা জানত । যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা লেষ হয়ে গেল।

কিছ এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই স্বদ্র কালের ৭ই পৌষ নিজের করেক ঘন্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি। সেই একটি দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠল না। সেদিন যার ধবর কেউ পায় নি এবং তারপরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই ৭ই পৌবের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বংসরে বংসরে উৎসবফল প্রসব করছে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাছে কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না, তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাছে তার হিসেব কোথাও থাকছে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহুর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্ণ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃষ্ঠ চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জাহক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জনা বলে লোকে কেঁটিয়ে ফেল্ক, সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইভিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাক্ক, কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিশ্বতির মাঝখান থেকে সে আপনার অভ্রাট নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে, নিত্যকালের স্থালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে, সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রোণশ্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিরেছেন, ভার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কীরকম করে প্রকাশ পেরেছে ভা কারও অগোচর নেই। ভারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেব হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে—ভগু বেঁচে নেই, ভার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমণই প্রবলতর হরে উঠছে।

্ পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রাক্তর হয়ে আছি আয়াদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই, কে-প্রকাশকে কবি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম প্রধি—তে প্রকাশ, তৃষি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর নেই প্রকাশ বার জীবনে আবিভূতি তিনি তো আর নিজের ধরের প্রাচীরের বারা নিজেকে আড়াল করে রাধতে পারেন না এবং তিনি নিজের আরুটুকুর মধ্যেই নিজে নমাপ্ত হরে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে নর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্তেই উপনিক্ষ বগেছেন

#### বনৈতন্ অনুগঞ্জতি আত্মানং বেবন্ অঞ্চল। ইলানং কৃতভন্যক্ত ন ততো বিজ্ঞভনতে।

বৰন এই বেবভাকে এই প্রযান্তাকে এই ভূতভবিশ্বতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সান্তাৎ রেখতে পান ভবন তিনি আর রোপনে ধাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরান্ধার হারখানেই বেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমন্ত দেশের, সমন্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিভ্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী । এর কারণ হচ্ছে এই বে, তিনি বে আজানং, সকল আজার আজাকে দেখেছেন। বারা সেই আজাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে পিরেছে। তারা কেবল আমার বাওয়া আমার পরা, আমার বৃদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই বে অহংকার এতে সত্য নেই, নিতা নেই; এ আলোকের বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের বারা প্রকাশ করতে চেটা করে।

কিন্ত বে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্পাত করতে চায় না। তার সমত অহং-এর আরোজন পুড়ে ছাই হয়ে বায়। বে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও পলতের সঞ্চয় নিয়ে পর্ব করে। আর বাতে আলো একবার ধরে পিরেছে লে কি আর নিজের তেল পলতের দিকে কিরে তাকায় ? সে ওই আলোটির পিছনে তার সমত তেল সমত পলতে উৎসর্ব করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজ্ঞততে। কেন ? কেননা তিনি অহণকাত আজানং বেবং। তিনি আজাকে বেখেছেন, বেবকে বেখেছেন। বেব শুষের অর্থ বীপ্তিমান। আজা বে বেব, আজা বে ক্যোতির্ময়। আজা বে বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আজা বে আলোক। অহং ধীপ ব্যন এই বীপ্তিক্তেএই আজাকে উপস্থিত করে তথ্ন নে কি আর অহংকারের সঞ্চ নিয়ে থাকে ? তখন সে আপনার সব বিরেই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

লে বে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভৃতভব্যক্ত, যিনি শতীত ও ভবিশ্বতের অধিপতি। দেই জন্তেই লে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। লে তো কোনো সাময়িক আসজির ঘারা বন্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের ঘারা বিচলিত হতে পারে না। এই ক্ষাই তার বাক্য ও কর্ম নিভ্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে ত। আজ্ঞা হয়ে পড়ে তবে নিজের আজ্ঞাদনকে দশ্ম করে আবার নবীনতর উজ্জলতায় লে দীপামান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিত্রতের বিনি দশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এই ব্যক্ত দেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রভরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে স্মষ্ট করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে স্মষ্ট করে তুলছে।

তিনি আৰু প্রায় অর্থ শতাকী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সৈদিন তিনি ক্লানডেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাক্ত করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্তে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজ্ঞুক্ততে। বে-ক্লায়গায় বড়ো এবে গাঁড়ান লে-ক্লায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা য়ায় না। ধনীর সন্তান নিক্তেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্লমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়ডে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারনেন না। এ তাঁর বিষয়সক্ষতির আবয়পকে বিদীর্ণ করে কেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে গাঁড়িয়েছে। বিনি ঈশানো ভৃতভব্যক্ত, তাঁর ক্লার্শে বোলপুরের মাঠের এই ভৃত্বপট্টকু ভৃত ও ভবিক্ততের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্বের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। বে-কালে ভারতবর্ব ভপোবনে শিকালাভ করেছে, তপোবনে নাবনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেবরের কাছে জীবনের শেব নিয়াস নিবেদন করে দিয়েছে। বে-কালে ভারতবর্ব জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার বোপ স্থাপন করেছে এবং ভক্লভা পশুপালীর সঙ্গে আপনার বিজ্ঞের দ্ব করে বির্দ্ধে সর্বভূতের চাল্পানং—আল্বাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

তথু ভৃতকাল নর, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিত্রংকালের আবির্ভাব আছে।
কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। বা একেবারেই হরে চুকে
পেছে, বার মধ্যে ভবিত্রতে আর হবার কিছুই নেই তা মিখ্যা, তা নারা। বিশ্প্রক্রতির মার্যধানে দাঁড়িরে আজার সক্ষে ভ্যার বোগসাধনা এই বিদি সভ্য সাধনা হয়,
তবে এই সাধনার মধ্যে একে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সম্ভার
বীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সভ্যের সক্ষে মাধ্যুক্ত আমরা
এক করে দেখতে পাব না, মকলের সক্ষে স্থানরের আমরা বিজ্ঞের ঘটিরে ক্যর। এই
সাধনা না থাকলে আমরা কগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং আভ্রাকেই
পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে থর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্ত ক্ষেক্তই
ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে বিনি শাভং শিবং অকৈতং-মূপে
বিরাজ করছেন তাঁকে সর্ব্জ উপলব্ধি করবার জন্তে না পাব অবকাশ না পাব
মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমন্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি-মারামারি বাতে একাছ হরে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে কল্পে এক জামপার শান্তং শিবং অবৈতং-এর স্থাটিকে বিশুদ্ধ-ভাবে জাপিয়ে রাখবার জন্তে তপোবনের প্ররোজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পারের বিজ্ঞেল নয় সেখানে সকলের সঙ্গে বোগের উপলবি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হজে, অসভোম। সদ্পময়, তমসোমা। জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্থামৃতংপময়।

নেই তপোবনটি মহর্বির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হরে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপজার দীপ্তি আপনিই বিত্তীর্ণ হরেছে। এখানকার তরুপভার মধ্যে সাখনার নিবিড়ভা আপনিই সঞ্চিত হরে উঠেছে। ঈশানো ভূতভবাত এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আপ্রমন্বাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিধিন কাল করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতেনিংশকে উঠে এসে তালের ছই চকুকে আলোকের অভিবেকে নির্মণ করে বিছে। সমন্ত দিনই আকাশ অলভ্যে তালের অভ্রের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমন্ত সংকাচগুলিকে ছই হাত দিরে খীরে খীরে প্রসার্থিত করে দিছে। তালের ম্বরের গ্রাহি আলে মোচন হছে, ভালের সংখারের আবর্থ খীরে খীরে খীরে কর হরে বাছে, ভালের ধর্ম কুচতর করা। গভীরতর হরে উঠেছে এবং আনক্ষমর প্রয়াজার সঙ্গে তালের অ্ব্যবহিত চেতনামর বোগের ব্যবধান এফদিন জীণ হরে ছ্ব হরে বাবে সেই ভত্তশশের আন্তে ভারা প্রতিধিন পূর্বতর আশার সক্ষে প্রতীক্ষা করে আছে। ভারা ছাবকে

শশমানকে জাঘাতকে উদার শক্তির সাদে বহন করবার জন্ত দিনে বিনে প্রস্তাত হচ্ছে এবং বে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশের ছই কৃলকে উবেল করে দিয়ে নিরন্তব-ধারার দিগ্রিগন্তরে করে পড়ে বাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্তে ভারা একটি আহ্বান ভনতে পাচছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগৃঢ় রহস্তময় স্বাস্টির কাজ চলছে সেই রহস্তটি
ভাষাদের মধ্যে কে দেখতে পাছেছে। যে একটি জীবন দেহের ভাবরণ আজ ঘৃচিয়ে
দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে সেই জীবনের
ভাষামুক্ত অবমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিশুদ্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল
ভক্তিরসে সরম একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে তিনি
ভাষার প্রাণের আরাম আজার শান্তি মনের আনন্দ, সে বলা আর শেব হচ্ছে না।
সেই আনন্দের কাজ আর মুরোল না।

ৰগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুবই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অধাবিত আলোকের মারখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ সেই আনন্দসন্মিলন তো শৃস্তভার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। এই আনন্দই আন্তও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলছে, এধানকার পাছপালা স্তামলতার উপরে একটি প্রেগাঢ় শাস্তির স্থামিষ্ক অঞ্চন প্রতিদিন एम निविष् करव माथिए पिटाइ। अन्नकिरनिव अन्नक स्थानीय जानम-मृहुर्छ थवानकात शर्रवाहत्रक, श्रवान्तरक धवः निमिष त्राराजय नीत्रव नक्कालाकरक स्वर्वि নারদের বীণার ভারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির স্থবে আঞ্চও কম্পিত করে তুলছে। দেই আনন্দস্টের অমৃতময় রহস্ত আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পাৰৰ না ? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় বেতে এই ছায়াশৃক্ত विभूम श्राष्ट्रदाव मार्था यून्नम मश्चभर्न श्राष्ट्रद छमाइ वमामन, मार्ट मिन्छि चाद मदन না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার স্পষ্টশক্তির মধ্যে চিরদিনের মজো আটকা পড়ে গেল। শৃষ্ট প্রান্তবের পটের উপরে বঙ্কের পর বং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল। বেখানে কিছুই ছিল না, বেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূৰ্ণভাৱ মূৰ্ভি প্ৰথমে আভালে বেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্বে বর্বে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে नांगन। धरे रव चार्फ्य बर्फ, चौरानव निशृष्ट क्रिया, चानत्यव निष्ठानौना, तन कि স্বাস্থা এবানকার শালবনের মর্মনে, এবানকার স্বাস্থ্যবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পাৰৰ লা গুপৰতের সপরিমেয় ওলভা বধন এখানে শিউলি ফুলের অঞ্জ বিকাশের মধ্যে আগনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছতে আর ভ্লান্তি মানতে

চার না তখন সেই অপর্যাপ্ত পুস্পবৃত্তির মধ্যে আরও একটি অপরূপ গুক্রভার অমৃতবর্ষণ कि निःगत्म भाषात्मव भीवत्नव बत्धा भवछीर्ग इत्छ शास्त्र ना ? अहे त्र्यात्मव मैराज्य প্রভাতে দিক্প্রান্তের উপর থেকে একটি কৃত্ব কুত্রে কিবার আছাদন ববন উঠে বার, আমলকীকুরের ফলভারপূর্ণ কম্পিড শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বারু পূর্বকিরণকে পাডার পাভার নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌত্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার স্থদ্রভাকে একটি অনির্বচনীয় বাদীর দারা ব্যাকুল করে ভোলে, তখন এর ভিতর খেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্বৃতি কি আয়াদের हमस्यद यत्था गाश हरव भए ना ? अकि भवित क्षान्त, अकि वभक्रभ मोमर्व, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুশাণরবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্ত:করণে তার অধিকার বিভার করছে না ? নিশ্চরই করছে। কেননা এই বানেই ষে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্তনিকেতনের একটি ছার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম নিলেছে, তুই আনন্দ এক হয়েছে : বেই—এব: অস্ত পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ দেই ইনি এবং এ কডদিন এইখানে মিলেছে —হঠাৎ কত উবার **আলোর, কত দিনের অবসানবেলার, কত নিশী**ধ বাজের নিশুর व्यव्रत-व्यामन नाम व्याप भागतामन नाम भागम ! त्मनिम वि-चान व्याणा व्याप দেই বাবের সমূখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না ? কাউকেই কি रिश्वा शादि ना ? त्मरे मुक्त बादबर मामदन चाक चामारित उरमादब दमला ब्रिमाइ, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হরে এনে আমাদের এই সমস্ত দিনের कमत्रवादक स्थामिक काद जुनाव ना १ ना, जा कथानाई इत्ज भारत ना । विमूथ छिखक ফিরবে, পাষাণজ্বরও গলবে, ওছ শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে বেধানেই মামুবের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের ছারা তোমাকে স্পৰ্শ করেছে সেইখানেই অমৃতবৰ্ধণে একটি আকৰ্ষ শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। त्म-चिक विद्वर्ष्ण्डे नहे इव ना, त्म-चिक ठाविनित्वत्र शाह्यानात्व्य अफ़ित्र थ्यं, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোষার এই একটি আকর্ব নীলা, শক্তিকে তুমি স্বামানের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী স্বামানের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিছ তার দক্তিবড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। ভোষার বাভাস আমাদের উপর বে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কর ভার নয়, কিছ বাভাসকে আমরা ভারী বলেই জানি নে 🛊 ভোমার সূর্বালোক নানাপ্রকারে শামাদের উপর বে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গ্রনা করতে যাই ভার পরিমাণ দেখে भामता छडिए रहत वारे किछ छाटक भामता भारता जातार भानि मिक वरत मानि ना

ভোষার শক্তির উপরে তুমি এই একটি ছকুম কারি করেছ সে লুকিয়ে পুকিয়ে আমাদের কাক্ত করের এবং দেখাবে যেন সে থেলা করছে।

কিছ ভোষার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমানের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, বা বাতাস হরে আমাদের কানে নানা হুরে গান করছে, বা বলছে "वािय कन," र'रन चामारमद जान कदार्र्ष्ट, या रनर्ट "चािम चन," र'रन चामारमद কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের বোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি-তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে খনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তথন তোমার বে-শক্তি খামানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল দে আর ন ততো বিজ্ঞুক্ততে। তথন বাস্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিচ্যাতের শক্তি আমাদের ত্রংসাধ্য প্রয়োজন সাধন করতে পাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্চু সিভ হরে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নি:শব্দে কাঞ্চ করে বাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার ছারা যে মৃষ্টুর্তে আমাদের বোধের স<del>ক্ষে</del> তার বোগ ঘটে যায় সেই মৃহত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই বে কেবল একলা কাজ করে তা নর, আমরাও তথন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তথন বাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের বোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে লৈ আর ন ততো বিজ্ঞপ্সতে। লে তো কেবল বন্ধ নয়, কেবল ধানি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা কগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যান্ধযোগে অগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির বে একটি আনন্দরূপ আছে দেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, দেটি তো মৃথ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে বোগী, তুমি বে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্সার বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার কগতে বে ভিক্সকতা করে সেই সবচেরে বকিত হয়। কেন্সাথক আত্মার শক্তিকে জাগ্রভ করে আত্মানং পরিগন্ততি, ন ততো বিক্রকতাতে! সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে দেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ

জাগ্রত হব, চিন্তকে সচেতন করব, হাবকে নির্মণ করব, আমন্ত্রা আজ বর্থার্থভাবে এই আজামের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আজামকে গভীর করে, বৃহৎ করে, গত্য করে, ভৃত ও ভবিশ্রভের সঙ্গে একে সংবৃক্ত করে দেখন, বে-সাধক এখানে তপত্যা করেছেন তাঁর আনক্ষমর বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হরে ররেছে গেটি আমরা অভরের মধ্যে অভ্তর করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর হারা বাহিত হয়ে এখানকার হারায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন ভাষার অচল আলারে, নিবিড় প্রেমে, নিরভিশয় আনন্দে গিরে উত্তীর্ণ হবে এবং চক্র স্বর্থ আরি বায়ু ভঙ্গনতা পশুপকী কীটপতক সকলের মধ্যে ভোমার গভীর শান্তি, উদার মকল ও প্রগাঢ় অবৈভর্ষ অভ্যন্তব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হরে উঠতে থাকবে।

৭ পৌৰ, প্ৰাত্যকাল, ১৩১৬

#### তপোবন

আধুনিক সভ্যতালন্ধী ষে-পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্ব ষতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চূন স্থ্যকির জয়বাত্রাকে বস্তুদ্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মাহ্ম বিভা শিধছে, বিভা প্রয়োগ করছে, ধন জমাছে, ধন ধরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে ভূলছে। এই সভ্যভার সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ ভা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত এ ছাড়া অন্ত বক্ষ করনা করা শক্ত। বেধানে অনেক যাস্থ্যের সম্বিলন সেধানে বিচিত্র বৃদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হরে ওঠে এবং চারদিক থেকে ধাকা ধেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমূল্যের মহন হতে থাকলে মাস্থ্যের নিগৃচ সার পদার্থসকল আপনিই ভেলে উঠতে থাকে।

তার পরে মাস্থবের শক্তি যথন জেগে ওঠে তথন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চার বেধানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোধার? বেধানে অনেক মাস্থবের অনেক প্রকার উভয় নানা স্টিকার্বে সর্বহাই সচেই হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ার বাহব বধন ধূব ভিড় করে এক জারগার শহর স্বাট্ট করে বলে, তখন সেটা

সভ্যভার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ ছলেই শত্রুণক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরকার জল্ঞে কোনো হ্রক্ষিত হ্ববিধার জায়গায় মাছ্য একত হয়ে থাকবার প্রয়োজন অহুভব করে। কিছু যে কারণেই হ'ক, অনেকে একত হবার একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেধানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বৃদ্ধি একটা কলেবরবন্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইধানেই সভ্যভার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিছ ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যভার মূল প্রপ্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ বেখানে দেখতে পাই সেখানে মাহ্বের সকে মাহ্ব অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিও পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নলী সরোবর মাহ্বের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মাহ্বেও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অবচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ ভার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা কগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, বে-দব মামুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মাহবের বৃদ্ধিকে অভিতৃত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিংস্তত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্বস্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই বক্ষে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিবাদিতা থেকে জাগে নি। এইজন্তে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সেধ্যানের ঘারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিধিলের দক্ষে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্তে ঐশর্থের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার হারা কাগুারী তাঁরা নির্জনবাদী, তাঁরা বিরলবদন তপনী।

সমূত্রতীর বে-জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মক্লভূমি হাদের অক্লগুরুদানে স্থাতি করে রেখেছে তারা দিখিজয়ী হয়েছে। এমনি করে এক-একটি বিশেষ স্থাবাপে মান্ত্রের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

শমতল আর্বাবর্তের অরণাভূমিও ভারতবর্বকে একটি বিশেষ স্থবোগ বিরেছিল। ভারতবর্বের বৃদ্ধিকে সে কগভের অস্তরতম রহস্তলোক্ত আবিদারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমূত্রতীরের নানা হুদূর বীপ-বীপান্তর থেকে সে বে-সমন্ত সম্পদ আহরণ করে अत्मिष्टन, ममच मास्मात्करे मित्न मित्न छात्र धारतासन चीकात क्वराधरे हरत। त ওবধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের জিয়া দিনে রাজে ও ঋতুন্তে ঋতুতে প্রত্যক্ষ हात्र चार्ठ अवर आल्य मौना नाना चनक्रण उनिएठ, श्रनिएठ ও क्रमरिकिट्डा নিরম্ভর নৃতন নৃতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারই মারখানে ধ্যানপরারণ চিম্ব নিয়ে বারা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় বহুতকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি करविक्रालन । त्मरेक्सल जावा था नरूक वना प्लाविक्रालन, यहिना किन मर्वः প্রাণ একতি নিঃস্তং, এই যা কিছু সমন্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃস্ত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইটকাঠলোহার কঠিন ধাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্ববাপী বিরাট জীবনের मत्न जारात कोवत्नत क्यातिक रशंग हिन। अहे वन जारात हात्रा पिरस्ट, कन कून দিয়েছে, কুশসমিং জু গিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমন্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনৈর मत्त्र এই বনের আলানপ্রদানের জীবনময় সমন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেবেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শৃক্ত বলে, নির্ম্বীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অরন্ধল প্রভৃতি বে-সমন্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শৃক্ত আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনস্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অমুভবের ছারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্তেই নিখাস আলো অন্তর্জন সমন্তই তাঁরা শ্রন্থার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্তেই নিধিলচরাচরকে নিজের প্রাণের বারা, চেতনার বারা, হৃদরের বারা, বোধের বারা, নিজের আত্মার দলে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিন্তকে নিজের নিভ্ত ছায়ার মধ্যে নিগৃঢ় প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে ছুই বড়ো বড়ো প্রাচীনমুগ চলে গেছে, বৈদিকমুগ ও বৌজ্যুগ, সেই ছুই মুগকে বনই ধাল্লীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুজুও কত আত্রবন, কত বেণ্বনে তার উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তার স্থান কুলোর নি, বনই তাকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্বে রাজ্য দাঝাল্য নগরনগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে পার পণ্য আলানপ্রদান চলেছে, অরলোলুপ ক্রবিক্রে অরে আরে ছারানিভূত অরণ্যগুলিকে দ্র হতে দ্রে সরিয়ে দিরেছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্পূর্ণ বৌরনদৃপ্ত ভারতবর্ব বনের কাছে নিজের ঋণ খীকার করতে কোনো দিন লজ্ঞাবোধ করে নি। তপজ্ঞাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেলি সম্মান দিরেছে, এবং বনবাদী পুরাজন তপখীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্বের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্বের পুরাণ-কথায় যা কিছু মহৎ আশুর্ক পবিত্র, যা কিছু প্রেষ্ঠ এবং পূল্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্থতির সক্ষেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জল্পে চেরা করে নি কিন্তু নানাবিপ্রবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যস্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্বের বিশেষত্ব।

ভারতবর্বে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উক্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িরেছি। তখন, চীন, হন, শক, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। তখন জনকের মতো রাজা একদিকে স্বহত্তে লাঙল নিয়ে চায় করছেন, অন্ত দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাহ্দের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিছেন, এ দৃশ্ত দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্ষমাণবিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখনেই বোঝা যার যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে পেছে তখনও কতথানি আমাদের হৃদয় ক্রুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবন-চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সক্ষেত্র তপোবনের ধ্যানকে আর কে মৃতিমান করতে পেরেছে!

রঘ্বংশ কাব্যের ধ্বনিকা ধ্বনই উদ্ঘাটিত হল তথন প্রথমেই তপোবনের শাস্ত স্থলর পবিত্র দৃষ্ঠটি আমাদের চোধের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশসমিং ফল আহরণ করে তপখীরা আসছেন এবং যেন একটি অনৃত অলি তাঁজের প্রভাগ্যমন করছে। সেধানে হবিণগুলি ধ্ববিণদ্বীদের সন্তানের মতো; তারা নীবার ধান্তের অংশ পার এবং নিঃসংকোচে কুটিরের বাব রোধ করে পড়ে ধাকে। ম্নিক্তারা পাছে কল বিচ্ছেন এবং আলবাদ বেমনি কলে তবে উঠছে অমনি তাঁবা দবে বাচ্ছেন। পাৰিবা নিঃশ্বমনে আলবাদের কল খেতে আলে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। বোঁত পড়ে এমেছে, নীবার বাস্ত কুটিরের প্রাক্তে বাশীকৃত, এবং দেখানে হবিণরা শুয়ে বোমহন করছে। আহতির স্থগদ্ধ ধ্য বাতালে প্রবাহিত হরে এলে আশ্রমোর্থ অভিথিদের সর্বশরীর পবিত্ত করে দিছে।

ভক্ষতা পশুপকী সকলের সঙ্গে মাছবের মিশনের পূর্বভা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমত অভিজ্ঞানশকুত্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালগানিষ্ঠির রাজপ্রাণাদকে বিকৃকার দিয়ে বে একটি তপোবন বিবাস করছে ভারও মূল ফুর্টি হচ্ছে ওই, চেডন অচেডন সকলেরই সবে মাসুবের আস্মীয়-সহক্ষের পবিত্র মাধুর্য।

কাদ্দরীতে তণোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—দেখানে বাতাদে লতাগুলি
মাধা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কৃটিরের অঞ্নে
শ্রামাক ধান গুকোবার জন্তে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবল
কলনী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে; বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল
শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দারা অভ্যন্ত আছতিমন্ত উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুর্টেরা
বৈখদেব-বলিপিও আহার করছে; নিকটে জলাশয় থেকে কলহংস্পাবকেরা এসে
নীবারবলি থেয়ে যাছে; হরিণীরা জিহ্লাপন্নর দিয়ে মৃনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার ক্থাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তর সঙ্গে মাসুবের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই বে এই ভাবটি প্রকাশ পেরেছে তা নর। মান্তবের সলে বিশ্বপ্রকৃতির সন্মিলনই আমাদের দেশের সমন্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিকৃট। বে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আগ্রন্থ করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই না কি প্রধানন্ত নাটকের উপাদান এই জন্তেই অন্তদেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভালে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি আরগা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন বে নাটকগুলি আল পর্বন্থ থাতি রক্ষা করে আসহে তাতে কেবতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিক্ষের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মাহারকে বেটন করে এই যে লগৎপ্রকৃতি আছে এ যে লতান্ত লভরক্তাবে মাহুবের সকল চিন্তা দকল কাজের সঙ্গে লড়িও হয়ে আছে 🖟 মাহুবের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবমর হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকাত কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পার তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমণ কল্বিত ব্যাধিগ্রন্ত হরে নিজের অতলকর্পা আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাল্ত করছে অখচ দেখাল্লে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মন্ত কাল্লের লোক আর সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মাহুবের সমন্ত স্থত্যথের মধ্যে যে অনন্তের স্থরটি মিলিয়ে রাখছে সেই স্থরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতৃসংহার কালিনাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে জরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপশ্যার উচ্চতম সপ্তকে পিয়ে পৌছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট স্থরের লক্ষে মিলিয়ে নিয়ে মৃক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকত করে তুলেছেন। ধারাধন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার স্থরটুকু ঘোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিল্লভাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্পাধা এর ছল্ফে আন্দোলিত; আপকশালি-ক্ষচিরা শারদলন্দ্রী তার হংসরব-ন্পুর্ধ্বনিকে এর তালে তালে মন্ত্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচ্ঞাল কুস্থমিত আন্ত্রশাধার কলমর্মর এরই তানে তানে বিত্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝগানে বেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেথানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমান্ত্র মাহ্মবের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যুক্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্স্পীয়রের ছই একটি খণ্ডকাব্য আছে নরনারীর আসন্তিত তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেইসকল কাব্যে আসন্তিই একেবারে একান্ত, তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির বে স্থিত-গদ্ধর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমন্ত লক্ষা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্তে সেসকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মন্ততা অত্যন্ত হুঃসহন্ত্রণে প্রকাশ পাছে।

কুমারসভবে তৃতীর সর্গে বেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে বৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বাণত হরেছে, সেখানে কালিদাস উন্নতভাকে একটি সংকীর্ণ নীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাজ পান নি। আভশকাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে স্বিকিরণ সংহত হয়ে পড়লে দেখানে আগুন জলে ওঠে, কিছ সেই স্বিকিরণ বখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িরে থাকে তখন সে তাপ দের বটে কিছ দয় করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাৰখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্লম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুশ্বস্থার জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের স্থবের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেস্থবো করে বাজান নি। বে-পটভূমিকার উপরে ডিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুসভা পশুশাকৈ নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল ভূতীয় দর্গ নর সমন্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অধিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরম্ভন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাং স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দের তাকে পরাভূত করবার মতো বীরম্ব কোনু উপারে ক্লয়গ্রহণ করে।

এই সমস্তাটি মাহুবের চিরকালের সমস্তা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্তাও এই বটে আবার এই সমস্তা সমন্ত জাতির মধ্যে নৃতন নৃতন মৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদানের সময়েও একটি সমস্তা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনবাত্তায় বে একটি সরলতা ও সংবম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজ্ধর্ম বিশ্বত হয়ে আত্মহখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বাবংবার তুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আরোজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনার ভারতবর্ধ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকর্ষবহল সম্ভোগের হুর বে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কাঞ্চকার্বে থচিত হয়েছিল। এই রক্ম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির বোগ আম্বর্য দেখতে পাই।

কিছ এই প্রমোদভবনের বর্ণধচিত অভঃপুরের মারখানে বলে কাব্যলন্ত্রী বৈরাগ্য-বিকল চিত্তে কিলের থ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? — স্কদর তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশুর্চৰ কাক্সবিচিত্র মাণিকাক্ষ্যিন কাব্যাগার হতে কেবলই মৃক্তিকামনা ক্রছিলেন।

कांगिनारनव कार्या वाहिरवद मर्क छिछरदेत, व्यवहाद मरक वाकाव्याद अकी

ৰশ আছে। ভাৱতবৰ্ষের যে তপজার যুগ তথন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশর্ষণালী রাজিসিংহাসনের পাশে বলে কবি সেই নির্মল স্থাবকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে ভাকিয়ে ছিলেন।

রঘূবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন স্থ্বংশীয় বাজাদের চরিভগানে ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ভার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগৃঢ় হয়ে রয়েছে। ভার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অণ্ডভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত বে-রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ার অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে ভবেই কবির ভূমিকার বাকাগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকার বলেছেন—দেই বারা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, বারা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সম্প্র অবধি বাদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি বাদের রথবন্ধ; বথাবিধি বারা অরিতে আছতি দিতেন, বথাকাম বারা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, বথাশরাধ বারা দণ্ড দিতেন এবং বথাকালে বারা জাগ্রত হতেন; বারা ত্যাপের জল্পে অর্থ সঞ্চানলাভের জন্ম বিভভাষী, বারা বলের জন্ম ইচ্ছা করতেন এবং সন্ধানলাভের জন্ম বাদের দারগ্রহণ; শৈশবে বারা বিভাভ্যাস করতেন, বৌবনে বাদের বিবয়-সেবা ছিল, বাধক্যে বারা মৃনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং বোগান্তে বাদের দেহত্যাস হত—আমি বাক্সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাদের গুণ আমার কর্পে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্ত গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে বে কিসে চঞ্চল করে ভুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ থার নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জ্বয়কাহিনী কী ? তাঁর জারভ কোণায় ?

তপোবনে দিলীপদশ্লতির তপন্তাতেই এমন রাজা জয়েছেন। কালিয়াস তাঁর রাজপ্রভ্দের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন ধে, কঠিল তপন্তার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সভাবনা নেই। বের্ছ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমন্ত রাজাকে বীরতেজে পরাজ্ত করে পৃথিবীতে একছেত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিডামাতার তপাসাধনার ধন। আবার বে-ভরত বীর্বলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্বকে নিজ্ঞ নামে ধন্ত করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনার অবারিত প্রবৃত্তির বে কলম্ব পড়েছিল কবি ভাকে তপন্তার জারিতে কর্ম এবং ছাবের ক্ষম্ভাবনে সম্পূর্ণ বোঁত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশর্ষপৌরবের বর্ণনার নয়। স্থাবিশাকে বাষে
নিরে রাজা দিলীশ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুংসমূত্র বার অনক্তশাসনা পৃথিবীর
পরিধা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংব্যে তপোবনধেম্বর সেবার নিষ্ক্ত
হলেন।

সংধ্যে তপক্ষার তপোবনে রন্বংশের আরম্ভ, আর মধিবার ইব্রিয়মন্তবার প্রবোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জনতা ববেই আছে।
কিন্তু যে-অন্নি লোকালয়কে দল্ভ করে দর্বনাশ করে দেও তো কম উজ্জন নর। এক
পত্নীকে নিম্নে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকটবর্ণে অন্বিত, আর বহ নারিকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আজ্মাতসাধন অসংস্কৃত বাহল্যের সঙ্গে যেন, অলম্ভ বেখার বর্ণিত।

প্রভাত বেমন শান্ত, বেমন পিকল-কটাধারী ক্ষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত বেমন মৃক্তাপাপুর সৌয্য আলোকে শিশির লিখ্য পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবকীবনের অকুদেয়-বার্তার ক্ষাথংকে উঘোষিত করে তোলে, কবির কাব্যেও ভগস্তার দারা স্থানাহিত রাজমাহান্য্য তেমনি স্থিওতকে এবং সংবত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের স্থচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরায় আপনার অভ্যুত রশ্মিচ্ছটার পশ্চিম আকাশকে বেমন ক্ষণকালের ব্যন্তে প্রগল্ভ করে ভোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ কয় এসে ভার সমন্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অক্ষণবের মধ্যে সমন্ত বিল্প্ত হয়ে যার কবি তেমনি করেই বাক্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগারোজনের ভীবণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ-ক্যোভিকের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেবের মধ্যে কবির একটি অন্তবের কথা প্রচ্ছের আছে।
তিনি নীরব দীর্ঘনিখাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে ধধন
সন্মুখে ছিল অন্ত্যাধয় তখন তপস্থাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐথর্ব আর একালে
বখন সন্মুখে দেখা বাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাদের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর
ভোগের অন্তপ্ত বছি সহত্র শিখায় অলে উঠে চারিদ্বিকের চোধ ধাধিরে দিছে।

কালিদালের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই হম্মটি স্থাপার হেখা বাব। এই ছম্মের শমাধান কোথার কুমারসভবে ভাই বেধানো হরেছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ভ্যাপের শম্পে ঐশ্বর্ধের, ভপত্যার সঙ্গে প্রেমের সন্মিলনেই শৌর্ধের উত্তব, সেই শৌর্ধেই মাহ্যম্ অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাপী শিব যখন একাকী সমাধিময় তথনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সভী যখন তার পিতৃভবনের ঐশর্ষে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপস্তব প্রবন্ধ।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্চ্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যথন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তথন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমকল। অংশের প্রতি আসন্তিবশত সমগ্রের বিক্লছে বিজ্ঞাহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্মই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে বিক্ত করার জন্মে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্মেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্ম, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্ম, অংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্ম, স্থকে ত্যাগ আনন্দের জন্ম। এই জন্মেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভূজীখাং, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্তার দারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আগক্ত, সমগ্রের প্রতি অদ্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন স্কল দেশের স্কল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাং, ত্যাগের দারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অফুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্মে ত্যাগ করবে।

Bacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং ছংগস্বাকার—এই ছটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশান্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের স্প্রেকার্থে উত্তাপ বেমন একটি প্রধান জিনিস, মাহ্রের জীবনগঠনে ছার্থও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর ধারা চিত্তের ছর্ভেন্ত কাঠিন্ত গলে যায় এবং অসাধ্য হাদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অভ্যাব সংসারে যিনি ছার্থকে ছার্থক্রপেই নম্নভাবে স্থাকার করে নিতে পারেন তিনি র্থার্থ তিপন্থী বটেন।

কিন্ত কেউ যেন মনে না করেন এই ছঃপশীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ভ্যাপকে ছঃথক্তপে অসীকার করে নেওয়া নয়, ভ্যাপকে ভোগকপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অস্থানন। উপনিষৎ যে-ভ্যাপের কথা বলছেন সেই ভ্যাপই পূর্বভর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিধিলের সংশ বোগ্য, ভূমার সংশ নিধন। অতএব ভারতবর্বের বে আদর্শ তপোবন, সে-তপোবন পরীরের বিহুদ্দে আদ্বার, সংসারের বিহুদ্দে সন্ত্যাসের একটা নিরম্ভর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মন্ত্রক্ষেনর। যং কিঞ্চ অগত্যাং অগৎ, অর্থাৎ বা-কিছু-সমন্তের সঙ্গে ত্যাগের হারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই অক্তেই তহুলতা পশুপকীর সঙ্গে ভারতবর্বের আদ্বীয়-সম্বদ্ধের বোগ এমন ঘনিষ্ঠ বে, অক্তরেশের লোকের কাছে সেটা অমৃত মনে হয়।

এই জন্তেই আমাদের দেশের কবিছে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় জন্ত-দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভূত করা-নর, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সন্মিলন।

অথচ এই দশিলন অরণ্যবাদীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির দক্ষে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মান্তবের চিন্ত বেথানে সাধনার বারা আগ্রত আছে দেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাদের অভ্যাদের অভ্যাদের অভ্যাদের কড়বজনিত হতে পারে না। সংকারের বাধা ক্ষর হয়ে পেলে বে-মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাম্পদ। তপোবনের বে একটি বিশেষ বস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। বেমন সাডটা বর্ণরিমি মিলে গেলে তবে সাদা বং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যথন অবিচ্ছিন্নভাবে নিথিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জ্যকে একেবারে কানায় কানায় ভবে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এথানে সূর্য অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুলতা মুগ পক্ষী সকলের সক্ষেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এথানে চতুদিকের কিছুর সক্ষেই মান্তবের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্বের তপোবনে এই যে একটি শাস্তবদের সংগীত বাধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর স্থাই হয়েছে। সেই অসেট আমাদের কাব্যে মানব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো ছান কেওরা হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার কল্পে আমাদের বে একটি যাভাবিক আকাক্ষা আছে সেই আকাক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুষণ নাটকে বে ছটি তপোবন আছে সে ছটিই শকুষণার স্থগ্ঃথকে একটি বিশালভার মধ্যে সম্পূর্ণ করে মিরেছে। জার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর

একটি খর্মলোকের দীমার। একটি তপোবনে দহকারের দক্ষে নবমন্তিকার মিলনোৎশবে নববৌধনা ঋষিকজারা পূলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মুগশিশুকে তাঁরা নীবারমূষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশস্চিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইন্থুদী তৈল মাথিয়ে শুশ্রুবা করছেন; এই তপোবনটি ভ্রান্তশক্ষালার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য এবং খাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বস্থরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেবের মতো কিম্পু, ক্ষ-পর্বত যে হেমক্ট, বেধানে হ্রাহ্রবণ্ডক মরীচি তাঁর পত্নীর সক্ষে মিলে তপস্তা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমক্ট পক্ষিনীড়ধচিত অরণাজ্ঞটামণ্ডল বছন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো ক্রের দিকে তাকিয়ে ধ্যানময়, বেধানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার তান খেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বধন ছরভ তপস্থিবালক তার সক্ষে ধেলা করে তথন পশুর সেই ছংখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসভ্ হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুস্তলার অপমানিত বিচ্ছেদহংখকে অতি রহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন হয়ে থাকে, বিতীয়টি হচ্ছে যেমন হওয়া তালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মক্তলার কামনা কয় করে তপস্তার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুস্তলার জীবনেও "য়েমন-হয়ে-থাকে" তপস্তার বায়া অবলেষে "য়েমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তৃলেছে। তৃঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্থে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে খিতীর তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মাত্য খতর হয়ে ওঠে নি। খর্গে ধাবার সময় যুধিটির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মাত্র্য বখন খর্গে পৌছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিল্ল হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মাত্র্য বেষন তপখী হেয়কৃতিও তেমনি তপখী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রাথীর জভাব পূরণ করে। মাত্র্য একা নয়, নিধিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, জভএব কল্যাণ বখন আবিত্তিত হয় তথন সকলের সঙ্গে বোগেই তার আবিত্তিব।

রাষায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপশ্রব ছাড়া সে বনবালে ভাঁদের আর কোনো তৃঃধই ছিল না। ভারা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বভের পর পর্বত পার হরে প্রেছেন, তাঁরা পর্বকুটীরে বাদ করেছেন, মাটিতে স্করে রাজি কাটিরেছেন কিছ তাঁরা ক্লেশবোধ করেন নি । এই সমস্ত নদীপিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদরের মিলন ছিল। এথানে তাঁরা প্রবাসী নন।

শশু দেশের কবি রাম শশ্বণ শীতার মাহাত্ম্যকে উচ্জন করে দেখাবার ক্ষপ্তেই বনবাসের দুংখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাজীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনক্ষজিয়ার কীর্তন করে চলেছেন।

রাজ্যৈর্ব বাঁদের অন্ত:করণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সলে মিলন কথনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজ্যত সংস্কার ও চিরজ্জের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিরে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকৃলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশর্থে পালিত কিন্তু ঐশর্থের আসন্ধি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিতৃত করে নি । ধর্মের অন্তরোধে বনবাস শীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিন্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজপ্রেই তিনি অরণ্যে প্রবাসহৃথে ভোগ করেন নি ; এইজপ্রেই তরুলতা পশুপন্দী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভৃত্তের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সন্দিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপত্রা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিবদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভূমীখাঃ।

#### কৌশল্যার রাজগৃহবধ্ সীতা বনে চলেছেন—

वोरकर शावनरक्ष्यः नजार वा शूणनानिनीव् चनुदेवशार शक्की बांबर शक्क जावना । बन्तेवान् वहदिवान् शावनान् कृष्यरवारकवान् गीजारकनमस्बद्ध चानवानाम नक्ष्यः । विक्रियवाण्काकवार इस्मावमकाविजान् । स्वर्त्व चनकवाकक क्ष्मा स्थान् ।

বে সকল ভক্তৰ কিবো পূপাশালিকী লভা সীজা পূৰ্বে কৰলো দেখেন নি ভাষের কৰা ভিনি রামকে বিজ্ঞাসা করতে লাখলেন। লক্ষাশ ভূটার অনুরোধে ভাকে পূপারঞ্জরীতে ভরা বছবিব গাছ ভূলে এনে থিতে লাখলেন। নেথানে বিভিন্তবালুকাকলা হংসলারসমুখরিতা কর্ণী দেখে কাবকী মবে আনকা বোধ করলেন।

Jakes.

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকৃট পর্বতে যথন আশ্রম গ্রহণ করলেন, তিনি

स्त्रमामाभ जू विज्ञकृष्टेर नमोक जार मानापठीर स्वजैवीर मनम्ब ऋडो मृत्रभक्तिकृष्टेरः करहो व इस्तर भूतविश्ववामार ।

সেই স্থানা চিত্ৰকুট, সেই স্থতীৰ্থা মাল্যবতী নদী, সেই মুগগন্ধিসেবিতা বনভূমিকে প্ৰাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের জ্বংশকে ত্যাগ করে হাইমনে রাম জানন্দ করতে লাগনেন।

দীর্ঘকালোষিতশুস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়:—গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিধর দেখিয়ে বলছেন—

> ন রাজ্য লংশনং ভদ্রে ন স্কৃত্তির্বিনাভব: মনো মে বাধতে দৃষ্টা রমণীয়মিমং গিরিষ্।

রমণীয় এই দিরিকে দেখে রাজ্যতাশনও আমাকে ছাথ দিছে না, হৃষ্ণগণের কাছ খেকে ছুরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেধান থেকে রাম যথন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেধানে গগনে স্থ্মণ্ডলের মডো ছুদ্র্শি প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম। ইহা ব্রাক্ষীলক্ষী হারা সমারত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরক্ষার থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আছের করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগমুক্ত হয়েছিলেন। এইজ্জ সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিজেছদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নৃতন সক্ষাদ পেয়েছিল—সেটি হজ্জে মামুবের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবদনশামলতাকে, তার হায়াগন্তীর গহনতার রহক্তকে একটি চেতনার সঞ্চারে বোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্স্পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেন্টও তাই, Midsummer night's dream ও অবণ্যের কাব্য। কিন্তু সে সকল কাব্যে মান্ত্রের প্রাভূত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবাবে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে।

অরণ্যবাদের দক্ষে মাছবের চিত্তের সামক্ষ্রসাধন ঘটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেটা দর্বদাই বরেছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাপ, নয় উদাসীক্ত। মাছবের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে শ্বতত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিলটনের প্যারাভাইস লস্ট কাব্যে আদি মানবদশ্পভির অর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন বে অতি সহজেই সেই কাব্যে মাহ্যবের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সহজে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্বের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তরা সেধানে হিংসা পরিভ্যাপ করে একত্রে বাস করছে ভাও বলেছেন, কিন্তু মাহ্যবের সঙ্গে ভাদের কোনো সান্ত্রিক সহজ নেই। তারা মাহ্যবের ভোপের জন্তেই বিশেব করে স্টে, মাহ্যব ভাদের প্রভূ। এমন আভাসটি কোধাও পাই নে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুথে জন্তনতা পশুপন্দীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সন্মিলিভ করে তুলছেন। এই অর্গারণ্যের যে নিভ্ত নিক্ঞটিতে মানবের প্রথম পিতামাভা বিশ্রাম করতেন সেধানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none; such was their awe of man:"—অর্থাং পশু পন্দী কীট পতক কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মাহ্যবের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সন্ত্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সলে মান্থবের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাভামিদং সর্বং বংকিক জগত্যাং জ্বগং—জগতে বা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশবের ঘারা সমারত করে জানবে, এই বাণীটির জভাব আছে। এই পাশ্চাভ্য কাব্য ঈশবের হৃষ্টি ঈশবের যশোকীত ন করবার জন্তেই; ঈশব সমুং দূরে থেকে তার এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মাছবের সক্ষেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সমন্ধ প্রকাশ পেরেছে অর্থাৎ প্রকৃতি মাছবের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্তে।

ভারতবর্ষও যে মাহাবের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রত্যুক্তরাকেই জ্যোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মাহাবের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মাহাব সকলের সক্ষে মিলিত হতে পারে! সে-মিলন মৃচতার মিলন নয় সে-মিলন চিত্তের মিলন, স্বতরাং আনক্ষের মিলন। এই আনক্ষের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও গীতার বে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্ববেগে চারি দিকের জনস্থন আকালের মধ্যে প্রবেশ করেছেঃ তাই রাম বিতীয়বার গোদাবরীয় গিরিভট দেখে বলে উঠেছিলেন, যত্র জ্বনা অপি মুগা অপি বন্ধবো মে। তাই সীতাবিজ্ঞেদকালে ভিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন বে, মৈথিলা তাঁর কর্কমলবিকীর্ণ জল নীবার ও ভূগ দিয়ে যে-সকল গাছ পাথি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণগলার মতো গলে বাচ্ছে।

েমঘদ্তে যক্ষের বিরহ নিজের তৃংখের টানে স্বভন্ত হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহ-তৃংখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-জরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মাহুযের হদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্মই প্রভূশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের তৃংখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাশ্বতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণাধী-হদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের গ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্থার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার স্থায়র্বন্তির নীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মামুষ তৃই রকম করে নিজের মহন্ত উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্রের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে। এক, ভোগের ধারা, আর-এক ধোগের ধারা। ভারতবর্ষ স্বভারতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজ্বলেই দেখতে পাই বেখানেই প্রস্কৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্ধস্থান। মানবচিন্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন ধেখানে স্বভারতই ঘটতে পারে সেই স্থ:নিটকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মাহ্যুবের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই, এখানে চাব্ধ চলে না বাসও চলে না, এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত সেই সমন্তই এখানে মুধ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মাহ্যুব আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মাহ্যুব জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মাহ্যুব জহুতব করে, এইজ্বন্তেই তা পূণ্যস্থান।

ভারতবর্ধের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ধের বিদ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ধের যে নদী-গুলি লোকালয়সকলকে অক্ষরধারায় শুলু দান করে আসছে তারা সকলেই পূণ্য-সলিলা। হরিষার পবিত্র, স্থবীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গন্ধার মধ্যে যম্নার মিলন পবিত্র, সম্ভের মধ্যে গন্ধার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দারা মাছব পরিবেটিত, যার আলোক এসে ভার চন্ত্রকে সার্থক করেছে, বার উদ্ভাগ ভার সর্বাদে প্রাণকে শুক্তিত করে তুলছে, যার লাগে তার অভিবেক, যার অন্ধে তার জীবন, বার অপ্রভেদী বহুত-নিকেতনের নানা যার দিয়ে নানা দৃত বেরিয়ে এসে শব্দে গছে বর্ণে ভাবে বাছবের চৈতক্তকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ণ সেই প্রকৃতির রখ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্ত ওতপ্রোভ করে প্রদারিত করে দিয়েছে। । অগৎকে ভারতবর্ণ পূজার যারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের যারা ধর্ণ করে নি, ভাকে উদাসীক্তের যারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইবে দ্বে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সক্তে পবিত্র বোগেই ভারতবর্ণ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্বের তীর্থসানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিভালাভ করা কেবল বিভালরের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিভালরে বার, এরন কি উপাধিও পার, অবচ বিভা পার না। তেমনি তীর্থে অনেকেই বার কিন্তু তীর্থের বর্ধার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। বারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেব পর্যন্তই তাদের বিভা পূঁথিগত ও ধর্ম বাহ্ম আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে বায় বটে কিন্তু বাওয়াকেই তারা পূণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুত্তণ আছে বলেই করনা করে, এতে মাহুবের লক্ষ্য ল্রন্ত হয়, বা চিন্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নাই করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিন্তুলক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নির্ব্যক্ষ বাহ্মিকতা ডভই বেড়ে উঠেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই তুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরস্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর অলে স্থান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপূক্ষের পারলৌকিক সন্পতি ঘটার সন্ভাবনা আছে এ-বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ-বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রনা করি নে। কিছ অবগাহন স্থানের সময় নদীর জলকে যে-ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির ঘারা সর্বাদ্ধে এবং সমন্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্ত ভরল পদার্থ বলে সাধারণ মাহুবের যে একটা সুল সংস্থার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাহ্বিকতার ঘারা অর্থাং চৈতন্তময়তার ঘারা সেই জড় সংখ্যারকে সে-লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জল্ঞে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র ভার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্ন সংশ্রব ঘটে নি, তার সক্ষে ভার চিন্তের বোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্ত ভার চেতনাক্ষে একভাবে স্পর্ণ করেছেন। নেই

স্পর্শের দ্বারা দ্বানের জ্বল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার **চিডেরও মোহপ্রদেশ** মার্জনা করে দিচ্ছে।

আরি জল মাটি আর প্রভৃতি সামগ্রীর অনম্ভ বহুন্ত পাছে অভ্যাসের বাবা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে বার এই জন্তে প্রভ্যাই নানা কর্মে নানা অহুঠানে ভাদের পবিত্রতা আমাদের অরণ করবার বিধি আছে। বে-লোক চেতনভাবে ভাই অরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের বোগ এ-কথা বার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে সে-লোক প্র একটি মহং সিদ্ধি লাভ করেছে। আনের অসকে আহারের অরকে প্রশ্না করবার যে শিক্ষা সে মৃচভার শিক্ষা নয় ভাতে কাড়ম্বের প্রশ্রম হয় না; কারণ, এই সমন্ত অভ্যন্ত সামগ্রীকে ভূক্ত করাই হচ্ছে কাড়তা, ভার মধ্যেও চিত্তের উবোধন এ কেবল চৈতক্তের বিশেষ বিকাশেই সন্তর্থব । অবক্ত, যে-বাক্তি মৃচ, সভ্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থুল বাধা আছে, সমন্ত সাধনাকেই সে বিকৃত্ত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভূল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ-কথা বলাই বাছল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মংস্ত মাংস আহার একেবারে পরিত্যাপ করেছে—পৃথিবীতে কোধাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মামুবের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমির আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই বে আমিব পরিভ্যাগ করেছে সে রুচ্ছুত্রত সাধনের জক্তে নয়, নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্থোপদিট পুণ্যলাভের জক্তে নয়। ভার একমাত্র উদ্দেশ, জীবের প্রতি হিংসা ভ্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের দক্ষে জীবের বোগদামঞ্চল নট হয়। প্রাণীকে বদি আমর। খেরে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বদে দেখি তবে কথনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুক্ত করে দেখা অভ্যন্ত হয়ে যায় বে, কেবল আহারের জন্ত নয়, তথমাত্র প্রাণিহত্যা করাই আমোদের অভ্যন্ত থারে এবং নিদারুণ অহৈতৃকী হিংসাকে জলে স্থলে আকালে গুহায় গৃহ্বরে দেলে বিদেশে মাহুর ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই বোগলপ্রতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ব সাম্প্রকে রক্ষা করবার করে চেটা করেছে।

মাহবের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দ্বে অগ্রসর হরেছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মাহথ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগডের সর্বত্তই নিম্নাকে দেখতে পাছে। বতকণ পর্বন্ধ তা না দেখতে পাছিল ততকণ পর্বন্ধ তার জ্ঞানের সম্পূর্ব সার্বক্তা ছিল না। ভতক্ষণ বিশ্বচনাচরে সে বিচ্ছিন হরে বাস করছিল—সে দেখছিল জ্ঞানের নিরম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই কচ্চেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে বেন জগতে একখরে হরে ছিল। কিছু আজ তার জ্ঞান আৰু হতে অণুত্য ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের বোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ব বে-লাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বত্রস্থাপ্তের সম্পে চিন্তের বোগ, স্বাস্থার বোগ, স্বর্থাৎ সম্পূর্ণ বোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নর, বোধের বোগ।

পীতা বলেছেন

ইজিরাণি পরাণ্যাহরিজিয়েতাঃ পরং মনঃ, মনসম্ভ পরাবৃদ্ধিগোবৃদ্ধোপরতন্ত্র সং ।

ইন্সিরাপকে আঠ পদার্থ বলা হরে থাকে, কিন্ত ইন্সিরের চেরে মন প্রেট, আবার মনের চেরে বৃদ্ধি শ্রেট, আর বৃদ্ধির চেরে থা প্রেট তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের বারা বিশের শক্ষে আমাদের বোপসাধন হয়, কিছ সে বোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেরে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের বারা বে জ্ঞানয়র বোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিছ জ্ঞানের বোগেও সম্পূর্ণ বিজ্ঞের দূর হয় না। মনের চেয়ে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের বারা বে চৈডক্তময় বোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই বোগের বারাই আমরা সমন্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি বিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের-চেরে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দারা অভ্যন্তব করা ভারতবর্বের সাধনা।

শতএব বদি শামরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারত-বাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষা হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্সিরের শিক্ষা নয়, কেবল জানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে শামাদের বিভাগরে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্থল-কলেকে পরীক্ষার পাস করা নয়, আমাদের বর্ধার্থ শিক্ষা জ্পোবনে; প্রকৃতির সঙ্গে মিলিভ হয়ে, তপস্থার বারা পবিত্তা হয়ে।

আমানের ছুল-ক্লেণ্ডেও তপতা আছে কিছ সে মনের তপতা, জানের তপতা। বোবের তপতা নয়।

আনের ভগভার মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। বেসকল পূর্বসংভার আমাদের মনের ধারণাকে এক-বোঁকা করে রাখে ভাবের ক্রমে ক্রমে পরিভার করে দিছে হয়। বা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রভ্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নির্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই দার্থক তাকে তার যাধার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপশ্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা; প্রবৃত্তি অসংষত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না স্বতরাং বোধ বিক্বত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেম দেখি, সে জিনিসটা সত্যই প্রেম বলে নয় আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এই জন্মে ব্রহ্মচথের সংঘমের ছারা বোধশক্তিকে বাধামূক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশুক। ভোগবিলাদের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মৃক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষ এবং বিচারবৃদ্ধিকে সামগ্রন্থপ্তত করে দেয় ভার ধাকা থেকে বাঁচিয়ে বৃদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

বেধানে সাধনা চলছে, বেধানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, বেধানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, বেধানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবৃদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিছা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছান, কাওজ্ঞান-বিহীনের ত্রাশামাত্র। কিন্তু দে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সভ্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সভ্যই নয়। অবশ্ব, যা সকলের চেয়ে শ্রের তাই বে সকলের চেয়ে সহজ্ব তা নয়, সেই জন্মেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সভ্যের প্রতি শ্রন্ধা করা। টাকা জিনিস্টার দরকার আছে এই বিশাস ধধন ঠিক মনে জন্মায় তথন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ ধধন বিভাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রন্ধা ২রেছিল তথন সেই বিভালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উদ্ভিয়ে দেয় নি। তথন তপত্রা আপনি সভ্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সভ্যের প্রতি দেশের লোকের প্রদা যদি জরে। তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এই রকম তপজার স্থান। এই রকম বিদ্যালয় যে অনেক-গুলি হবে আমি এমনতবো আশা করি নে। কিন্তু আমরা বধন বিশেষভাৱে আতীর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্তে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তথন ভারতবর্তের বিভাগর বেমনটি হওর। উচিত অস্কৃত ভার একটিমাত্র আহর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিক্লমভাবের আন্দোলনের উধের্ণ জেগে ওঠা ধরকার হরেছে।

স্তালনাল বিভাশিকা বলতে মুরোপ বা বোবে আমরা বদি ভাই বৃধি তবে তা নিভান্তই বোঝার তুল হবে। আমাদের দেশের কডকগুলি বিশেষ সংখ্যার, আমাদের আতের কডকগুলি লোকাচার, এইগুলির বারা দীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিযানকে অত্যুগ্র করে ভোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ভাশনাল শিকা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়ভাকে আমরা পরম পরার্থ বলে পৃত্তা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়ভা—ভূমৈব স্থাই, নারে স্থাইতি, ভূমাদ্বের বিজিক্তা-দিভব্যা, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়ভার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাখা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সুমাজের নানাদিক্কে অধিকার করে নিষেছিল সেই ছিল আমাজের ক্লাশনাল সাধনা। সেই সাধনা বোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শরীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্রের ছারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাজের লক্ষ্য না হয়, মিলনের ছারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্থকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে শীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অবন্যসংকূল ভারতবর্বে আমাদের আর্ব পিতামহের।
প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে যুরোপীয়দল ঠিক তেমনি করেই নৃতন
আবিষ্কৃত মহানীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ
অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূথওসকলকে অহুবতাঁদের অন্তে অহুকূল করে নিয়েছেন।
আমাদের দেশেও অগন্তা প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত
ছুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপধার্দী করে তুলেছিলেন।
পূর্বতন অধিবাদীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তথনও বেমন হয়েছিল এখনও তেমনি
হয়েছে। কিন্তু এই ছুই ইতিহাসের ধারা বদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে
প্রবাহিত হয়েছে তব্ একই সমুত্রে এসে পৌছোর নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্তা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইক্রজালের মডো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের স্ফাট হয় নি তা নম কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অকীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের বারা বিনুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের বারা সার্থক হয়েছিল, বা বর্ষরের আবাস ছিল ভাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বন্ধও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভ্যার উপলব্ধি বারা এই অরণ্যগুলি পুণাস্থান হয়ে ওঠে নি। মাহুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রাকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নৃতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে করে নিতেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভাতার বাইবে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃত্ত নিদর্শন—এই নগরস্থাপনার বারা মাহুম্ব আপনার স্বাতয়্রের প্রতাপকে অল্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই হিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মাহুম্ব নিধিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শাস্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জ্বানাতে চাই হে, মান্ন্র্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে ভালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখার আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ভালেপালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দের। ভার যে-শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে ভাকেসেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, স্কৃতরাং সকল শাখারই ভাতে মঙ্গল।

মাহ্নবের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগৃঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অভ্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমন্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় ধরিদ্ধারকে খুশি করে দেবার ছ্রাশা একেবারেই রুথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা অভিজ্ঞাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে ক্তরিম উপায়ে তাকে সংকৃচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিক্বত পা পেরছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ অবরদন্তি ঘারা নিজেকে বুরোপীয় আদর্শের অভ্নগত করতে গোলে প্রক্নত বুরোপ হবে না, বিক্বত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ-কথা দৃচরপে মনে রাধতে হবে, এক জাতির সঙ্গে জাতির জহুকরণ জহুসরপের সম্ম নয়, আদান-প্রদানের সম্ম। আমার বে-জিনিসের জভাব নেই তোষারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে ভোষার সন্দে আষার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে ভোষাকে সমকক্ষতাবে আষার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ হয়ি থাটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিসিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সন্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, বে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সভাট की। সে সভা প্রধানত বণিগ্রন্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয় ; সে সভ্য বিশ্বলাগতিকভা। সেই সভা ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিবদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হরেছে। বৃদ্ধদ্বে সেই সভ্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিভাব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্তে তপস্তা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ ফুর্গতি ও বিক্রতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্বের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সভ্যক্তেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সভা হচ্ছে জ্ঞানে অহৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্ত্রী এবং কর্মে বোপদাধনা। ভারতবর্ষের অস্করের মধ্যে যে উদার তপক্তা গভীরভাবে সঞ্চিত হরে রয়েছে, সেই তপক্তা আৰু হিন্দু মুদলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীকা করছে; দাসভাবে নয়, কড়ভাবে নয়, সান্তিকভাবে, সাধক-ভাবে। ষডদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃধ পেতে হবে, অপমান সইতে हरत, उछित्रन नानामिक थ्याक चात्रारमय वायःवाद वार्थ हर्छ हरत। जम्म हर्ग, বন্ধজ্ঞান, দৰ্বজীবে দল্গা, দৰ্বভূতে আন্মোপদন্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাৰন্ধণে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সভ্য করে ভোলবার জন্তে অফুলাসন ছিল; সেই অফুলাসনকে আৰু বদি আমরা বিশ্বত না হই. আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অফুশাসনের যদি অফুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাজ অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনভাকে বিনুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবিশতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামগ্রন্থ নাই করে প্রবিশতা নিজেকে স্বত্য করে দেখার বলেই তাকে বড়ো মনে হয় কিছ আসলে সে কুর। তারতবর্ষ এই প্রবিশতাকে চার নি, লে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিষিক্ষের সন্দে বোগে, এই বোগ অহংকারকে মুর করে বিনয় হয়ে। এই বিনয়তা একটি আখ্যান্মিক শক্তি, এ তুর্বল স্বভাবের অধিগ্রামা নয়। বাছুর বে প্রবাহ নিত্য,

শাস্তভার ছারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এই জপ্তেই ঝড় চিরদিন টি কতে পারে না, এই জপ্তেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ ছানকেই কিছুকালের জন্ত কুরু করে, আর শাস্ত বাছ্প্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেটন করে থাকে। বথার্থ নম্রতা, হা সাত্তিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংখ্যের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দৃর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্তেই ভগবান বিশু বলেছেন যে, যে বিনম্ন সেই পৃথীবিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠিনের অধিকার একমাত্র তারই।

## ছুটির পর

#### শান্তিনিকেতন ত্রন্ধবিদ্যালয়ে

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এবানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা বে এইরপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্ত নয়—কর্মের সঙ্গে ধোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে বলি এই বকম দূরে না বাই তবে কর্মের বথার্থ তাংপর্য আমরা ব্যতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিট ছয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তথন মাকড়সার জালের মডো আমাদের চারদিক থেকে এমনি আছের করে ধরে বে তার প্রকৃত উদ্দেশ্ত কী ভা ব্যবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এই জন্ত অভ্যন্ত কর্মকে পুনরায় নৃতন করে দেখবার স্থ্যোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে বাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্ত নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রথর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মূটে-মজুরের মতোই সর্বাক্তে কারখানার মনিবকে বদি দেখে আসতে পারি ভবে তাঁর সান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে বদি দেখে আসতে পারি ভবে তাঁর সালে আমাদের কাজের বোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপভ্যের হাত এড়াতে গারি, ভবেই কাকে আমাদের আনন্দ করে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই শামিল হরে উঠি। আজ ছুটির শেবে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এলে পৌছেছি। এবার কি আবার নৃতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেবছি না? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে লান হরে গিয়েছিল তাকে পুনরার উজ্জল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না?

এ আৰশ কিনের বন্তে? এ কি সফলতার মৃতিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে বে, আমরা বা করতে চেরেছিল্ম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আফুরীতির গ্রায়ভবের আনন্দ?

ভানয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ভূবে থাকলে মান্ত্র কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির পর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে বধন আমরা দেখি তথন কর্মের চেরে বছগুণে বড়ো জিনিস্টিকে দেখি। তথন বেমন আমাদের অহংকার দ্ব হয়ে বায়, সম্রমে মাথানত হয়ে পড়ে, তেমনি আর একদিকে আনন্দের আমাদের বক্ষ বিক্ষারিত হয়ে ওঠে। তথন আমাদের আনন্দময় প্রাকৃকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আক্ষালনকে দেখি না।

এখনকার এই বিভালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেটা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল যাত্র। কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, আৰু কবানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে যারা? কেবল মন্ত একটা ইতুল ভৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল শেলুম? তা নয়।

এই চেটাকে বড়ো করে দেখা, এই চেটার ফলকেই বড়ো ফল বলে পর্ব করা সে
নিভান্তই ফাঁকি। মকল অফুচানে মকল ফল লাভ হর সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌল
ফল মাত্র। আসল কথাটি এই বে, মকল কর্মের মধ্যে মকলময়ের আবির্ভাব আমাদের
কাছে স্পাই হরে ওঠে। বদি ঠিক আরপার দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মকল কর্মের উপরে
সেই বিশ্বমক্ষলকে দেখতে পাই। মকল অফুচানের চরম সার্থকতা তাই। মকল
কর্ম সেই বিশ্বম্যাকে সভাদৃষ্টিতে বেথবার একটি সাধনা। অলস বে, সে তাঁকে
দেখতে পায় না। নিক্তম বে, ভার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আক্ষম। এই অস্তই কর্ম,
নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের পৌরব থাকতে পারে না।

বদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণমন বিশ্বক্মাক্ষেই লাভ করবার একটি নাধনা তাহলে কর্মের মধ্যে বা কিছু বিশ্ব অভাব প্রতিকৃলতা আছে তা আমাদের হতাল করতে পারে না। কারণ, বিশ্বকে অভিক্রম করাই বে আমাদের সাধনার অজ। বিশ্ব না থাকলে বে আমাদের নাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তথন প্রতিকৃলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভরে আমরা ব্যাকৃল হরে উঠি নে; কারণ, কর্মকলের

চেয়ে আয়ও যে বড়ো ফল আছে। প্রতিক্লতার লক্ষে লংগ্রাম করলে আমরা ফড-কার্য হব বলে কোমর বাধলে চলবে না, বস্তুত ক্ষতকার্য হব কি না তা জানি নে, কিছু প্রতিক্লতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অস্তরের বাধা কয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভল্মমৃক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং লেই দীপ্তিতেই, বিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তার প্রকাশ উল্পুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও যে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি করনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে জ্ল বুরবে ও অপমানিত করবে। আনন্দিত হও যে, তৃমি যে-বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে-ব্যক্তি আগুন জালতে চায়, সে-ব্যক্তির কাঠ পুড়ছে বলে তৃঃথ করলে চলবে কেন? যে-ক্রপণ শুধু শুছ কাঠই ন্তৃপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্মের সমন্ত বাধাবিশ্ব সমন্ত অভাব অসম্পূর্ণ-তার মধ্যে আজ্ব আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তার দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ শুক্কতা আদে, ভরা জোরারের জলের মতো সমস্ত পম্পম করতে পাকে। ডাকাডাকি ইাকাইাকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তথন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে ফলর হয়ে ওঠে—যেমন ফলর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমগুলী! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ংকর উগ্রম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাক্ষলররূপ দেখে উদ্ধৃত চেষ্টাকে প্রশান্ত করে। কর্মের উদ্বা আক্ষেপকে সৌন্দর্মে মণ্ডিত করে আচ্ছের করে দেব। আমাদের কর্ম—মধু জৌং, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজ্ঞঃ—এই সমন্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

# বৰ্তমান যুগ

আমি প্রেই একটি কথা ভোষাদিগকে বলেছি—ভোষয়া বে এই সমরে অন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ ভোষাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। ভোষরা আন না এই কাল কত বড়ো কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রাক্তর আছে। হাজার হাজার লভান্ধীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতান্ধী খুব অরই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নর, পৃথিবী কুড়ে এক উদ্ভাল তরক উঠেছে। বিষমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেরেছে—স্বাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্থার ত্যাগ করবার জন্ত সকল প্রকার অন্তায়েকে চুর্ণ করবার জন্ত মানবমাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নৃতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বুক্ষ বেমন করে ভার দেহ হতে গুদ্ধ এবড়ে কেলে নব পরবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্ত ব্যাক্ল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণভার আসাদ পেরেছে একে এখন কোনোমতেই বাইরের শক্তি খারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিসটা সহসা আমানের চোধে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অন্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আব্দ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে একটা তুমূল আন্দোলন উপস্থিত, বাকে আমরা পলিটিক্স (Politics) বলি। ভাকে यত राष्ट्रा करवह राषि ना रकन, स्म निভाश्चहे वाहिरवद क्रिनिम । जामाराहद আত্মাকে কিছুতে যদি জাপরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নর। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রাক্তর থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোধে ধরা भएट नाः, भनिष्क्रित्मत ठाकनारे चामात्मत ममच ठिख्यक चाकर्य करत्य । উপরকার তরদটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোভটাকে দেখি না। কিন্তু বন্ধত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মন্ত নাড়া দিয়েছেন, এই ভো বিংশ শতানীর বার্তা। বিশাস করো, অভ্নত্তব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশের ভিতর দিয়ে আৰু এই ধর্মের বৈছাতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আৰু বে-কোনো ভাপদ সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, ভার পক্ষে এমন অফুকুল সময় আর আসবে না। আৰু কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন ? তব্রা কি ছুটবৈ না ? षाकाण हरछ वयन वर्षण हम्, ह्यांटी वर्षण विश्वादन यस बनामम बनन कदा खाह्य, बाल পूर्व हात्र भारते। পृथिवीएक बाक त्रभारतहे कारता सक्रालव बाबाव भूद इएक क्षष्ठ हार चाहि, त्रवात्मरे छ। कन्यात निर्मिर्ग हार छेठेर । नार्वकछ। चान সহক হয়ে এসেছে; এমন স্থাবোগকে বার্থ হতে দিলৈ চলবে না। ভোমরা আপ্রমাবাদী

এই ওভবোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোলো। প্রস্তরের উপর দিয়ে অলপ্রোত বেষন করে বহে বায়, সেধানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমারের হলয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ বেন বহে না যায়। ঈশরের প্রসাহস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হ্বার সময় এখানে এনে একবারটি বেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি বেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমারের এই ক্ল আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর বেখানে যে-কোনো ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আহে মকল-বারিতে আজ পূর্ণ হ'ক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে দিও না। এখানে কি শুধু তৃচ্ছ কথায় মেতে হিংসা বেষের মধ্যে থেকে ক্লে ক্রে থার্থ নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মৃথস্থ করে পরীক্ষা পাস করে ফুটবল থেলে এতবড়ো একটা জীবনকে নিংশেষ করে দেবে? কখনোই না—এ হড়ে পারে না। এই মৃগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ ককক। তপস্তার বারা ক্ষমর হয়ে ভোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রম-বাস ভোমাদের সার্থক হ'ক। তোমরা যদি মহুয়ত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে ভোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভালো করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখো। বর্তমান কালের একটি স্থবিধা এই, বিশের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অমুভব করছে। পূর্বে একস্থানে ভরক উঠলে অন্ত স্থানের লোকেরা ভার কোনোই থবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বত্য ছিল। এক দেশের থবর অন্ত দেশে গিরে পৌছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সেদিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে ভরক উঠলে সেই ভরক শুধু দেশের মধ্যে না, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মভো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সভাকে আকড়ে ধরবার যে মহা নির্বাতন ভাকে আনায়াসেই গছ করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদন। এসে লোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই ভো মহা স্থ্যোগ। এমন দিনে আশ্রম-বাসের স্থ্যোগকে হারিও না। জীবন যদি ভোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—কভি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত করে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ভাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ ছ্যেথ করে না, ছ্যেথ ক্লোর ব্যর্থকার, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই খাল্লম বধন প্রস্তুত হতেছিল, বুক্গুলি বধন ধীরে ধীরে খালোর দিকে মাধা ভূলে ধরছিল, তথনও নৃতন যুগের কোনোই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌছোর নি। পঞ্চাতসারেই আশ্রমের ধবি এই বুগের জন্ত আশ্রমের রচনাকার্বে নিবৃক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্বমন্দিরের খার উদ্ধাটিত হয় নি, শব্দ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি ৷ বিংশ শতাব্দীর ক্ষ বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি বে এক বিপুল আছোজন করছিলেন, ভার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের হার উদ্যাটিত হল-আমানের কী পরম সৌভাগ্য। আল বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে পেলে किছुতেই চলবে না। आब প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, ছ দিনের জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস স্বামরা দকলে একত হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো বাজার বখন আগমন হয় তাঁকে দেশবার অস্ত বখন পথে বাহির হয়ে জাসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বল্পে দেহকে সক্ষিত করি। আছ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সন্মুখে গাঁড়িয়েছেন। নভ করো উদ্বভ মন্তক। দূর করো সমস্ত বর্বের সঞ্চিত व्यविक्ता । यनत्क एख करद राजाला । भाग्न १७, भविज १७ । जाद हदरा लागा করে গুছে কেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—মঞ্চল করুন, মঞ্চল क्क्रन, भक्क क्क्रन ।

#### ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে বেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই বে শাস্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই শৌবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে বেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তামশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লর রাজ্যের কথা কোদিত করে রেখে যান। কিছ এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঝতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি।

মহর্ষি তার জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিছ সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ভাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিছ সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফুলটি ধরে, সে এই সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্তান্ত সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্তে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেন্তা করতে হয় নি, চেন্তা করতে হয় নি, চারিদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্ করতে হয় নি। এ তার জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনাআপনি উদ্ভির হয়ে উঠেছে। এই জন্তেই এর মধ্যে এমন একটি স্থাপক্ষ, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে পেছে। এই জন্তেই এর মধ্যে এমন একটি স্থাপক্ষ, এমন একটি ম্যুস্ক্য। এই জন্তেই এর মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ্ঞ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী ? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারিদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চক্রস্থ-গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আছের হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে বতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণপদ্ধ ফুল ফল নিজের সমন্ত বিচিত্র আবোজন নিয়ে সম্পূর্ণ মৃতিতে আবিভূতি হয়। কোনো বাধার মধ্যে ভালের ধর্ব হয়ে পাকতে হয় না। চারিদিকে বিবাক্তিত এই অবাধ প্রকাশ এবং ভার মাঝধানটিতে শাভং শিবমবৈতম্-এর তৃই সন্ধ্যা নিভ্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। পারত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিবদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, অবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বংসরের পর বংসর, সেই নিভূতে সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কুলনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আন্তামের মধ্যে থেকে ছটি হ্বর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির হ্বর, একটি মানবান্থার হ্ব । এই ছটি হ্বরধারার সংগ্রের মুখেই এই তীর্থটি হাপিত। এই ছটি হ্বরধারার সংগ্রের মুখেই এই তীর্থটি হাপিত। এই ছটি হ্বরই অতি প্রাতন এবং চিরদিনই নৃতন। এই আকাশ নিরস্কর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্বাবর্ডের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতান্ধী পূর্বেও চিত্তের গভীরভার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিক্ষকতার মধ্যে নিবিট হয়ে ছায়া এবং আলো ছই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্লচাত্রী আমাদের বনবাদী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন বেদিন তারা সরস্কতীর হূলে প্রথম কৃটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, বার ঘারা সমস্ত শৃদ্ধকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই শ্বহিণিভামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দানী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চাবিত হচ্ছে সেও কত মুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোহদি, পিতা নোবাধি, নমক্তেহন্ত—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ব এবং কত পুরাতন। বে-ভাষার এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আৰু প্রচলিত নেই কিছু এই বাক্যটি আৰও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভবে ব্যগ্রতায় এবং বিনভিতে পরিপূর্ব হয়ে বয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চির্বিদনের আশা এবং আশাস এবং প্রার্থনা ঘনীভৃত হয়ে রয়ে গেছে।

সভাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম, এই অভান্ত ছোটো অখচ অভান্ত বড়ো কথাটি কোন্ স্থদ্ব কালের ! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গতের মধ্যে গুপ্ত ছিল, দে ভূমিষ্ঠও হয় নি । কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি আন্তও এই বাণীকে নিঃশেব করতে পারে নি ।

অনতোমা নন্ধনর, ভমলোমা জ্যোতির্গমর, মুক্টোর্মামুডংগমর—এড বড়ো প্রার্থনা বেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছুদিড হরে উঠেছিল নেম্নিনকার ছবি ইভিছানের দূর্বীক্ষণ বারাও আৰু প্রান্তন পোচর হরে ওঠে না। অক্ষ্ণত এই প্রান্তন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবান্ধরি সমন্ত প্রার্থনা পর্বাপ্ত হরে রয়েছে। ে একদিকে এই প্রাতন আকাশ, প্রাতন আলোক এবং তক্ষভার মধ্যে প্রাতন জীবনবিকাশের নিত্য নৃতনতা, আর-একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন প্রাতন বাণী, এই ছুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই চুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন বিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে খ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ব তার সমন্ত পবিত্র শান্তের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী, ও ভূভূবিঃ বঃতংশবিত্রবরেণ্যং ভর্গোদেবক্ত ধীমছি, ধিয়োধোনঃ প্রচোদয়াং।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ স্ব্যোতিছলোক, স্বার একদিকে স্বামাদের বৃদ্ধিবৃদ্ধি, স্বামাদের চেতনা—এই তৃইকেই বার এক শাস্তি বিকীর্ণ করছে, এক তৃইকেই বার এক স্বানন্দ যুক্ত করছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং স্বাপনার বৃদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলন্ধি করবার মন্ত্র ভাই গায়ত্রী।

ধারা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জ্বানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গাঁয়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্রকণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভূতে মান্ত্রের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে করে, বরেণ্যং ভর্মা, সেই বরণীয় ভেজকে ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র—কিন্ত এই মন্ত্রটি মহবির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অফ্সরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাষতই জলকে আত্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাষতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃশুদ্রের জন্ম কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিরেই থামিয়ে রাখা বায় না তেমনি মহর্ষির হৃদর একদিন তাঁর যৌবনারছে কী অসম্ব ব্যাকুশতার ক্রন্দন করে উঠেছিল সে-কথা আপনারা সকলেই জানেন।

শে জন্দন কিসের ? চারদিকে তিনি কোন্ বিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাছিলেন না ? যথন আকাশের আলো তাঁর চোথে কালো হরে উঠেছিল, যথন তাঁর পিতৃগ্তের অতৃল ঐপর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভষের গৌরব তাঁর মনকে কোনো-মতেই শান্তি দিছিল না, তথন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হলরের সুধা মেটে ভা তিনি নিজেই বৃক্তে পারছিলেন না।

ভোগবিলালে তার অকচি করে পিরেছিল এবং তার ভক্তিবৃদ্ধি নিজের চরিতার্থতা থবেবন করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নর। কারণ অক্তিবৃদ্ধিকে তুলিরে রাখবার আরোজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না । বে দিলিমার সঙ্গে তিনি ছারার মতো সর্বলা খুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানখান পূজা-অর্চনা নিরেই তে। দিন কাটিরেছেন, তাঁর সমন্ত ক্রিরাকলাশেই শিশুকাল থেকেই মহর্বি তাঁর নজের সকীছিলেন। বখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, বখন ধর্মের জন্ম তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যন্ত পথেই তাঁর সমন্ত মন কেন ছুটে গেল না । ভক্তিবৃদ্ধিকে ব্যাপ্ত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিক্টেই ছিল।

তার ভক্তিকে বে এই দিকে তিনি কথনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি বখন বিভাগরে পরীক্ষা দিতে বেতেন পথিমধ্যে দেবীমন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভূগতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরশতীর পূজা করেছিলেন বে সেবার পূজার দিনে শহরে সাঁদাকুল ভূর্গত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেদিন শ্বশানঘাটে পূর্ণিয়ার রাভে তাঁর চিন্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই সকল চিরাভান্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তার ভ্রুতার জল বে এদিকে নেই তা ব্রতে তাঁকে চিন্তামান্ত করতে হয় নি।

ভাই বলছিল্ম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিরোজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁব ভাক পড়েছিল। তিনি লগতের মধ্যেই লগদীখরকে, অন্তরান্ধার মধ্যেই পরমান্ধাকে দর্শন করতে চেরেছিলেন। তাঁকে আর জিছুতে ভূলিরে রাখে কার সাধ্য! বারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চার তাদের নানা উপার আছে, যারা ভক্তির মধ্র রসকে আখাদন করতে চার তাদেরও আনক উপলক্ষ্য মেলে। কিন্তু বারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, ভাদের তো ওই একটি বই আর বিতীয় কোনো পদ্মা নেই। তারা কি আর বাইরে বুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিরে তাদের কি কোনোমভেই ভূলিরে রাখা যায়? নিধিলের মধ্যে এবং আক্ষার মধ্যে ভাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্ত এই অধ্যান্দ্রলোকের এই বিশ্বলোকের নন্দিরের পথ ভাঁর চারন্ধিকে বে পুথা হরে গিরেছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রশালীই বে সমাজে চারিন্দিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো ভাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। ভাঁর আন্ধানে-আশ্রর চাচ্ছিল, সে আশ্রের বাইরের থগুভার রাজ্যে সে কোবার পুঁজে পাবে !

াত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের বহুনাই জগদীখনকে দেশতে হবে, এই

কথাটি এতই অত্যন্ত সহল বে হঠাং মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁলাখুঁ লি কেন, এত কালালাটি কিসের জন্তে ? কিন্তু বরাবর মান্নবের ইভিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এনেছে। মান্নবের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্তে সহজেই প্রবৃদ্ধ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথার সে মূল কেজের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোখার দিরে পৌছোর তার ঠিকানা পাওয়া বার না। সে বাহ্নিকভাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করার যে অবশেষে একদিন আনে, বধন বা তার আন্তরিক, বা তার আভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভূলেই বায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারিদিকে এইজন্তে মুঠো কথন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে দূরে থেকে দূরে চলে বেতে থাকে। জ্রুমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের বে-সমন্ত সামগ্রী সে দেখে সেই-গুলিই তার সমন্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময় সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেবকালে এমন হয় যে অন্ত সমন্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বড়োয়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান বারা সেই অনেক দিনকার হারিরে যাওয়া সাভাবিকের জন্তে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বার জন্তে চারিদিকের কারও কিছুমাত্র দরদ নেই ভারই জন্তে তাদের কার। কোনোয়ভেই থামতে চার না। তাঁরা একমূহুর্তে ব্রুতে পারেন আগল জিনিসটি আছে অবচ কোথাও ভাবে কেবতে পাওরা যাছে না। সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিল অবচ কেউ ভার কোনো শোজ করছে না। জিজ্ঞানা করলে, হর হেলে উড়িয়ে দিছে, নয় জুদ্ধ হয়ে ভাকে আগভাত করতে আগছে।

এমনি করে যেটি সহজ, বেটি বাভাবিক, বেটি সভ্য যেটি না হলে নর, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশরের এই এক লীলা, বেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে ডিনি শক্ত করে তুলতে হেন। যা নিভান্তই কাছের ভাকে ডিনি হারিরে কেলতে হেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া বায়, পাছে পুঁলে বের করতে না হলে তার সমত তাংপ্রতি আমরা না পাই। বিনি আমানের অন্তর্গতার মতো এত সহজ আর কী আছে। তিনি আমানের নিয়াসপ্রখানের চেয়ে সহজ, তরু তাঁকে আমরা হারাই, সে কেবল তাঁকে আমরা পুঁলে বের করন বলেই। হঠাং বধন তিনি ধরা পড়েন, হঠাং বধন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, এই বে এইখানেই। আমরা ছুটে এসে বিজ্ঞানা করি, কই কোথার? এই বে ক্লরের ক্লরে, এই বে আব্লার আব্লার। বেখানে তাঁকে পাওরার বড়োই দরকার, লেইখানেই তিনি বরাবর বলে আছেন, কেবল আমরাই দ্বে দ্বে ছুটোছুটি করে মরহিল্ম, এই সহজ্ব কথাটি বোঝার অন্তেই, এই বিনি অত্যব্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাঝার বজ্ঞ এক-একজন লোকের এত কালার দরকার। এই কালা মিটিরে দেবার জন্তে ধধনই তিনি সাড়া দেন তথনই ধরা পড়ে বান। তথনই সহজ্ব আবার সহজ্ব হবে আলে।

নিষের রচিত ষটিল জাল ছেদন করে চিরম্ভন আকাশ চিরম্ভন আলোকের অধিকার খাবার ফিরে পাবার জন্ত মান্ত্রকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ ভাকাতে হয়েছে। কেউ বাধর্মের ক্ষেত্রে কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এট কাজে প্রবুত্ত হরেছেন। বা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্লিকের আবরণ থেকে মক্ক করবার জন্তে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে পিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অন্তর্গান करत मुक्ति नां कवा यात्र थहे विचारमंत्र खताया यथन मास्य यथ शाविरहित ज्यन বৃদ্ধদেব এই অভান্ত সহজ কথাটি আবিষার ও প্রচার করবার জন্তে এসেছিলেন বে. वार्बजां करत, नर्वभृत्ज प्रमा विचार करत, चश्चर त्थरक वामनात्क कर करत त्कनाल ভবেই মৃক্তি হয়। কোনো স্থানে পেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিডে আছতি দিলে वा यत्र फेक्टावन कवरण रव ना। अहे कथारि धनएक निकासरे गवन, किस अहे कथारिव ৰক্ষে একটি বাৰপুত্ৰকে বাৰণভাগে করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হরেছে, স্বায়ুষের हार्क अपि अरुरे कठिन हरव छैठिहिन। त्रिव्हितिव मर्था कातिनि नच्छनारवव षष्ट्रमागरन वथन वाक निषयभागनर वर्ष वरत भना हरत छैर्छिक, वथन छावा निर्वाद পণ্ডির বাইরে অন্ত আডি, অন্ত ধর্মপদ্মীদের স্থা করে ভাবের সম্বে একত্রে আছার বিছার वक क्वार्क्ट मेथरवर विस्थव अधिकात वस्त विद्या करविष्टन, वस्त विष्ट्रविद्य धर्मास्रकीन রিহুদি লাভিরই নিজৰ বভর সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন বিশু এই অভ্যন্ত সহজ क्थांि वनवात ज्या धरमिहानन दा, धर्म ज्यादात नामग्री, छनवान ज्यादात धन, भागभूग वाहित्वव कृत्विम विधि-नित्वत्यव अञ्भक्तमः , नकन माञ्चके क्षेत्रतव महान. মাছবের প্রতি স্বণাহীন প্রেম ও পরমেশবের প্রক্রি বিশাসপূর্ণ ভক্তির বাবাই ধর্মনাধনা হর; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিধান, অভবের দার পরার্ক্টেই প্রাণ পাওরা যায়। কথাটি এতই

অভ্যন্ত সরল বে শোনবানাজই সকলকেই বলতে হয় বে, হা, কিছ ভব্ও এই কথাটিকেই সকল বেশেই মাত্রৰ এতই কঠিন করে তুলেছে বে, এর ক্ষান্তে বিশুকে মক্ষ্যান্তরে সিম্নে তপত্তা করতে এবং ক্রেসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহমারকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মাছবের ধর্ম থণ্ড থণ্ড হবে বাহিরে ছড়িরে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের দিকে অথণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিরে গিরেছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্তে সমন্ত জীবন তাকে মৃত্যুসংকূল ফুর্মম পথ মাড়িরে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শক্রতা ঝড়ের সম্ক্রের মতো ক্ষ্ম হয়ে উঠে তাকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মাছবের পক্ষে বা ঘণার্থ স্বাভাবিক, বা সরল সত্য, তাকেই প্রতি অমুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মাছবের মধ্যে বারা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মনাজ্যে যে তিনজন মহাপুক্ষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিবাহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগন্ত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ দীমা থেকে মৃক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্বের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্বণের মতো সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্ত বাধাহীন আকাশে উন্মৃক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাল্ত কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের চূর্গম পথে কারা যে ঈশরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জল্পে নিজের জীবন-প্রামীশকে আলিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভূল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পট ব্যতে পারব। সে-প্রদীশটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বজ্লো হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্ দিগন্ধরে ছড়িয়ে পড়ে কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত লয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি বে অত্যন্ত একটি সহস্তকে পাবার বজে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিরে বসেছিল, সে-পথের চিহ্ন কোষাও দেখা বাছিল না। সেই বজে বেখানে সকলেই নিশ্চিত্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি ঘেন মন্তভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হরে লক্ষ্য স্থির করবার জন্তে চারিদিকে তাকাছিলেন, মধ্যাহের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমামর হয়ে উঠেছিল এবং ঐশর্ষের ভোগায়োজন তাঁকে মুগভৃঞ্জিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর রদয় এই অভ্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিরে দিকে দিকে মুরে

বেড়াচ্ছিল বে, পরমান্তাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, অগদীশরকে আমি অগতের মধ্যেই দেখন, আর কোথাও নর, দূরে নর, বাইবে নর, নিজের করনার মধ্যে নর, অক্ত দশহনের চিরাভ্যন্ত অড়ভার মধ্যে নর। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারিদিকে এড বাধাগ্রন্থ এড কঠিন হরে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁলতে হরেছে এত কারা কালতে হরেছে।

এ-কাল্লা বে সমন্ত দেশের কালা। দেশ আপনার চিরদিনের বে-জিনিসটি মনের ভূলে ছারিরে বনেছিল, তার জব্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে লে দেশ বাঁচবে কী করে। চারদিকেই বধন অসাড়তা তধন এমন একটি হৃদরের আবস্তুক বার সহজ্ঞাতেনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্চর করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমন্ত দেশের হয়ে বেদনা। বেধানে সকলে সংক্রাহীন হয়ে আছে সেধানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমন্ত দেশের আহাকে কিরে পাবার জব্যে একলা তাকে কালা জাগিয়ে তুলতে হয়, বোধহীনতার জব্যেই চারিদিকের জনসমাজ বে সকল কুলিম জিনিস নিম্নে অনাল্লানে ভূলে থাকে অসক কুধাত্রতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাছা তার মধ্যে নেই। বে-দেশ কালতে ভূলে গেছে, থোঁজবার কথা বার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাদা, একলা বোঁজা এই হচ্ছে মহন্তের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্তে যথন বিধাতার আঘাত এলে পড়তে থাকে তথন বেধানে চৈতন্ত আছে সেইখানেই সমন্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উল্লেখন আরম্ভ হয়।

আমরা বার কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকৈই খুঁজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াছিল, চারদিকে যে সকল সুল জড়ডের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিছিল, চৈতপ্ত না হলে চৈতক্ত আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকৃলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষয়ের একখানি ছিল্ল পত্র উড়ে এনে পড়ল। সক্ষভূমির মধ্যে পথিক বধন হতাশ হয়ে ঘূরে বেড়াছে তথন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে বেতে লেখে সে বেমন আনতে পারে তার ভৃকার অল বেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিল্ল পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিলে দিলে। সেই পথটি সকলের চেল্লে প্রশন্ত এবং সকলের চেনে সরল, বং কিঞ্চ অনুভ্যাংজনং, অগতে বেখানে বা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈত্তভ্যস্কপের কাছে গিয়ে পৌছেছে বিনি সমস্তকেই আছেল করে ব্যেছেন। ভার পর থেকে তিনি নরীপর্বত সমূত্রপ্রান্তরে বেধানেই খুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর ভার প্রিরতমকে হারান নি,—কেননা তিনি যে সর্বত্রই, আর তিনি যে আয়ার মাঝখানেই। বিনি আয়ার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই বাাপক ভাবে দেখতে পাবার কড হুখ, বিনি বিশাস বিশের সমস্ত বৈচিত্রোর মধ্যে রূপর্বন গীতগছের নব নব রহস্তকে নিভ্য নিভ্য জাগিয়ে ভূলে সমস্তকে আছের করে রয়েছেন তাঁকেই আয়ার অভ্যরতম নিভ্তে নিবিভ্তাবে উপলব্ধি করবার কড আনক।

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায় ত্রা। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে বোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্তের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার ছারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেরেছে শান্তিনিকেতন আপ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি এক লা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবং-পূজার উৎসর্গকরা সমন্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই ভরুশ্রেণী,—এই তুই এখানে মিলিত হয়েছে, ভূতৃরি বা এবং ধিয়া। এমনি করে গায়ত্তীমন্ত্র বেখানেই প্রত্যক্ষর ধারণ করেছে, ধেখানেই সাধকের মঙ্কলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে পেছে সেইখানেই পূণ্যতীর্থ।

আমরা বারা এই আশ্রমে বাস কর্বাহ্ন, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আল্ল উংসবের ভাদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিরে রেথে দাও বাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট বেমন তীক্ষ কুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নইই করে তার সভ্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও বেন ভেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রার্থিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল হিল্ল বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনক্ষমর সভ্যাটকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জল্পে প্রস্তুত হলে পারি। আমরা যে স্থাবার বে-অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই বেন ভাকে নই করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিন্তটি রয়েছে সে বেন আমাদের চিন্তকে উলোধিত করে ভোলে, বে-মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও বেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে বেতে পারি বে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বন্ধপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওবা এবং পাওয়া বে

একই কথা। আমরা বিদি নিজেকে না বিতে পারি ভাহলে আমরা পাবও না, আমরা বিদি এখান থেকে কিছু পোরে বাই এখন ভাগ্য আমাদের হর ভাহলে আমরা দিরেও বাব—ভাহলে আমাদের জীবনটি আপ্রবের ভকপরবের মর্মরঞ্জনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিয়ার মধ্যে আমরা মিশব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিত্তীর্ণ হব, আমাদের আনশ্ব এখানকার পথিকদের স্পর্ণ করবে, এখানকার অভিথিচের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে স্টেকার্ঘটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে ভারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মভো ধরা পড়ে বাব। বংসরের পর বংসর বেমন আসবে, শুতুর পর শুতু বেমন কিরবে, তেমনি এখানকার ভালবনে ফুল কোটার মধ্যে, পূর্বদিগস্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি চিরদিন ফিরে আসবে ভূরে ভূরে বড়োবে বে, ছে আনশ্বময় ভোমার মধ্যে আনশ্ব পেরেছি, ছে স্থার ভোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, ছে পবিত্র ভোমার গুল হন্ত আমার ফ্রায়বে স্পর্ণ করেছে; ছে অভ্যরের ধন ভোমাকে বাহিরে পেরেছি, ছে নাহিরের জীবর ভোমাকে অভ্যরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হুম্মানন্দ, আমরা বে ভোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করভে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। ভূমি আছাল, বিশ্বস্থাতে তুমি আপনাকে অজ্ঞ দান করছ। আমরা স্বার্থ নিরেই আছি, আয়াদের ভিক্কতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাপ, খত-উচ্ছেনিত चानत्मत्र मश त्यत्क छत्वन इत्त केंद्र ना। त्यरेक्टल कामात्र मत्क चामात्मत्र जिन হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দেররপের মধ্যে পিয়ে পৌছোতে পার্হছি নে. আমাদের ভক্তি তাই সহক্ষ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার বারা ভক্ত তারাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতৃবন্ধণ হয়ে তোমার দলে আমাদের মিলিয়ে বেধে বেন, আমরা তোষার ভক্তদের ভিতর দিলে ভোষাকে দেখতে পাই, ভোষারই স্ক্রপকে মাহবের ভিতর দিয়ে স্বের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে লান করেন, সে-লান মন্বলের উৎস খেকে আপনিই উৎসারিভ হয়, चानत्त्वत्र नियात्र (शरक चार्शनिष्टे बारव शर्फ, छाएव कीवन हाविक्रिक अक्नालाक ষ্ট করতে থাকে, সেই ষ্টে আনন্দের ষ্ট্র। এমনি করে তারা ভোরার সভ मिरमाहन। छारमय बीयान झाखि नारे, एक मारे, कि नारे, क्वा काहरी, क्वनहे পूर्नछ। इ:व वर्षन छोत्तव काषाछ व्यत्त छथनछ छोता होन करवन, व्यूष वर्षन जीत्मव वित्व बीटक छथन छ छोदा वर्षण करवन । ुक्षीत्मव मत्या मक्तमव अहे क्रण मधन त्रबंद्ध भारे, भानत्यत धरे ध्वकाम स्थन छेमनकि कवि छवन, दर महम महन भववनिष्

ভোষাকে আমহা কাছে পাই; ভখন ভোমাকে নিঃসংশয় সভারপে বিধাস করা আমানের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হদমের ভিতর দিয়ে ভোমার যে মধুমার প্রকাশ ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে ভোমার প্রশন্ন ম্পের বে প্রভিফলিত সিম্ব রশ্মি, সেও তোমার অগভাাপী বিচিত্র আজ্মদানের একটি বিশেব ধারা; ফুলের মধ্যে বেমন ভোমার গছ, ফলের মধ্যে বেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও ভোমার আক্সানকে আমরা বেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিস্থা-সরস তোমার অতি মধুব লাবণ্য খেন আমরা না দেখে চলে না বাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত বং নিরে বে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে তা বে দেখেছে সেই মুগ্ इसाह । अवःकः तात अकला (शतक सन धहे (मनकूर्नल मुख इस्ल नक्षिण ना हरे। বেধানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা নেই পুণাসংগমের তীরে নিভত বনজ্ঞায়ার আত্রম নিরেছি, মিলন-সংগীত এখনও দেখানকার স্থোদয়ে স্থাত্তে সেথানকার নিশীগরাত্তের নিভরতায় বেকে উঠছে। থাকতে থাকতে শুনতে শুনতে সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু স্থর মিলিরে বেতে পারি এই আশীর্বাদ করে।। কেননা লগতে যত হার বালে তার মধ্যে **এই स्वर्ट मराहार ग**ोद मर हाए। बिहा बिहान बामान बासूर वाषात और गान, ভক্তিবীণায় এই ভোমার অনুনির স্পর্ণ, এই সোনার ভারের মৃছ না।

৭ই পৌষ, রাজি, ১৩১৬

# চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্তকে উদ্ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে-কথাটি নৃতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগতা ক্লান্তিতে অবসন্ধ, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলার মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুবে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দ্বিতহাক্তে আত্করের মতো জগতের উপর থেকে অক্কারের ঢাকাটি আন্তে আন্তে খুলে দেয়। দেখি সমন্তই নবীন, বেন স্কেনকর্তা এই মৃহুর্তেই জগতেক প্রথম স্কৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকারের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেব হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আন্ধ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আন্ধকের ? এ যে কোন্ যুগারছে জ্যোতিরালোর আবরণ ছির করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনার আনতে পারে ?
এই দিনের নিমেষ্ট্রীন দৃত্তির সামনে ভরল পৃথিবী কঠিন হরে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে
লীবনের নাট্য আরম্ভ হরেছে এবং সেই নাট্যে অকের পর আকে কন্ত নৃতন নৃতন প্রাণী
ভাদের লীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিরেছে; এই দিন মাছ্রের ইভিহাসের
কন্ত বিশ্বভ শভালীকে আলোক দান করেছে, এবং কোখাও বা সিন্ধৃতীরে কোখাও
মকপ্রান্তরে কোখাও অরণ্যক্ষায়ার কন্ত বড়ো বড়ো সভ্যভার ক্রম এবং অন্তান্তর কোখাও
মকপ্রান্তরে কোখাও অরণ্যক্ষায়ার কন্ত বড়ো বড়ো সভ্যভার ক্রম এবং অন্তান্তর কেল
বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অভিপুরান্তন দিন বে এই পৃথিবীর প্রথম ক্রমমূহর্তেই
ভাকে নিজের শুল্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিরেছিল, সৌরক্রগতের সকল
গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিরেছিল। সেই অভি
প্রাচীন দিনই হাশ্তমুখে আরু প্রভাতে আরাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়ন্তর্শন
বালকটির মডো এসে দীভিয়েছে। এ একেবারে নবীনভার মূর্ভি, সঞ্চোক্রান্ত শিশুর
মডোই নবীন। এ যাকে স্পর্ণ করে সেই ভখনই নবীন হরে ওঠে, এ আপনার গলার
হারটিতে চির্যোবনের স্পর্ণমণি বুলিরে এসেছে।

এর মানে কী ? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিভ্য সামগ্রী। প্রাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিরে ছায়ার মতো আসছে বাছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে বাছে, একে কোনোমতেই আছের করতে পারছে না। জরা মিখ্যা, মৃত্যু মিখ্যা, কর মিখ্যা। তারা মরীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্যু নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্প্রান্তরের অন্তর্মানে বিলীন হয়ে বায়। সভ্য কেবল নিঃশেবহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে আর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই বে পৃথিবীর অভিপ্রাতন দিন, একে প্রভাহ প্রভাতে নৃতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রভাহই একবার করে তাকে আদিতে কিরে আগতে হয়, নইলে ভার মৃল স্থরটি হারিয়ে বায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়েটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভূলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই বদি একটানা চলে বেত, কোবাও বদি তার চোধে নিমেব না পড়ত, বোরতর কর্মের বাস্তভা এবং শক্তির উদ্বত্যের মাঝধানে একবার করে বদি অভলস্পর্শ অদ্ধনারের মধ্যে দে নিজেকে ভূলে না বেত এবং তার পরে আবার সেই আদিয় নবীমতার মধ্যে বদি ভার নবজয়লাভ না হত ভাছলে বুলার পর ধুলা আবর্জনার পর আন্তর্জনা কেবলই ক্রমে উঠত। চেটার

ক্ষোন্তে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভাবে তার চিরন্তন সভাটি আচ্ছর হবে থাকত। ভাইলে কেবলই মধ্যাহের প্রথরতা, প্রয়াদের প্রবদতা, কেবলই কাড়তে বাওরা, কেবলই থাকা থাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন বাত্রা—এরই উন্মাননার ভপ্ত বাপা জমতে জমতে পৃথিবীকে বেন একদিন বুদ্ধ দেবে মতো বিদীর্থ করে ফেলত।

এখনও দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমন্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন বতাই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততাই বেড়ে উঠতে থাকরে, অনৈক্য এবং বিরোধের স্থাপ্তলার ক্রমেই উগ্র হরে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী ক্ষ্ডে উথেগ তীব্র, ক্ষাত্মার ক্রম্পনশ্বর প্রবল এবং প্রতিবোগিতার ক্র গর্জন উন্নত্ত হরে উঠবে। কিছ্ ভংসন্তেও স্লিয় প্রভাত প্রতিদিনই দেবদ্ভের মতো এসে ছিন্ন ভারগুলিকে সেরেন্থ্রে নিয়ে বে মূল স্থাটকে বান্ধিয়ে ভোলে সেটি বেমন সরল ভেমনি উদার, যেমন শান্ত ভেমনি গন্ধীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, ভার মধ্যে থওতা নেই, সংদর্ম নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রভার সম্পূর্ণভার স্থা। নিজ্যবাগিণীর মূর্ভিটি অভি সৌম্যভাবে ভার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা কিরে কিরে এই একটি কথা জনতে পাই বে, কোলাহল বতই বিষম হ'ক না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শাস্তম। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্তই দিনের সমস্ত উন্মন্ততার পরও প্রভাতে আবার বধন সেই শাস্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মৃতিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মৃতি চিরস্লিয়, চিরগুলায়।

সমত দিন সংসাবের ক্ষেত্রে ত্রংখ দৈপ্ত সূত্যুর আলোড়ন চলেইছে কিন্তু রোজ সকাল-বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে বায় বে, এই সমত্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হজেন শিবস্। প্রভাতে তার একটি নির্মল মৃতিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায় ? সমত্তই প্রণ হয়ে আছে। দেখি বে, ব্রুদ্ যখন কেটে বায় সম্তের তখনও কণামাত্র ক্ষম হয় লা। আমাদের চোখের উপরে বত্তই উলটপালট হয়ে বাক না তর্ দেখি যে সমত্তই ক্ষম হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম, অভে শিবম্ এবং অভ্যাের শিবম।

সমৃত্রের তেওঁ বধন চঞ্চল হয়ে ওঠে তথন সেই তেওঁদের কাও দেখে সমৃত্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেবে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর বে কিছু আছে তা কর্মনাতেও আনে না। কিছু প্রভাতের মূখে একটি মিলনের বার্তা আছে বলি তা কান পেতে তনি তবে তনতে পাব এই বিরোধ এই অনৈকাই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অবৈতম্। আমরা চোধের সামনে বেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্ত তারপরে বেধি ছিয়বিচ্ছিয়তার চিহ্ন কোধায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। প্রণনাহীন অনৈকাকে একই বিপ্রত্ব বেধে চিরদিন বলে আছেন, সেই অবৈতম্, সেই একমাত্র এক। আনিতে অবৈতম্, অতে অবৈতম্, অত্তরে অবৈতম্।

মান্ত্ৰ বুলে বুলে প্ৰতিদিন প্ৰাতঃকালে দিনের আবতে প্ৰভাতের প্ৰথম জাগ্ৰত আকাশ থেকে এই মন্ত্ৰটি অন্তবে বাহিন্তে ভনতে পেয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অবৈভন্। একবার তার সমন্ত কর্মকে থামিরে দিয়ে তার সমন্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত কর্মে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাশী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অবৈভন্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মানরতের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই বে, বিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হরেই আছেন।
মূহর্তে মূহুর্তেই তিনি স্বাটি করছেন, নিধিল জগং এইমাত্র প্রথম স্বাটি হল এ-কথা বললে
মিখা বলা হয় না। জগং একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাশু তার বহন
করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়।
জগংকে কেউ বহন করছে না, জগংকে কেবলই স্বাটি করা হচ্ছে। বিনি প্রথম, জগং
তার কাছ থেকে নিমেবে নিমেবেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংশ্রব কোনো
মতেই খুচছে না। এইজক্তেই পোড়াতেও প্রথম, এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন,
এখনও নবীন। বিচৈতি চাম্ভে বিশ্বমানো—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অভেও তিনি,
সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সভাটকৈ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মৃহুর্তে মৃহুর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের কিরে কিরে নিমেনে নিমেনে ভার মধ্যে জয়লাভ করতে হবে। কবিতা বেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় অপনার ছলটিতে গিরে পৌছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মৃল ছলটকৈ নৃতন করে দীকার করে, এবং সেই জড়েই সমগ্রেয় সক্ষেতার প্রত্যেক অংশের বোগ স্থলর হয়ে ওঠে। আমাদেরও ভাই কয়া চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাভয়ের পথে একেবারে একট্রনা চলে বাব ভা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মৃলে কিরে আসবে, সেই মুলে কিরে এনে ভার মধ্যে সমভ চরাচরের সক্ষে আপনার বে অধও বোগ সেইটিকে বারবার অঞ্ভব করে নেবে, ভবেই সে মুল্র হবে।

এ বদি না হয়, আমরা বদি মনে করি সকলের সন্দে বে-বোগে আমাদের মণল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জ, বে-বোগ আমাদের অন্তিম্বের মূলে তাকে ছাড়িরে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের সাতন্ত্রাকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে ভোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সকল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মন্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

ক্ষণতে যত কিছু বিপ্লব, দে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জারগায় পৃঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে হল তব করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অবৈতম্, যিনি নিখিল কণতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের দীমা লক্ষ্যন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জ্বী হতে পারবে এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। ক্ষেননা সেই অবৈতের সম্পে বোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই তুর্বলতা। এইজন্তেই অছং-কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্তেই ঐক্যহীনভাকেই বলে শক্তিহীনভার কারণ।

অবৈতই যদি লগতের অন্তর্বরূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সজে যোগ-সাধনই যদি লগতের মূলতত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্রাও সেই অবৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্রাও সেই অবৈতেরই প্রকাশ।

ভগতে এই সব স্বাভন্তাগুলি কেমন? না, গানের বেমন তান। তান বতদ্র পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অত্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে নােগ থাকে। সেই যােগটিকে সে কিরে কিরে দেবিরে দেব। গান থেকে তানটি বধন হঠাং ছুটে বেরিয়ে চলে তথন মনে হয় সে বৃঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে বাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার কিরে আসবার কল্তেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জল্পে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে তৃই হাতে করে লিগুকে আবারে দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দ্রেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তথন একটু ভয় ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমূহুর্তেই তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বালের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তার কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিক্ষেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে স্কৃতি করা এই জল্পে যে সভ্যকার বিজ্ঞেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিকৃতি করে তুলভে ছবে বলে।

শত এব গানের তানের মতো মামানের বাত গ্রের নার্থকতা হচ্ছে নেই পর্বন্ত বে পর্বন্ত মৃল ঐক্যাকে নে লক্তন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; লমন্তের মূলে বে শান্তম্ শিবমবৈতম্ আছে বতকণ পর্বন্ত তার দক্ষে দে নিজের বোগ বীকার করে — অর্থাৎ বে-বাতয়্য লীলারপেই স্থেম্বর, তাকে বিল্লোহরূপে বিক্লন্ত না করে। বিজ্ঞাহ করে মাহাবের পরিত্রাণই বা কোবার? বতলুরই বাক না সে বাবে কোবার? তার মধ্যে কেরবার সহক্ষ পথটি বিদ্বিদ্যে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেপে একেবারে হাউইরের মতোই উধাও হরে চলে বেতে চার, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চার তবে তবু তাকে কিরতেই হবে। কিন্তু সেই কেরা প্রকারের বারা পতনের বারা ঘটবে, তাকে বিদীর্ণ হরে দক্ষ হরে নিজের সমস্ত শক্তির অতিমানকে ভক্ষনাৎ করেই কিরতে হবে। এই কথাটিকেই খ্ব জোর করে সমস্ত প্রতিকৃল সাক্ষোর বিক্লন্তে ভারতবর্ব প্রচার করেছে,

অধর্বেশৈবতে তাবং ততো জন্নাদি পঞ্চতি, ততঃ সণদ্বান অরতি সমুসম্ভ বিনম্ভতি।

অধর্মের দারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হর, তাভেই সে ইউলাভ করে, তার দারা সে শক্রদের জন্তও করে থাকে কিব্র প্রকেরারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমত্যের মূলে বিনি আছেন ডিনি শাস্ত, তিনি মক্ষ্য, ডিনি এক—ভাঁকে
সম্পূৰ্ ছাড়িয়ে বাবার জো নেই। কেবল ভাঁকে ডডটুকুই ছাড়িয়ে চাওরা চলে বাস্তে
ফিরে আবার ভাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া বায়, বাতে বিচ্ছেদের বারা ভাঁর প্রকাশ
প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্তে ভারতবর্বে জীবনের জারস্তেই সেই মূল স্থ্রে জীবনটিকে বেশ ভালে। করে বেঁধে নেবার জায়োজন ছিল। জামাদের শিক্ষার উদ্দেশ্তই ছিল ভাই। এই জনন্তের স্থরে স্থর মিলিরে নেওয়াই ছিল ব্রশ্বচর্ব—পূব বিশুক্ত করে, নির্গৃত করে, সমন্ত ভারগুলিকেই সেই জাসল গানটির জন্তুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমতো নাধা হলে, তার পরে সৃহস্থাপ্রমে ইচ্ছামতো তান খেলানো চলে, তাতে আরি ছব-লয়ের খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বাদ্ধের মধ্যে সেই একের সম্বাদ্ধেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

স্থাকে ব্ৰহ্ম করে গান শিখতে সাম্থাকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি বারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই জনভের রাগিণীতে বাধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈখিল্য কর্মে পারে নি। স্থাটিকে চিনতে এবং

কঠটিকে সভ্য করে ভূলতে ভারা উপযুক্ত শুকুর কাছে বহাৰন সংবদ্ধ সাধন করতে প্রাক্ত হয়েছিল।

এই ব্রশ্বচর্থ-মাশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, মিশ্ব। মৃক্ত আকাশের তলে, বনের ছারার নির্মল শ্রোভবিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর ছুই বাছ বক্কই বেমন নর শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নরভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন, ভোগবিলাস ঐপর্ব-উপকরণ খ্যাতি-প্রতিশন্তির কোনো ব্যবধান থাকবে না। এ একেবারে সেই গোড়ার গিরে শান্তের সক্ষেম্পলের সঙ্গে একের দক্ষে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমন্ততা, কোনো-বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্তিপ্ত করতে না গারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহত্বাপ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর বাবার পিরে আবার ফিরতে হবে। ঘর যথন ভবে পেছে, ভাগুার যথন পূর্ব, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বদলে চলবে না। আবার প্রশন্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মৃক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনবাজা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহু আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ স্থবটিতে পৌছোনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রভাবতিক প্রতিতালাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিবং বলছেন আনন্দ হতেই সমন্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-বাজা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বস্থাতে এই বে আনন্দসমূত্রে কেবলই তরজলীলা চলছে প্রত্যেক মাহ্যবের জীবনটিকে এরই ছল্ফে মিলিরে নেওরা হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে বে সেই অনন্ধ আনন্দ হতেই সে কেপে উঠছে, আনন্দ হতেই তার বাজারন্ধ, তার পরে কর্মের বেলে সে বভদ্ব পর্বন্ধই উচ্ছ্ত হরে উঠক না এই অহুভূতিটিই বেন সে রক্ষা করে বে সেই অনন্ধ আনন্দমমূত্রেই তার লীলা চলছে—তার পরে কর্ম সরাধা করে আবার বেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমূত্রের মধ্যেই আপনার সমন্ধ বিক্ষেপকে প্রশাভ করে দের। এই হচ্ছে বধার্ব জীবন। এই জীবনের সক্ষেই লম্বন্ধ জন্মতের মিল। সেই মিলেই শান্ধি এবং মন্ধ্য এবং সৌন্ধর্ব প্রকাশ পার।

ट्र **क्रिस, वर्दे मिनक्रिक्टे काछ। वातृस्तित वाल ममस्यस्य हाफ़िल बाबाव क्रमे** 

क'रबा' ना । सक्टमब ट्राटब बटफा इन, सक्टमब ट्राटब कुछकार हरत फेटन व्यवद्रिक्ट ट्यांशव क्रीक्टनव मृत छव वल व्यटना ना । अ-नरव व्यटनक व्यटनक रनरतरह, व्यटनक । সঞ্জ করেছে, প্রভাগশালী হয়ে উঠেছে তা আমি আনি, তবু বলছি এ গণ ভোষার না হ'ক। ভূমি প্রেমে নভ হতে চাও, নভ হরে একেবারে সেইধানে পিয়ে ভোমার সাধা ঠেকুক বেধানে ৰপভের ছোটো বড়ো সকলেই এসে মিলেছে। ভূমি ভোষার ৰাজহাকে প্ৰত্যহুই তাঁর মধ্যে বিদৰ্জন করে তাকে দাৰ্থক করে।। ৰজই উচু হরে উঠবে ভড়ই নভ হয়ে তাঁৰ মধ্যে আত্মসমৰ্পণ করতে থাকৰে, বভাই বাড়বে ভড়ই ভ্যাগ করবে, এই ভোমার দাধনা হ'ক। ফিরে এদ, ফিরে এদ, বারবার তার মধ্যে ফিরে ফিরে धन-वित्नव मत्था मात्व मात्व कित्व धन तारे चनत्छ। जुबि कित्व चानत्व बतारे এবন করে দৰত্ত দাজানো রয়েছে। কভ কথা, কভ গোলমাল, বাইরের দিকে কভ টানাটানি, সব ভুল হলে বাম, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং দেই অসভ্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিহৃতি এসে পড়ে। প্রতিমিন মৃহুর্ভে এই बक्य पर्टेष्ट्, जांबरे मावधारन गजर्क इ.६, टिस्न चारना चांगनारक, किरव धन, चांवाब किरत थन, तारे भाषात्र, तारे भाषात्र मार्था, मनानत मार्था, तारे धारकत मार्था। कांक করতে করতে কালের মধ্যে একেবারে হারিছে বেরো না, তার্ছ মাঝে মারে কিরে ফিবে এসো তাঁর কাছে; আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিক্তম্প हरत विद्या ना, ভावहे मारव मारव किरव किरव थान। विचान महे जांद किनावा। শিশু খেলতে খেলতে যাব কাছে বাৰবাৰ ফিরে আসে: সেই ফিরে আসার বোগ यक्षि अत्कवादबरे विश्वित हात्र बाब जाहरन जाद जानत्स्व त्थना कि ज्ञशुक्त हात्र ওঠে। তোমার সংশাবের কর্ম সংগারের থেকা ভরংকর হতে উঠবে বদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হরে যায়, দে পথ যদি অপরিচিত হরে ওঠে। বারবার যাভারাভের বারা সেই পথট এমনি সহজ্ঞ করে রাখো বে অমাবস্থার রাভেও সেধানে তুষি অনায়ালে বেতে পার, তুর্বোগের দিনেও দেখানে তোষার পা পিছলে না পড়ে। तित प्रभूति तिनाव चारनाव वयन छथन त्महे भव वित्व वास चारना, ভাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

নংসারে হৃঃধ আছে শোক আছে, আখাত আছে অপমান আছে, হার বেনে তারের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পন করে হিয়ো না, মনে ক'রো না তারা তোমাকে ভেঙে কেলেছে, গ্রাস করেছে, তার্প করেছে। আবার ফিরে এস তার মধ্যে, একেবারে নবীন হরে নাও। বেখতে বেখতে তৃমি সংখ্যারে কড়িত হরে শন্ত, লোকাচার তোমার থর্মের হান অধিকার করে, বা তোমার আভ্যারিক ছিল তাই

বাহিক হরে দাড়ার, যা চিস্তার বারা বিচারের বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের বারা আছ হয়ে ওঠে, বেখানে তোমার দেবতা ছিলেন দেখানেই অলক্যে সাম্প্রদারিকতা এনে তোমাকে বেটন করে ধরে। বাধা প'ড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস। জ্ঞান আবার উজ্জল হয়ে উঠবে, বৃদ্ধি আবার নৃতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে বেখে দেখো। তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে, সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সভ্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত আছোদন, সমস্ত পাপ, এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুগু হয়ে যাছে। এমনি করে জগৎ মুগের পর যুগ স্থুছ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি স্থুছ হও, সহজ হও; বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হদয়কে, তোমার কর্মকে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সভ্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম – হে চিত্ত, তুমি বখন সেই অনন্ত নবীনভার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্তে সেদিন ভোমার কাছে দমন্তই অপরূপ ছিল, ধুলাবালিভেও তথন ভোমার আনন্দ ছিল; পুধিবীর সমস্ত বর্ণগদ্ধরণ যা কিছু ভোমার হাতের কাছে এনে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্ৰহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরানো, ওটা, সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে ৰুগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগং তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনম্ভ রুসসমূলে পল্লের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধ ক্যের চিক্ক পড়ে নি: আমাদের শিশুকালের সেই চিরস্কৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্বার দানসাগর বত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাঙ্গি আজও ঠিক তেম্বনি করে আপনাআপনি ভবে উঠছে; বন্ধনীর নীলাম্বরের আচলা থেকে আঞ্বও একটি চুমকিও ধসে নি; আম্বও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার দোনার বুলিটিতে আশাময় রহস্ত বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেদে বলছে, বলো দেখি আমি ভোমার ৰক্তে কা এনেছি! তবে ৰগতে ৰবা কোৰায়? ৰবা কেবল কুঁড়িব উপরকার পত্র-পুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খনিরে খনিরে ফেলছে, চিরনবীনভার পুস্ট ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংশ করছে— সে বা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বংসর ধরে ভার আক্রমণে এই লগংপাত্তের অমৃতে একটি কণারও 🖛র হর নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনভার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জনাদীর্ণভার বাজ আবরণ ভোষার চারদিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরকুন্দরকে আৰু ঠিক একেবারে ভোমার সন্থ্যেই চেয়ে দেখো—শৈশবের সভাদৃষ্টি ফিরে আফুৰ, জলম্বল আকাশ রহন্তে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আছোদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরবৌবন দেবভার মতে! করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আন্ধ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের मत्या त्म निमम् इतम् निखब इतम् बतम्हाः, तम् की निविष्, की निशृष्, की चानसम्बन्धः कारना क्रांखि रनरे, खवा रनरे, प्रानजा रनरे। रनरे प्रिनरनवरे वीनि बगरजब नमख সংগীতে বেন্দে উঠছে, দেই মিলনেরই উৎসবসক্ষা সমস্ত আকালে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই ৰগংৰোড়া সৌন্দৰ্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, ভোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে দেই ৰয়েই এত শোভা, এত মায়োজন। এই দৌন্দর্বের সীমা নেই, এই আয়োজনের क्य (नहें, विवरवीयन जुमि विवरवीयन, विवक्ष्मरवय वाद्यभारम जुमि विवेषिन वीथा, সংসারের সমন্ত পর্ণা সরিয়ে ফেলে সমন্ত লোভ মোহ অংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চির্দিনের আনজ্জের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সভ্য হ'ক ভোমার জীবন ভোমার জগং, জ্যোতির্ময় হ'ক, অমৃতময় হ'ক।

দেখো, আন্ধ দেখো, ভোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তৃমি স্থল্বর, কার প্রেমে ভোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে ভোমার চারিদিক থেকে তৃচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাছে—কিছুতেই ভোমাকে চিরদিনের মতো আরত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে ভোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনস্কমহল বাড়ির মধ্যে তৃমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেশিগন্তে দীপ অলছে, স্থরলোকের সপ্তথাবি এসেছেন ভোমাকে আনীর্বাদ করতে। আন্ধ ভোমার কিসের সংকোচ। আন্ধ তৃমি নিজেকে জানো, দেই জানার মধ্যে প্রকৃত্ম হয়ে ওঠো, প্রকিত হয়ে ওঠো। ভোমারই আন্থার এই মহোৎসব-সভাষ স্থাবিটের মতো একধারে পড়ে থেকো না, যেখানে ভোমার অধিকারের সীয়া নেই সেখানে ভিন্ক্কের মতো উত্তর্ভিত ক'রো না।

হে ষশুরতর, আমাকে বড়ো করে জানাবার ইচ্ছ। তুমি একেবারেই সব দিক থেকে বুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার বে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে ভোমার বা প্রকাশ তাই কেবল স্কুল্ব, তাই কেবল মন্ধল, তাই কেবল নিতা। আর সমস্থের কেবল এইমাত্র মূল্য বে জারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু

ভানা হয়ে যদি ভারা বাধা হয় ভবে নির্মমভাবে ভাদের চ্প করে লাও। স্থামার ধন ৰদি ভোষার ধন না হয় তবে দারিজ্যের দারা আমাকে ভোষার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বৃত্তি যদি তোমার শুভবৃত্তি না হয় তবে অপমানে তার পর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলায় নত করে দাও যে-ধুলার কোলে তোমার বিখের সকল জীব বিপ্রায় লাভ করে। শামার মনে যেন এই আশা সর্বদাই ক্ষেগে থাকে বে, একেবারে দ্বে তৃমি শামাকে কখনোই ঘেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারংবার ডোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিভেই হবে। দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভাবি হয়, ধূলা ক্ষে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়ভেই হয়, অনস্ত ক্থাসমূলে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না; একেবারে ভোমারই যা সেই গোড়াটুকুতেই গিয়ে পৌছোভে হয়, যা কিছু আমার সে সমত জ্ঞাল খুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে তেকে তৃমি একেবারে ভোমার অবারিত জনয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তথন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরাম-রাত্রির শেবে হাতে পাথের দিয়ে ম্থচুখন করে হাসিম্থে জীবনের স্বাভয়োর পথে আবার পাঠিরে দাও। নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছদিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি, মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে বাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিল্ল হয় না, ভঙ্ক পূৰ্ব নিয়ে তো আত্মার কুধা মেটে না। শেবকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ ব্রুতে পাবি এই শক্তিকে বতক্ষণ ডোমার মধ্যে না নিয়ে ষাই ততক্ষণ এ কেবল দুৰ্বলতা। তখন গৰ্বকে বিসৰ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তথনই তোমাকে দকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো वांधा थारक ना । त्मरेथारन अत्म मकलात मर्प अकरत वरन वाहे तथारन-मरधा বামন্মাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। শাস্তম্ শিবমহৈতম এই মন্ত্ৰ গভীর স্থৱে বাকুক, সমস্ত মনের ভারে, সমস্ত কর্মের বংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, ভোষার সধ্যে নীরব হয়ে বাক। পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে অধাময় হয়ে নীরব হয়ে য়াক । অধতঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক, জীবনদৃত্য পূর্ণ रुरव उर्दूक, अखद-दारित পूर्व रुरव उर्दूक, जुज्दाकः भूर्व रुरव उर्दूक। विश्वास ककन অনম্ভ দরা, অনম্ভ প্রেম, অনম্ভ আনন্দ। বিরাজ করুন শান্তম শিবস্থৈতম।

## বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই জাপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে জাপনার শ্রেষ্ঠ সাহ্যটেকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিক্ড থেকে জার ভালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই বেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জয়ায়; জর্বাং তার শক্তির যতদ্ব পরিণতি হওয়। সম্ভব তার বীজে যেন ভারই আবির্ভাব হয়। তেমনি মাহ্যের সমাজও এমন মাহ্যুকে চাল্ডে যার মধ্যে সে জাপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মাহ্য বলতে যে কাকে নোঝার তার করনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অহুসারে উজ্জল অথবা অপরিক্ষ্ট। কেউ বা বাহ্বলকে, কেউ বৃদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মাহুবের প্রেষ্ঠতার মৃথ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জ্বন্তে নিজের সমন্ত শিক্ষা দীক্ষা শান্তশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ধও একদিন মাহ্মধের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার ক্ষক্তে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ধ মনের মধ্যে আপনার প্রেষ্ঠ মাহ্মধের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মাহ্মধের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় ভাহলে মনের মধ্যেও ভার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জানী শুর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মাহধদের দেখেছিল বাদের নরপ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল ? তারা কে ?

> সংগ্রাশ্যৈনৰ্ বৰরো জ্ঞানভ্তাঃ কৃতান্থানো বীতরাগাঃ প্রশালাঃ তে সর্বলং সর্বতঃ প্রাণ্য বীরা বুকান্থানঃ সর্ববেবাবিশক্তি।

তাঁরা ৰবি। সেই ৰবি কারা ? না, বাঁরা প্রমান্তাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানভৃপ্ত, আন্তার মধ্যে মিলিভ দেখে কুভারা, ক্রায়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীভরাগ, সংসাবের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশাস্থ। সেই ধ্বি তাঁরা বাঁরা প্রমান্তাকে সর্বত্ত হৈছেই প্রাপ্ত হরে ধাঁর হ্রেছেন, সকলের সংগ্রহ প্রকে হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রকে করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার ছারা এই শ্ববিদের চেরেছিল। এই শ্বিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রভোগশালী নন, ভারা ধীর, ভারা মুক্তাদ্বা। এর থেকেই দেখা যাচছে পরমান্ত্রার যোগে সকলের সকেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ধ মহুদ্যম্বের চরম সার্থকতা বলে প্রণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাভন্ত্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে ভোলাকেই ভারতবর্ধ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করেনি।

মান্ত্ৰ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিডে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিদ্ধার করতে পারে, কিন্তু এই জ্ঞান্তই যে মান্ত্ৰ বড়ো তা নয়। মান্ত্ৰের মহন্ত হত্তে মান্ত্ৰ সকলকেই আপন করতে পারে। মান্ত্ৰের জ্ঞান সব জায়গায় পৌছোয় না, ভার শক্তি সব জ্ঞায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আহ্মার অধিকারের সীমা নেই। মান্ত্ৰের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন বে, ছোট হ'ক বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শক্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

মানুষের মধ্যে থারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান থেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মায়্য় সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জ্ঞেই থারা মানবজ্জার সফলতা লাভ করেছেন উপনিষং তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাং তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শাস্ক, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্রীন্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন স্থচির ছিল্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মৃক্তিলাভও তেমনি ছংসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার 
ঘারা আমরা স্বতম্ব হয়ে উঠি, তার ঘারা সকলের সক্ষে আমাদের যোগ নই হয়।
ভাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দ্বে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয়
যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতম্ব বলে গর্ব হয়। সেই পর্বের
টানে এই স্বাতম্যাকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেটা হয়। এর আর সীমা নেই—
আরও বড়ো, আরও বড়ো, আরও বেলি, আরও বেলি। এমনি করে মাছ্য সকলের
সক্ষে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল মন্ত
হয়। উট যেমন স্চির ছিজের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থল
হয়ে উঠে নিধিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োছের মধ্যেই

বন্দী। সে-ব্যক্তি মৃক্তস্বত্নপকে কেমন করে পাবে ধিনি এমন প্রশক্তম জারগার থাকেন বেথানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্মে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে বে, তাঁকে পেতে হলে সকলকৈই পেতে হবে। সমন্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওরার পদ্মানর।

যুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্তজানী, বাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিবদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অন্ধীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের রন্ধ একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে বেথানে যা কিছু আছে সমন্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনস্থ স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোধানেই নেই, আছেন কেবল তত্তজানে।

এ বৰম কোনো দাৰ্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আদল কথা নয়। বিশ্বস্তুগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনস্ত বন্ধক উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এভদূরে পেছে যে অক্স দেশের তত্ত্বানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাশ্রমিদং সর্বং যথ কিঞ্চ জগত্যাং জগথ—জগতে বেখানে যা কিছু আছে সমস্তবেই ঈশবকে দিয়ে আছেন্ন করে দেখবে এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

> বো দেবোহগ্নে বোহপ্ হ বো বিখং ভ্ৰনমানিবেশ য ওৰধিবু বো বনস্পতিবু ভলৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নিও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভাত যে সমস্ত ওয়ধি কেবল কয়েক মানের মতো পৃথিবীর উপর এলে আবার স্থপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্তর্মণ সহস্র বংসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নম্ম, নমোনমঃ; তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার; গাঁকে ত্তিক কি তাঁকে নম্বার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য---জাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

व्यापारमय रमर्ग व्याप वरम वर्ग निरम्हरून या किছू जेस्थ व्याह व्यापार व

খাছে, দূরে খাছে নিকটে খাছে, গোচরে খাছে অগোচরে খাছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শক্রতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী বন্ধা করবে। যথন দাঁভিয়ে আছ বা চলছ, বলে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিত্রা আলে গে পর্যন্ত এই প্রকার স্থতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ত্রন্ধবিহার।

অর্থাৎ ব্রহম্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী ?

ষশ্চায়য়শিরাকাশে তেজাময়োহয়তময়ঃ পুরুষঃ সর্বায়্তৃঃ, বে তেজায়য় অয়তয়য় পুরুষ সর্বায়্তৃ হয়ে আছেন তিনিই বন্ধ। সর্বায়্তৃ, অর্থাৎ সমন্তই তিনি অম্ভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি বে কেবল সমন্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমন্তই তাঁর অম্ভৃতির মধ্যে। শিশুকে মা বে বেইন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অম্ভৃতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আজোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়য়পে অম্ভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অম্ভৃতি সমন্ত আকাশকে পূর্ব করে সমন্ত জগৎকে সর্বত্র নির্বিভশ্ম আছের করে আছে। সমন্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অম্ভৃতির মধ্যে ময় হয়ে রয়েছি। অম্ভৃতি, অম্ভৃতি—তাঁর অম্ভৃতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দ্র হতে স্র্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অম্ভৃতির মধ্য দিয়ে আলোকতরক লোক হতে লোকান্তরে তরন্ধিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—বশ্চায়মস্মিয়াত্মনি তেক্সোময়োহয়তময়ঃ পুরুষ: সর্বাস্তৃত্ত্ত্ত্ব আত্মাতেও তিনি সর্বাস্তৃত্ব । যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বাস্তৃত্ব, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বাস্তৃত্ব ।

তাহলেই দেখা বাচ্ছে বদি নেই সর্বাহ্ছকে পেতে চাই তাহলে অমূভূতির সঙ্গে অমূভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মাহুবের বতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অমূভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিস্থা ধর্ম সমন্তই কেবল মাহুবের অমূভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অমূভূ হয়েই মাহুব বড়ো হয়ে উঠছে প্রভূ হয়ে নয়। মাহুব বতই অমূভূ হয়ে প্রভূতের বাসনা ততই তার ধর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মাহুব অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের ঘারাও মাহুবের অধিকার নয়—বে পর্বন্ত মাহুবের অমূভূতি সেই পর্বন্তই সে সত্যা, সেই পর্বন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ব এই সাধনার 'শরেই সকলের চেরে বেলি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ.

দর্বাহ্নভৃতি। গায়রীময়ে এই বোধকেই ভারতবর্ব প্রভাহ ধ্যানের বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উবোধনের ক্রন্তেই উপনিবং দর্বভূতকে আন্ধার ও আন্ধাকে দর্বভূতে উপনিবি করে গুণা পরিহারের উপদেশ দিরেছেন এবং বৃদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ব করবার ক্রন্তে সেই প্রণালী অবলধন করতে বলেছেন বাতে মাহুবের মন অহিংসা বেকে দরায়, দরা থেকে মৈত্রীতে সর্বত্ত প্রদারিত হয়ে বায়।

এই বে সমন্তকে পাওয়া, সমন্তকে অহতৰ করা, এর একটি মৃল্য দিতে হর। কিছু
না দিরে পাওয়া বায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ে। পাওয়ার মৃল্য কী? আপনাকে
দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমন্তকে পাওয়া বায়। আপনার গৌরবই ভাই—
আপনাকে ত্যাগ করলে সমন্তকে লাভ করা বায়, এইটেই ভার মূল্য, এইজলুই দে
আছে।

ভাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে—ভ্যক্তেন ভূজীখাং, ভ্যাপের দারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধং, লোভ ক'রো না।

বৃদ্ধদেবের বে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা; স্বীভাভেও বলছে, ফলের আকাজ্ঞা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাল করনে। এইসকল উপদেশ হভেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগংকে মিধ্যা বলে করনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনভার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উলটো।

বে-লোক আপনাকেই বড়ো করে চার দে আর-সমন্তকেই থাটো করে। যার মনে বাসন। আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বন্ধ, বাকি সমন্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠর। এর কারণ এই, প্রভূম্বে কেবল ভারই ক্ষচি বে-ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সভ্যতম ব'লে জানে, বাসনার বিষয়ে ভারই ক্ষচি যার কাছে সেই বিষয়টি সভ্য আর সমন্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে ম্থার্থ মায়াবাদী।

মান্ত্ৰ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে বায়। মান্ত্ৰ বখন নিজেকে একেবাবে একলা বলে না জানে, বখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই লে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুকু করে। কিছু সেই বড়ো হ্বার মূল্যটি কী ? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে আহংকারকে ধর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আজ্মোপলব্ধি সন্তব্পর হর না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্ব গৃহী হতে পারা যার।

अवनि करत गृही हवाद करछ, नामांकिक हवाद करछ, चारतिक हवाद करछ

1974

মাহ্বকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই ধর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হান্যর্থিত সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ হার। এবং চর্চার হারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে সদেশ-বোধে মাহ্বর একদিকে বতই বড়ো হয় অগুদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জল্পে প্রস্তৃত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এই জল্পেই মহত্বের সাধনা মাত্রই মাহ্বকে বলে, তাজেন ভূঞীথা:। বলে, মা গৃধ:। এইরপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমণ বড়ো করে তোলবার চেন্তা, এই হচ্ছে মহ্বগুত্বের চেন্তা। আমরা আজ্মবেতে পাছিং পাশ্চান্তাদেশে এই চেন্তা সামাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌছেছে। এক জাতির সম্পর্কে তির ভিন্ন দেশে যে-সমন্ত রাজ্য আছে তাদের সমন্তকে এক সামাজ্যস্ত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইক্রা দেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জল্পে বহুতর অন্থল্টান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিল্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপক্যানে ভূপোলে ইতিহানে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সামাজ্যিকতা-বোধকে মুরোপ যেমন পরম মঞ্চল বলে মনে করছে এবং সে জ্বজ্যে বিচিত্রভাবে সচেই হয়ে উঠেছে —বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জ্বজ্যে নানা দিকেই তার চেটাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল নিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হজ্জে সাধিকতার অর্থাং চৈতক্তময়ভার সাধনা। তৃচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে ধর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতক্তমকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জাবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা—অয়জ্বল নদী পর্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-স্বত্র প্রসারিত করা; ধর্মের হোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যাটকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্বরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তারে চৈতক্তম্বও তত বড়ো হওয়া চাই, এই ক্ষম্ভই গৃহীর ভোগে এবং হোগীর ত্যাগে সর্বত্তই এমনতরো সাধ্বিক সাধনা।

ভারতবর্ধের কাছে অনম্ভ সকল ব্যবহারের অতীত শৃক্ত পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা

নয়, অনম্ভ তার কাছে করতলক্তম আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তে৷ জলে স্থলে
আকাশে অল্লে পানে বাক্যে মনে দর্বত্ত দর্বদার্হ এই অনম্ভব্তে দর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ

বোধের মধ্যে স্থপরিক্ট করে তোলবার ব্যক্ত ভারতবর্ব এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই ব্যক্তই ভারতবর্ধ ঐশ্বর্ধ বা ব্যদেশ বা স্বান্ধাতিকভার মধ্যেই মান্থবের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করে নি !

এই যে বাধাহীন চৈতপ্তময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সন্দে আনন্দের সন্দে শ্বরণ করি। এই কথাটি শ্বরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশন্ত হয়, আমাদের চিত্ত বেন আশাদিত হয়ে ওঠে। যে-বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে-লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্লনিকতা নয়, তারই সাধনা প্রচার করবার অস্ত্রে এদেশে মহাপুক্ষবেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমন্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তারা এমন একটি শ্বতাপ্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইছ চেং অবেদীং অধ সভাসতি, ন চেং ইছ অবেদীং মছতী বিনষ্টঃ, ভূতেবু ভূতেবু বিচিন্তা ধীরাঃ প্রেভ্যান্মারোকাং অমৃতা ভবন্তি।

এ কৈ বদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এ কৈ বদি না জানা ধেল তবেই মহাবিনাল ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধারেরা অমৃত্য লাভ করেন।

ভারতবর্ধের এই মহং সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্ত দেশের শিকা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথা। করে তুলতে পারব না। এই মহং সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্তাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এনেছে। জিগীযা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রকৃত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিলেশের ভেঙ্গ বিরোধ বিজ্ঞেদ নয়; ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উলারভাবে প্রবেশের বে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে ? এখানে মাছ্যের সঙ্গে মাছ্যের কথায় কথায় পদে পদে বে ভেন্ন, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মাছ্যের প্রতি মাছ্যের ব্যবহারে বে নিচুর অবজ্ঞা ও দ্বুণা প্রকাশ পায় জগতের জন্ত কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া মায় না। এতে করে আময়া হারাজ্যি ভাকে বিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; মিনি ভার প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন

क्डि विक्ड करवन नि । छैरिक होदारना मार्तिहे १८ १६ मननर्क होदारना, निकरक হারানে, দামগ্রন্তকে হারানো এবং সভ্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে ছৰ্যভির দীৰা পরিদীমা নেই, বা ভালো তা কেবলই বাধা পান্ন, প্ৰেপ্ৰেই থণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া দর্বত ছড়াতে পায় না । সদস্ঞান একজন মাসুষের আশ্রয়ে মাথা ভোলে এবং তার দলে দশেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অমুবৃত্তি থাকে না। দেশে ঘেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্তে শিশির বিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। ভার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সান্ধিকভার সাধনা বিস্তার করেছিলুম ভাই আজ গকাহীন প্রাণহীন হয়ে বিষ্ণুড হরে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাল করছে। বে-বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আব্রিত করছে। ছুই পা অস্তর এক-একটি প্রভেদকে সে স্বাষ্ট করে তুলছে এবং মানব-দ্বণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারাল্ম, মহয়ত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরপ্ত কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা हन ना, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরদা বইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই ভফাতে তদাতে দরে ধাবার দিকেই ডাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ८७८७ ८७८७ प्रज़ — अंका त्न है, प्राथना त्न है, अकि त्न है, व्यानक त्न है; दा-माइ ममूट्यद रम यक्ति व्यक्ताद छश्द क्ष वक्त बर्गाद मत्या निरम्न कर्म অম্ব হরে ক্লান হরে আনে, তেমনি আমাদের বে আত্মার বাভাবিক বিহারক্তেত্র হচ্ছে বিৰ, স্থানন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-বণ্ডিত খাওয়া-ছোঁ ওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন ভার বৃদ্ধিকে অদ্ধ, জ্বন্ধকে বন্দী এবং শক্তিকে পদু করে ফেল। হচ্ছে। নিভান্ত প্রভাক্ষ এই মহতা বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে ? আমাদের সভা করে তুলবে কিসে ? এর যে যথার্থ উত্তর সে আনাদের দেৰেই আছে। ইং চেং অবেদীং অথ সত্যমন্তি, নচেং ইং অবেদীং महा विनिष्टः। हैहात्क यति खाना त्रम छत्वहे मछा इख्या त्रम, हैहात्क यति ना জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেব্ ভূতেষু বিচিন্তা--প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন • कर्दा। शृह्हे यम, नत्रात्कृष्टे यम, वार्ड्डेहे यम, त्य-भवित्रात्न नक्तमद्र मासवा নেই দ্র্বাছকুকে উপলব্ধি করি দেই পরিমাণেই সভ্য হই; বে-পরিমাণে না করি সেই

পরিমাণেই আমাদের বিনাণ। এইজন্ত সকল দেশেই সর্বত্রই মাহ্র জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশাস্থ্তির মধ্যেই আস্থার সভ্য উপলব্ধি পুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিরতাই মৃত্যু।

কিছ আমার মনে কোনো নৈরাপ্ত নেই। আমি জানি অভাব বেধানে অভান্ত মুম্পাই হয়ে মৃতি ধারণ করে দেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেঙ্গে প্রবল হয়ে ভঠে। আমা বে-সকল দেশ শ্বলাতি শ্বরাক্তা সাম্রাক্ত্য প্রভৃতি নিয়ে অভান্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশেব ভিতর দিয়ে দেই পরম একের সন্ধানে সক্রানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এদে, আঘাত করছে কিছ তবু তারা বৃহত্তের অভিমুখে আছে—একটা বিশেব সীমার মধ্যে ঐক্যাবোধকে তারা প্রশন্ত করে নিয়েছে। সেইজল্পে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তালের শক্তি এখনও কোধাও তেমন করে অভিহত হয় নি। তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয় নি। কিছ সেই জ্ঞেই তালের পক্তে স্থানী বরে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কা ? তারা মনে করছে তারা য়ানিয়ে আছে তাই বৃদ্ধি চরম, এর পরে বৃদ্ধি আর কিছু নেই, য়ি থাকে মাহ্নবের ভাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মাহ্নবের বা কিছু প্রয়োজন তা বৃদ্ধি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনে উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বৃদ্ধি মাহ্নবের চরম অবলম্বন।

কিন্ত বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্তাকে দব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই কল্ডে আমাদেরই এই সমস্তার আদল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে বেমন অত্যস্ত শাষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।

## বন্ধ সর্বাণি ভূতানি আরভেবাত্মণঞ্চতি, সর্বভূতের চাল্লানং ন ততো বিজ্ঞুপ্দাত ।

বিনি সমত ভূতকে পরমায়ার মধ্যেই লেখেন এবং প্রমায়াকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই যুগা করেন না।

সর্বব্যাপী দ ভগবান তস্মাৎ দর্বগতঃ শিবঃ। দেই ভগবান দর্বব্যাপী এইজন্তে তিনিই হচ্ছেন দর্বগত মন্দ্র। বিভাগের বারা, বিরোধের বারা বতই তাঁকে থভিত করে লানব ততই দেই দর্বগত মন্দরকে বাধা লেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মাছবের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্তার বে উত্তর দেওরা হরেছে, আন ইভিহালের মধ্যে আমাদেশ্ব সেই উত্তরটি দিতে হবে। আন আমাদের দেশে নানা জাতি এনেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিক্লম শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, সার্থের সংঘাত ধনীভূত হরে উঠেছে। আমাদের সমন্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ধের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সমন্ত এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,—কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জ্ঞান্ত আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মামুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নত। মিটিরে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধন। করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমবা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্ঞা ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের ক্সন্তাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মাফুষের ভিতর দিয়ে আনাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি "সর্বগতঃ শিব:," যিনি "সর্বভৃতগুহাশয়:" যিনি "সর্বাছভৃ:"। তাঁকেই চাই, তিনিই আরছে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না छाइटल श्रामि वनव श्रामारमत विनिष्ठिहे छान। यमि वन এই সাধনার श्रामारमत चकाजीयाज मृत् राय छेर्रात ना, जाराम आमि तमत चकाजि-चिमात्मत चि निहेत মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মাহুষের পক্ষে শ্রেষ এই শিক্ষা দেবার জন্মেই ভারতবর্গ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে! ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাল্যাম কিমহং তেন কুর্বাম—সমস্ত উদ্বত সভ্যতার সভাদারে দাঁড়িয়ে স্বাবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, ষেনাহং নামুতা ভাম কিমহং তেন কুর্যাম। প্রবলরা তুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বসতে হবে, যেনাহং নামুতা স্থাম কিমহং তেন কুর্যাম। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কঠে তিনিই मिन, र এक:, यिनि এक : व्यवर्गः, यात्र वर्ग त्नहे ; विटेक्कि कारक विश्वभारमी, यिनि नमस्खत আরস্তে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধা 'ভভয়া সংযুনক্ত্র, তিনি আমাদের ভতবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত কর্মন, ভতবৃদ্ধির ঘারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে युक्त कन्नन ।

হে সর্বাহুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অহুভূতির ছারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেটন করে ধরেছ, সেই জোমার অহুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জন আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশুর্য পভীরত্রণে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার ক্ষয় পুলবিভ হয়। মনে হয় যেন তাদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেনিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিভ হচ্ছে। মনে হয় যেন

এह आकृत्मद माथा आवस क्षत्रांक केत्यांकिक करत निष्ठक करत धतान कृत्यां का বৈচ্যতময় চেডনার অভিযাত আমাদের চিতকে বিশম্পন্দনের সমান ছন্দে তর্কিত করে তুলবে। को আশ্চর্ব পরিপূর্ণতার মৃতিতে তুমি তাঁলের কাছে দেখা দিরেছিলে— এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। ষতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইবাকে ত্যাগকেই তারা ভোগ বদেছেন। তাদের দৃষ্টি এমন চৈতন্ত্ৰময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্ৰ শৃক্তকে কোথাও তাঁৱা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্চেদরূপে তারা স্বীকার করেন নি। এইজন্তে অমৃতকে বেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, বস্ত ছায়ামৃতং বস্ত মৃত্যু:। এই बाम जाता वालाहन, आला मृजाः लाग छन्ना-लागरे मृजा, लागरे वाना। এইজয়েই তারা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমন্তে অস্ত আয়তে, নমো অন্ত পরায়তে—যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্বার, যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্বার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিশ্বতে আসবে ডাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তার। ছডি সহজ্বেই এই কথাটি বুরেছিলেন বে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি কগতের কোনো এক জামগাতেও বিচ্ছিম হয় তাহলে জগতে কোখাও একটি প্রাণীও বাচতে পাবে ना। तरहे विवार आन-ममुखरे जुमि। यमिनः किश्र आन এखि निःश्रजः-- अरे वा কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিংমত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি সেই জয়েই প্রাণকে তারা সমন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন প্রাণো বিরাট। সেই প্রাণকেই তারা ত্বিচন্দ্রের মধ্যে অহুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ ত্র্বন্দ্রমা। নমন্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমত্তে অনিয়িত্বৰ—বে প্রাণ ক্রন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই ভোমাকে নমন্ধার। নমন্তে প্রাণ বিহ্নাতে, নমতে প্রাণ বর্ষতে—বে প্রাণ বিহাতে জলে উঠছ দেই তোমাকে নমস্বার, বে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ দেই তোমাকে নমস্বার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার বছু নেই, অন্ত নেই। এমনতবো অথও অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার বে দাধকেরা একদিন বাদ करबर्हन जावा এই ভাৰতবৰ্ষেই বিচৰণ করেছেন। जावा এই আকাশের দিকেই टिंग जूल अकानिन अपन निःमः नम् श्राजातम् नात्म नात्म उत्तर्भाष्ट्रामाः कः धीनगार मानव चानान चानाना न नगाए-एक्ट्रे वा नदीव-छिट्टा कवल एक्ट्रे वा শীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। বারা নিজের বোধের মধ্যে শমন্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁছের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির

ক্ষথ্যে ব্রেছে। সেই পবিত্র ধূলিকে মাধায় নিয়ে, হে সর্ববাদী পরমানন্দ, ভোমাকে দৰ্বত্ৰ খীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ক। মাক সমস্ত বাধাবছ **एक दाक । एम पान मर्था और भानमरदार्थत वक्षा अरम श्रष्ट्र । रमरे भानस्मत रहन** बाइएसर मुबल घर प्रवास कार्य हिला कार्य है । विकास कार्य कार् अक र'क। द चानन्यम चामता मीन नरे, प्रतिज नरे। जामात्र चम्रजम चम्रुजि ঘারা আমবা আকাশে এবং আস্থায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেটিত এই অন্তভৃতি আমানের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, अकार अवर्षमञ्च इत्त, मिन भून इत्त, त्रां भून इत्त, निकृष्टे भून इत्त, मृत भून हर्र्य, পृथितौर धृनि পূर्व हर्र्य, धाकार्याद नक्क त्रांक পूर्व हर्र्य। शैदा राजामारक নিধিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল ডোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন প্রেমের স্থান্ধ বসম্ভবাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, ভোষার যে বিশ্ববাপী অমুভৃতি তা রসময় অমুভৃতি। বলেছেন বনো বৈ দঃ—দেই জন্তেই জগং জুড়ে এত রূপ, এত বং, এত গন্ধ, এত গান, এত পথা, এত বেহ, এত প্রেম। এতক্তিবানন্দ্রভালনিভূতানি মাত্রাম্পনীবন্ধি—তোমার वह अवश भवमानन वमतकरे आमवा ममन कीरक कितक मितक मुहूर्छ मृहूर्छ मोबाव মাত্রায় কণায় কণায় পাঞ্জি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অরে জ্বলে, ফ্লে ফলে, দেহে মনে, অস্তবে বাহিবে বিচিত্ত করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনস্ক, ভোমাকে वनभन्न वर्ग तथरण नभन्छ हिन्छ अरक्वादि नक्ष्मित निष्क निष्क हिन्न भएए। वर्ग, मान দাও, আমাকে ভোমার ধূলার মধ্যে ত্বের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে বিক্ত करद कांडाल करद, जांद शरद लांच बांचारक दरम खरद लांच। ठाँहे ना धन, ठाँहे ना মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। ভোমার বে বদ হাটবালারে কেনবার নয়, রাজভাতাবে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্বে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার বে-तरम माणित छेभव चाम मतूष हरत चार्क, तरनव मर्सा क्ष्म ऋस्मव हरत चार्क, रा-वरम भक्न पृ:थ, भक्न दिरवाध, भक्न काकाकाक्रिय मरधा **वाक्ष** माञ्चरवय घरत घरत ভালোবাসার অক্সর অমৃতধারা কিছুতেই ওকিয়ে বাচ্ছে না ফুরিয়ে বাচ্ছে না—মৃহুর্তে মৃহুর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতার যাতায়, স্বামী-শ্রীডে, পুত্রে ক্লায়, বন্ধুবান্ধবে নানানিকে নানা শাখার ব্যে বাচ্ছে, সেই তোমার নিধিল বুলের নিবিড় সমষ্টিক্লপ বে-অমুভ ভারই একটু কণা স্মামার হৃদয়ের মাঝধানটিতে একবার ছুইয়ে লাও। ভার পর থেকে আমি ছিনরাত্রি ভোমার সর্জ খাসপাভার সলে আমার প্রাণকে সরস করে

মিলিরে দিরে তোমার পায়ের নঙ্গে নংলর হরে থাকি। বারা তোমারই নেই তোমারসকলের মারখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিত্ত হয়ে খুলি হয়ে বে-জায়গাটিতে কারও লোভ
নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমম্থশ্রীর চিরপ্রসন্ধ আলোকে পরিপূর্ণ
হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সভ্য করে জানিয়ে দেবে
বে, বিজ্ঞভার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমন্তই নাও, সমন্তই
ঘূচিয়ে দাও, তাছলেই তোমার সমন্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি
ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অস্তরের ভিতর থেকে বলতে না পায়ব, রসো
বৈ সং, রসং হেবায়ং লক্ষ্যানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই
বসকে পেয়েই।

## গ্রন্থ-পরিচয়

্বিচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃত্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থগুলান্ত অক্সান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই থণ্ডে মৃত্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মৃত্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি শন্ধীতে প্রকাশিত হইবে।

## **श्रुव**ो

পুরবী ১৩৩২ দালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থানি ছই অংশে বিভক্ত, 'পূর্বী' ও 'পথিক''। ১৩২৪-১৩৩০ দালে রচিত কবিতা 'পূর্বী' অংশে ও ১৩৩১ দালে যুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে দর্ন্নবিষ্ট হইয়াছে। পথিক অংশের অনেক কবিতার ইতিহাদ 'ধাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ভাষারি' অংশে দর্ন্নিবদ্ধ আছে।

পথিক অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ভারারি'র এই অংশগুলি দ্রষ্টব্য :

> शक्रना-माक्र बाशक २६ (मरफेयत ১>२६

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার ছাওয়া 
ধ্ঁতধ্ঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের 
ওপাবে ছবন্ত সমূত্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে কেলতে 
চান্ন, নাগাল পান্ন না।…

२९ स्मरकेषत्र

কাল সমন্তদিন আহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যথন ছাড়ল তথন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত কিন্তু তথনো মেমগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পোলুম না।···

› পূরবীর প্রথম মৃত্রণে ভৃতীর একটি অংশ ছিল "সঞ্চিতা"—পূরাতন ধে-সব কবিতা অন্ত কোনো বইতে প্রবিত হব নাই সেগুলি এই বিভাগে মৃত্রিত হইরাছিল। বিতীর সংবরণে এই বিভাগটি পরিত্যক্ত হর, রচনাবলীতেও বর্জিত হইল। এই বিভাগে মৃত্রিত করেকটি কবিতা রবীক্স-রচনাধলীর দশন অংশুর সংবোজনে মৃত্রিত হইরাছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

আজ কণে কণে বৌদ্র উকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো যুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দিপরা মেমগুলো দিকে দিকে টছল দিয়ে বেড়াছে।

আছের স্থরের আলোয় আমার চৈতন্তের স্রোতস্থিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌস্তের সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেছি বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘূচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি পূর্বের সঙ্গে মাফুষের প্রাণের যোগ সেদেশে তেমন যেন অস্তর্যকরে না। সেই বিরলরৌজের দেশে তারা ঘরে পূর্বের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জ্বজে যখন পর্দা কখনো বা অর্থেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তথন সেটাকে আমি উদ্ধৃত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী। স্বর্ণের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরদ দবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহাজ্যোতিকের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহিংবাম্পের মধ্যে। আমার দেহের কোবে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরকে তরকে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণছ্টোয় মেঘে মেঘে পত্রে পূম্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অস্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিস্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অহ্বরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং এত রূপ এত ভাব এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুছে গুছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে স্বর হয়ে পৃঞ্জিত হল। এখনি আমার চিন্ত হতে এই যে চিস্তা ভাবার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্নয়ম্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাধায় শাধার শুর ওংকার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে ?

হে সূর্ব, তোষারই তেজের উৎদের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গু প্রার্থনা ঘাস হয়ে গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক। বলছে, জপার্ণু, ঢাকা থুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। জপার্ণু, এই প্রার্থনারই নির্বর্গারা আদিম জীবাণু থেকে বাজা করে আন্ধ মান্তবের মধ্যে একে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিরে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোষার দিকে বাছ তুলে বলছি, হে পূরণ, হে পরিপূর্ণ, জপার্ণু, তোমার হিরগ্রহ পাত্রের আবরণ

খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সভ্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোভিত্তরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্বাটিত হোক।

২৬ সেপ্টেম্বর

কাল অপরাক্তে আচ্ছর স্থের উদ্দেশে একটা কবিতা শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।

# षत व्यक्षतात्म ८ पता ८ ४ पत्ति व्यक्ति विक्रिंग विक्रिंग होति । ••• रक्ति । •• रक

"লিপি" (৪ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতা-প্রসক্ষে 'পশ্চিমবাত্রীর ভারারি'র এই অংশ পঠনীয়:

> ৩ **অক্টো**বর, ১৯২৪ হালনা-মাল জাহাজ

এধনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকালে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্বোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মূথে হঠাৎ ছল্ফে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেনে উঠল:

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃপ্রিহীন একই লিপি পড় বাবে বাবে ?

বৃথতে পাধলুম, আমার কোনো একটি আগন্তক কবিত। মনের মধ্যে এসে পৌছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌছেছে। এইরক্ষের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেবতে পাওয়া যায় না।

সমৃত্যের দ্রতীরে বে-ধরণী আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে
মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি
চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের খেকে: সেই চিঠিখানি ব্কের কাছে তুলে ধরে সে
একমনে পড়তে বলে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনক্ষারা পিছনে রইল এলিয়ে,
ছরে-পড়া মাখার খেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুল।

শামার কবিভার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই:একই চিঠি, সেই একখানির বেশি খার দরকার নেই; সে-ই ওর যথেট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই এক-খানিতেই সব-খাকাশ এমন সহজে ভরে গেছে। ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেমে দেখছি। স্বরলোকের বাণী পৃথিবার বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে রূপে রূপে বিচিত্র হরে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গদ্ধ, প্রোণে প্রাণে হল নিঃখদিত, একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা,—সেই আলো, সেই স্থন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির বিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কালার কাপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই স্ষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই ত্জনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের তেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছে। কেননা দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোভ বয় না, চিঠি চলে না। স্বাট-উৎসের মূখে কী একটা কাণ্ড আছে, দে এক ধারাকে হুই ধারায় ভাগ করে। বীন্ধ ছিল নিতাম্ভ এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে তুখানি কচি পাতা বেরল, তথনি সেই বীজ পেল তার বাণী; नहेल तम त्वाचा, नहेल तम कुनन, जानन अपर जानिन त्जान क्वरण कारन ना। वीक हिन এका, विमीर्ग इत्य श्वी-भूक्ष म घुरे शक्ष श्रन । एथनि छात्र मारे विख्ञात्रव ফাঁকের মধ্যে বসল ভার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, ভার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা একটা আকাজ্জার টান টনটন করে উঠল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে-ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই হলে উঠন স্পষ্টতরন্ধ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়; কথনো বা গ্রীমের তপস্তা, कथरना वर्षाव भावन, कथरना वा भाष्ठव नः काठ, कथरना वा वनस्थव नाकिना। अरक যদি মাঘা বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় हेमावा ;--- এর আবিভাব-ভিরোভাবের পুরো মানে দব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোথে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কথন আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; मत्न ভाবि একেবারেই গেল বুঝি। किছুকাল বায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অস্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-মায়ের চেনা-মুখ খুঁলছে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল, সেই তো মাটির তলার অভ্যকারে त्में भिरंप कान् प्रसिरम-पड़ा वीरक्षव महक्षात्र वरन वा मिक्किन। **अस्नि कर**बड़े कछ व्यन्त देनावाव छेडान এक क्रम्टबद स्थरक व्याद-अक क्षम्पत्रद कारक कारक दकान काद-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, দেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, ভার পরে কিছ-मिन वारम **अकिं** नवीन वांनी प्रमाद वांटेर अरम वरन, "अरमि ।"

আমার সহধাত্রী বন্ধু আমার ভারারি পড়ে বললেন—তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মান্তবের চিঠি পড়ায় মিশিরে দিয়ে একটা যেন কা গোল পাকিয়েছ। কালিদানের মেবদুভে বিবহী-বিবহিণীর বেদনাট। বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচছে। তোমার এই লেখার কোন্ধানে কাপ কোন্ধানে নাদা কথা বোঝা শক্ত হরে উঠেছে। আমি বলল্ম—কালিদান যে মেঘদ্ত কাব্য লিখেছেন দেটাও বিশ্বের কথা। নইলে ভার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষরামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিবহিণী কেন অলকাপুরীতে ? বর্গ-মর্তের এই বিবহই তো সকল স্বষ্টিতে। এই মন্দাক্রাভা-ছন্দেই ভো বিশ্বের গান বেন্দ্রেউঠছে। বিচ্ছেদের ফাকের ভিতর দিয়ে অগ্-পরমাণ্ নিত্যই যে অদৃশ্র চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই স্বষ্টির বাণী। জী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে-মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে সেও ওই বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

"প্রবা" কবিতাটির পূর্ব পাঠ পদাতকার "শেষ গান" নামে মুদ্রিত হইরাছে। "প্রবা" ও "বিজ্ঞরী" ১০২৪ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইরাছিল, রচনা-ভারিধ পাওয়া বায় নাই।

১০২৯ সালে সভ্যেন্দ্রনাথ দরের পরনোকগমনে কলিকাভায় যে শোকসভা অমৃষ্টিত হয় রবীক্সনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দর কবিভাটি তথায় পাঠ করেন। ঐ কবিভাটির 'দিয়ে গেলে ভোমার সংগীত' (পৃ. ১০) স্থলে 'দিয়েছ সংগীত তব' এবং 'রেখে গেলে' স্থলে 'রেখে গেছ' পরিবর্তন কবি করিয়াছিলেন; প্রবীর কোনো সংস্করণে এই সংশোধনটি সয়িবিপ্ত হয় নাই; এই সংশোধন করিয়া কবিভাটি পড়িতে হয়বে। কবিক্বত এইরপ আর-একটি সংশোধন, "আনমনা" কবিভার (পৃ ৬৪) বিভীয় ছত্ত্রে 'মালাধানি' স্থলে 'মালাধানি'। "বেঠিক পথের পথিক" কবিভাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার সময় এই পাঠনির্দেশ মৃত্রিত ছিল: "এই কবিভাটির অকারান্ত সমস্ত শব্দকে হসন্তর্গণে গণ্য করিতে হয়বে ও কবিভাটি দাদরা ভালে পড়িতে হয়বে।" অকারান্ত সব শব্দ হসন্তব্যোগে মৃত্রিত ছিল।

"তৃতীয়া" ও "বিরহিণী" কবিতা তৃইটি কবির পৌত্রা শ্রীমতী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত ; রচনাবদীর বর্তমান খণ্ডের প্রারম্ভে নন্দিনীর চিত্র মৃক্রিভ হুইয়াছে।

রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডলিপি দাছায়ে কোনো কোনো কবিতার তারিখ ও পাঠ দংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডলিপির কোনো কোনো অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বন্ধিত হইয়াছে, নিচে দেগুলি উদ্ধৃত হইল।

"সাবিত্রী", বঠ শ্ববক 'চিহ্ন নাহি রাখের পর তোমার উৎসবধারা আসা-বাওয়া ত্-ভূল ধ্বনিয়া নিত্য ছুটে বায়। ভোষার নর্ভকীদল বিরহ্মিলন কম্পনিয়া
ধন্ধনী বাজায়।
দ্বতি-বিশ্বতির ছল্প-আন্দোলনে উত্তালছন্দিত
মৃক্তি আর বন্ধ গোঁহে নৃত্য করে নৃপুর-মন্ত্রিত,
তৃঃখ আর হৃধ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্ধবেগে ব্যথিত স্পন্দিত,
করে ধুকধুক।

এই ভালো, এই মন্দ, এই ছন্দ্ৰ আঘাতে সংঘাতে

নিক মোরে টেনে।
আলো-আধারের দোলে পুন:পুন: আশা-আশহাতে

যাক মোরে হেনে।
সেই তরক্লের উধ্বে দিক দেখা, হে ক্লে নিষ্ঠুর,
জ্যোতি:শতদল তব দ্বির দীপ্ত আসন বিষ্ণুর,
অমান-মহিমা।

সব ছম্ব মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের স্থর নাহি তার সীমা।

"মৃক্তি", প্রথম স্ববক 'সেধা মোর চিরস্তন শেষ' এর পর পথে যেতে যদি কভূ সাথি বলে চিনি বিশ্বপতি, তোমারে কোথাও;—

প্রভূ, যদি কভূ তব প্রভূষের দাবি মোর প্রতি ছেড়ে দিতে চাও!

ভাহলে আহ্বক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধ্তটে, শান্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণমন্ন ঘটে; শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে আনমনে যাহা-ভাহা ছবি।

শিশুর মতন বসি একাসনে তোমা সনে কবি।

"ছঃগসম্পদ", 'চিরদিন গোপনে বিরাজে'র পর

যথনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্গ করিয়া দেয় তাপে,
তথনি তো জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।

তৃঃধ চেয়ে আবো বড়ো না থাকিত কিছু

কীবনের প্রতিদিন হত মাথা নিচ্,

তবে কীবনের অবসান

মৃত্যুর বিদ্রপহাক্তে আনিত চরম অসমান।

"কিলোর প্রেম", ভূতার তবক 'মলানা কোন্ ভাবা'র পর

তার পরে সেই তীরে বসে কত কাদন কাদা।

ওপার পানে যাবার লাগি

আধার রাতে ছিলাম আগি,

কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাধা,

মিছে কত কাদন কাদা।

"আনমনা" ও "বদল" কবিতা তুইটির গীত-ক্লপ প্রথম সংস্করণ তৃতীয় থণ্ড গীতবিতানে স্তারতা। গান তৃইটির প্রথম ছত্ত্র বথাক্রমে "আনমনা, আনমনা" ও "তার হাতে ছিল হাসির ফুলের ভাব"।

#### **লেখ**ন

লেখন ১৩৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সংক্ষে রবীজ্ঞনাথ প্রবাসীতে (কাতিক ১৩৩৫) যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ভাহা নিচে মৃত্রিত হইল।

#### লেখন

ষধন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাডে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাধার জনেক লিখতে হয়েছে। সেধানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যধন-তগন পথে-ঘাটে ষেধানে-সেধানে ছ-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনক্ষও পেতৃম। ছ-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে জনেক সময় আয়ো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিক্ষের বিশাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস য়লেই কবিতার আয়তন কম হলে ভাকে কবিতা বলে উপলঙ্কি

করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে বারা অভ্যন্ত, জঠবের সমস্ত জারগাটা বোঝাই না হলে আহাবের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্বের প্রেষ্ঠতা ভাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাদক অনেক আছে—সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাল্লে স্থমন্তি—নাট্য সম্বন্ধেও তারা বাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জ্ঞাপানে ছোটো কাব্যের অমধানা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জ্ঞাত-আর্টিটা। সৌন্দর্ধ-বস্তুকে তারা গজ্ঞের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্তে জ্ঞাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, ফুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কৃতিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইবকম ছোটো ছোটো লেখার একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তথন আমি অহবোধনিরপেক হয়েও থাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জ্ঞান্ত বিনয় করে বলেছি:

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে ধারা তাবে
চলিতে চলিতে ফুলে।

কিন্ত ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখাবই দোষ। যে-জিনিসটা বহুরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লব্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

পেলবারে ষথন ইটালিতে গিয়েছিল্ম, তথন স্বাক্ষরলিপির থাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা বারা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিখতে কিউকে তাঁদের থাতায় কতক আমার নিজের থাতার অনেকগুলি ওইরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হরে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অহরোধের থাতিরে লেখা ভক হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অহুরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাশানো চলে। বিশেব কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেব ছাপার যঞ্জে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তথন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে থারা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো দেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তথন শরীর যথেষ্ট অমৃস্ক, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই স্থ্যোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখা-গুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বদলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেখা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অন্থরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্ত এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জনায়। এইজন্তই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক-পদবী থেকে আমাকে ধখন বরখান্ত করবার জন্তে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় বে, "আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগনেশন-পত্র পাঠিরে বংশামান্ত কিছু পেনসনের দাবি রেবে দাও।" এটা বে দন্তব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেখান্ডলো আমি বে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই বোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উত্থয়ন্ত্রপ যা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিশ্রলোকে বৈতর্গী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সন্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে ন। এগুলি আমার লেখা," তিনি জোব করেই বললেন, "কোনো সংশয় নেই।"

আমার বচনা-সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বন্ধাই অবজ্ঞা কর। হয়। আমার গানে আমি হ্বর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সভোজাত হ্বর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের হ্বগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্তের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ-কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভূল কর্মছি। এ-সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

कविका क्योंके तर आमातरे त्मक आमि श्रीकात करव नित्ममः। भएक वित्मम कृति

বোধ হল—মনে হল ভালোই লিখেছি। বিশ্বরণশক্তির প্রবলতাবশন্ত নিজের কবিতা খেকে নিজের মন যথন দূরে সরে যায় তথন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মভোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিশ্বয় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেননা তার সম্বদ্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম:

ভোমারে ভুলিভে মোর হল না বে মভি,

এ জগতে কারো ভাহে নাই কোনো কভি।

আমি ভাহে দীন নহি, তুমি নহ বণী,
দেবভার অংশ ভাও পাইবেন ভিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিন্ত পাঠকের পেট ভরাবার জ্বন্তে একে পঁচিশ-জ্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত—এমন কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুক্ক কবিবৃদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা:

ভোর হতে নীলাকাশ চাকে কালো মেঘে, ভিজে ভিজে এলোমেলো বারু বহে বেগে। কিছুই নাহি বে হার এ বুকের কাছে— বা কিছু জাকাশে জার বাতামেতে জাছে।

আবার বললেম, শাবাশ। হাদরের ভিতরকার শৃগুতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ-কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্তে নিজেকে মনে যনে বলতে হল ধতা।

তার পরে আর-একটি কবিতা :

আকালে গহন মেবে গভীর গর্জন, আবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভূবন ! কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে ভাকিলে আবারে ভূমি ? পূর্ণ নাম ধরে আৰি ভাকিবার দিন, এ হেন সমর
শরম সোহাপ হাসি কৌতুকের নর।
আঁথার অধর পূখী পথচিক্টান,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানদী' লেখবার যুগে—দে আন্ধকের কথা নম্ন—এই ভাবের ছুই-একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিতি বারা ভাবটি তমু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি ছোটো কবিতা:

প্রভূ, তুরি দিরেছ বে-ভার
বদি তাহা মাধা হতে এই জীবনের পথে
নামাইরা রাখি বার বার
জেনো তা বিজ্ঞোহ নর, কীণ প্রাপ্ত এ হলর,
বসাহীন পরাম আমার ঃ

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লাস্ত জুঁইফুলটির মতো ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা করটি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহুন্তে নকল করে নিলেম। ষ্ণাসময়ে আমার অক্সান্ত কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন নাম্ধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আন্ধ প্রায় মাদধানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়খদা দেবীর কাছে 'লেধন' এক-খণ্ড পার্টিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি বে-পত্ত লিখেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই:

লেখন পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমংকার—ছু-চার ছত্তে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি স্থ-সংস্কৃত মণি, জালো ট্রিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩এর পৃঠার জামার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, জার একটির প্রথম ছু লাইন। বধা

- ১। ভোষারে ভূলিতে যোর হল নাকো যভি
- ২। ভোর হতে নীলাকাশ চাকা ঘন মেধে
- ৩। আকাশে গছন মেবে গভীর গর্জন
- ৪। এড়ু তুনি দিরেছ বে ভার
- ে ওধু এইটুকু হব অতি হকুমার ( প্রথম ছ লাইন। )১
- ১ এই পাঁচট কবিতাই রবীশ্র-রচনাবলীতে বর্জিও ছইরাছে। পঞ্চম কবিতাটর অবলিত্ত ছই ছত্র:
  ছির হয়ে সফ করো পরিপূর্ণ ক্ষতি,
  শেষ্টুকু কিরে বাক নির্ভুর নির্জিত।

সবগুলিই 'প্রলেখা'র ছাপা হলে সিলেছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিলে আর কাউকে বেল কিছু বলবেন না।

তখন আমার মনে পড়ল যথন 'পত্রলেখা'র পাঙ্লিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বার বিরলভ্যণ বাহল্যবজিত কবিভার আমি যথেষ্ট সাধ্বাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সমান লাভ করে নি। অস্তত 'পত্র-লেখা'র ক্রেকটি কবিতা সহছে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমানর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুলি হলেম।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে "এই লেখনগুলি শুরু" "চীনে জাপানে" হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে "স্বাক্ষরলিপির দাবি" মিটাইতে হইয়াছে, এবং লেখনের সব কবিতাই এইরূপ দাবি মিটাইবার জ্বন্ত রচিত নহে; ১৮০ পৃষ্ঠার 'একা একা শৃত্য মাত্র নাহি অবলম' হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১০ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজ, আরোগ্যশালা প্রভৃতি নানাস্থানে রচিত। এই কবিতাগুছে 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

লেখন আন্তোপাস্ত কবির হন্তাক্ষরের প্রতিনিশিরণে মৃত্রিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শনমাত্রস্বরূপ প্রথম সংস্করণের আধ্যাপত্র, ভূমিকা, প্রথম পৃষ্ঠা, ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিনিপি রচনাবলী সংস্করণে মৃত্রিত হইল। লেখনে ইংরেজি কবিতাও মৃত্রিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

## মুক্তধারা

মৃক্তধারা ১৩২৯ দালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাদের প্রবাসীতে নাটকটি দম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিড একটি চিঠিতে (২১ বৈশাধ, ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ মৃক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন---

আমি 'মৃক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি এডদিনে প্রবাসীতে সেটা ুপড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অন্থবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধ যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা খংশ। এই ষন্ন প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই ষন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে বারা মাহ্নবকে আঘাত করে ভাষের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা বে-মহ্মুদ্ধকে ভারা মারে সেই মহ্মুদ্ধ যে ভাদের নিজের মধ্যেও আছে—ভাদের বন্ধই তাদের নিজের ভিতরকার মাহ্নবকে মারছে আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মাহ্ন্য নিজের যমের হাত থেকে নিজে মৃক্ত হবার জন্তে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনপ্রয় হচ্ছে যত্রের হাতে মারধানেওয়ালার ভিতরকার মাহ্ন্য। সে বলছে, "আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌছর না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকার।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের ঘারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু বে-মাহ্ন্য আঘাত করছে আত্মার ট্রাজেডি ভারই—মৃক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে "মার লাগিয়ে জ্বন্নী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জ্বন্নী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দ্রী মাহ্র্যটি বলছে, "প্রোণের ঘারা যন্ত্রের হাত থেকে মৃক্তি পোতে হবে মৃক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভৃতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনপ্রম্ব, আর মাহ্ন্য হচ্ছে অভিজিৎ।…

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্পিন্ত নাম ছিল 'পথ'; শ্রীমতী রাছ অধিকারীকে একটি চিঠিতে (৪ মাঘ ১৩২৮) রবীক্তনাথ লিখিতেছেন—

আমি সমন্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, স্থায়াকে এতে পাবে না।'

## গল্পজ্

রচনাবলীর বর্তমান থণ্ড হইতে গ**রগুচ্ছে, সাম**য়িক পত্তে প্রকাশকালের অফুক্রম যতদ্র জানা বায়, তদমুসারে, মুন্তুণ আরম্ভ হইল।

বর্তমান গণ্ডে প্রকাশিত গল্পভাল সাময়িক পত্তে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া পেল:

ঘাটের কথা কার্ডিক ১২৯১, ভারতী রাজপথের কথা অগ্রহায়ণ ১২৯১, নবজীবন মুকুট বৈশাধ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, বালক

১ 'ভামুসিংহের প্রাবলী', পত্র ৪৩

#<sub>4</sub> .

"ঘাটের কথা" ও "রাঞ্চপথের কথা" সর্বপ্রথম 'ছোট গল্ল' ( ১৫ ফান্তন ১৩০০) পৃত্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। "মৃক্ট" 'ছুটির পড়া' পৃত্তকে প্রকাশিত হয়। মৃক্টের নাট্যক্রপ রবীক্ত-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে মৃক্তিত হইরাছে।

রবীক্রনাথের ছোটো গল্প বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়:

ছোট গল্প। ১৫ ফান্তুন ১৩০০
বিচিত্র গল্প, প্রথম ভাগ, ছিতীয় ভাগ। ১৩০১
কথা-চতুইয়। ১৩০১
গল্প-দশক। ১৩০২
গল্পচ্ছ ১ম খণ্ড। ১৩০৭
গল্প (গল্পচ্ছ) ২য় খণ্ড। ১৩০৭
কর্মফল। ১৩১০
ববীল গ্রন্থাবলী। ইতিবাদীর উপহার। ১৩১১
আটিট গল্প ইং নবেম্বর ১৯১১]
গল্প চারিটি [১৮ মার্চ ১৯১২]
গল্পানম্বর। ১৩২৭
ভিন্ন দলী। পৌর ১৩৪৭

এই সংগ্রহের কোনোটিতেই ববীক্ষনাথের সমন্ত ছোটো গল্প সংগৃহীত হয় নাই।
বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তিন থণ্ডে সমাগু গল্পডেই সর্বাশেকা অধিক গল্প
আছে। তৃতীয় থণ্ডের শেষ সংস্করণে 'গল্পপ্রকে'র পরবর্তী এবং 'তিন সন্ধী'র পূর্ববৃতী
গল্প, বেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলিও সংকলিত হইয়াছে;
'তিন সন্ধী' প্রকাশিত হইবার পর ইহার নৃত্তন সংস্করণ হয় নাই। 'তিন সন্ধী'
প্রকাশের পরে ববীক্ষনাথ যে-সকল গল্প বা গল্পের খদড়া লিখিয়াছিলেন সেগুলি এখনো
কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ববীক্ষ-রচনাবলীতে গল্পগুছে পর্বান্ধে এই সব গল্পই
ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

- ১ ১৯-৮-৯ সালে ইণ্ডিয়ান থেস ছোট গরের সংগ্রন্থ গরগুন্দ গাঁচ ভাগে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিন ভাগে বিষভারতী-সংকরণ গরগুন্দ প্রকাশিত হয়।
- ২ এই গ্রন্থাবলীর 'সনোর চিত্র', 'সমাজ চিত্র', 'রজচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' বিভাগে ছোট পর্যাঞ্জলি , প্রকাশিত হইরাছিল।
  - বালকপাঠা গলের সঞ্চর ।

১২৮৪ সালের প্রাবণ-ভাত্তের ভারতীতে প্রকাশিত "ভিধারিণী" পর সাময়িক পত্তে মুক্তিত রবীক্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প বলিয়া অহুমিত। কোনো পুস্তকে এই গল্পটি রবীজ্ঞনাথ ব্যবহার করেন নাই; এই জন্ম ববীজ্ঞ-রচনাবলীতে গ্রপ্তচ্ছের মূল পর্যায় হইতে এটি পরিতাক্ত হইল। সম্ভান্ত বর্ষিত রচনার দহিত এট মুদ্রিত হইবে।

উপরে বে-সকল গল্পগথেহের তালিকা দেওয়া হইরাছে, তাহা ছাড়া, নিমলিখিত গ্রন্থপিতে ববীজনাথের বিচিত্তরূপের পদ্ধ স্থান পাইয়াছে: এগুলি বচনাবলীতে 'উপক্রাস ও গরু' বিভাগে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু 'গরুগুছু' পর্বায়ে নছে।

> निशिका। ১৯২২ সে। বৈশাধ ১৩৪৪ -গলসল ৷ বৈশাৰ ১৩৪৮

ব্রচিত ছোটো গল্প সমুদ্ধে রবীজনাথ বিভিন্ন প্রাসকে যে-সকল উল্লেখ ও মন্তব্য ক্রিয়াছেন নিচে তাহা উদ্ধত হইল।

३१ व्यार्क ३२३३

বর্ষার সমান স্থবে

অস্তর বাহির পুরে

সংগীতের মুখলধারায়,

পরানের বছদূর

কৃলে কুলে ভরপুর,

वित्तनी काद्या त्म काषा शंत्र।

তখন দে পুঁ থি ফেলি

তুয়ারে আসন মেলি

বসি গিয়ে আপনার মনে,

কিছু করিবার নাই

চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই

मीर्पमिन कांग्रिय क्यारन ।

মাপাটি করিয়া নিচ

বসে বসে রচি কিছু

वहराज मात्रापिन थरव,---

ইচ্চা করে অবিরত

অাপনার মনোমত

गद्य मिथि अरक्कि करवा

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো ছংধকথা নিভান্তই সহজ সৰুল,

সহস্র বিশ্বতিরাশি প্রভাহ বেতেছে ভাসি,

ভারি ছ-চারিটি কঞ্চলন।

নাহি বর্ণনার ছটা,

ঘটনার খন্থটা

নাহি তত্ব নাহি উপদেশ।

অস্তবে অভপ্তি ববে

শাৰ কবি মনে হবে

(भव इर्ध इहेन ना स्मव।

জগতের শত শত

অসমাপ্ত কথা যত,

অকালের বিচ্ছিন্ন মৃত্রু,

অজ্ঞাত জীবনগুলা, অধ্যাত কীভির ধুলা

কত ভাব, কত ভয় ভুল

সংসারের দশদিশি

ঝরিতেছে অহনিশি

ঝরুঝর বরষার মতে

কণ-অঞ্চ কণ-হাসি

পড়িতেছে রাশি রাশি

শত্ব ভার ভানি অবিরভ।

(महे भव दिनारिकना, नित्यत्वत नीनारिकना

চারিদিকে করি স্কুপাকার,

তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিশ্বতি রুষ্টি

कीवत्मद्र खावन-निर्माद ।

—"বর্ষায়াপন", 'সোনার তরী'

স্কারপুর ৩০ আবাঢ় ১৮৯৩

---আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোনটা আমার আদল কাজ। এক-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো পর অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় হুখও পাওয়া যায়। মদপ্রিতা যুবতী ষেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাডছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা বেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—বিশ্ব ভাতে কাল্ল অত্যন্ত বেডে ধায়… —ছিল্পত

निजारेश २१ सून ३४०8

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাধায় একটা জ্ঞাপ খট এলেছে। আমি চিস্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিছু ভার वहरण वर्षा कदान भावि ताहरे करत स्कारन चरनक ममन चाननिह भृषिवीत उनकात इब, निराप्त बारहाक अकी काम मानाब हरव बाव। चासकान मृत्त हराह, यहि चामि আর কিছুই না করে হোটো ছোটো পদ্ম লিখতে বিদ তাহলে কভকটা মনের ক্র্যেণ থাকি এবং কৃতকার্ব হতে পারলে হরতো পাঁচলন পাঠকেরও মনের ক্রথের কারণ হওরা বার। পদ্ম লেখবার একটা ক্রথ এই, বাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেথে দেবে, আমার একলা মনের দলী হবে, বর্বার সময় আমার বন্ধবরের সংকীর্ণতা দ্র করবে এবং রৌত্রের সময় পদ্মাতীরের উচ্চল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলার তাই পিরিবালা নামী উচ্চল শ্রমবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেরেকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং লে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে পেছে, আজ বর্বণ-অস্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌত্রের পরশার শিকার চলছে, হেনকালে প্র্বাঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্বী ভক্ততেল গ্রামপথে উস্কে গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হলতাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্ত অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তর্ সে মনের মধ্যে আছে। আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে—নিজেকে নিজে ক্রথী করতে পারি।…

বোলপুর ২৮ ভাত্র ১৩১৭

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অণিত হওয়াতে দর্বদাই আমাকে ফলপথে ও স্থলপথে পদ্ধীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কভকটা দেই অভিক্রভার উৎসাহে আমাকে ছোটো গন্ধ রচনায় প্রাবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের কর হর। ... সেই পত্তে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার স্ত্রেপাত ওইখানেই। ছল্প স্থাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বংসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বংসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও সল্প ও অক্সান্ত প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।…

— জ্রীপদ্মিনীমোহন নিম্নোদ্মকে লিখিত পত্ত '
[চেত্র ১৩৪৭]

··· जामांव बहुनांव वादा मधाविख्यांव नदान करत भान नि वरण नाणिश करतन

अडेवा : ववीळनाच, 'चाचलविक्त', लविनिंडे

তাঁহের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। তেকসময়ে মাসের পর মাস আমি পদ্মীন্ধীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পদ্মীন্ধীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তথন মধ্যবিস্ত প্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশহা হয় একসময় গল্পজ্ঞ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোবে অসাহত্য বলে অল্পৃশ্র হবে। এখনি বখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তথন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অন্তিষ্কই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্ষের মধ্যে আছে তাই তয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফ্লো শক্ত হবে। তা

(4 3>85 ]

···অসংখ্য ছোটো ছোটো লীবিক লিখেছি—বোধ হয় পৃথিবীর অক্ত কোনো কবি এত লেখেন নি-কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যথন বল যে আমার গরগুছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘূরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জ্বীবনষাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শগুরবাড়ি চলে গেল, ভার वसूत्रा घाटि नारेटि-नारेटि वनावनि कर्टा नागन, षाश, य भागनाटि स्टर्स, খশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে দারা গ্রাম হুষ্টুমির চোটে মাজিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাং একদিন চলে থেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোধে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে ? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। यা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অমুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে বা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিকের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভূল করবে। 'কল্পাল' কি 'কুধিত পাবাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্ত, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গল্পেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কথনো আমার গল্পাংশকে অভিক্রম করে স্বভন্ত মূল্য পায়, সেজত আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা পদ্ম আমার নিজেকেই গড়তে হরেছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে তারে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গছে, বেমন "কাব্যের উপেক্ষিতা", "কেকাধ্বনি", এ-সব প্রবদ্ধে, পছের ঝোঁক খুব

১ এইবা: রবীশ্রনাধ, 'সাহিত্যের বন্ধণ', "সাহিত্যবিচার"; 'কবিতা', ভাবায় ১৩৪৮

বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গগু-পদ্ধ গোছের। গগুের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পবাহের দলে দলে। মোপাসার মতো বে-সব বিদেশী লেখকের কথা ভোমরা প্রায়ই বল, তারা ভৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝাডে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো পল্লগুলো নিখেছি, বাঙালি ্সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বহিম যে 'হুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুওলা' লিখেছিলেন, নে-দৰ কি সভিা ছিল ? নে-দৰ romantic situation কি তখন ঘটতে পারত ? সভিা হচ্ছে এই বে, তিনি পড়েছিলেন ইংবেজি বোমান্স. পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃথির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বৃদ্ধিম পেরেছিলেন লে ক্ষেত্র. আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বছিমের রচনায় আমরা যা পাই ভা সামস্ক-তম নয়। তাকে নতুন একটা শিপাদা বলতে পার, যা মেটাবার রদ তিনি যেখান थ्यंक राज्य करविहालन। जीव वहेश्वरलाय य-नव कालकाव्याना चार्छ. দেওলো তাঁর স্থৃতির মধ্যেও ছিল না। আর মঙ্গা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারব না বিষ্মকে, নিশ্চয়ই বলব তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিল্ম। को dull नमान हिन जथन। जाउरे मत्था वितन शब्द वामानि এ-नव दास्ताव লডাই ইত্যাদি আমাদের পরিবের মনে একটা উন্নাদনা এনে দিয়েছিল। বিদেশ (अदक सामानि व'तन এ क सामि ह्या कि कहि ना। अरु मत्मर तिरे य, रेश्तक अत्मव व-नाहिका आमात्मव त्मत्न आनत्म, का आमात्मव विववस्थिक विश्वव चित्रवह । তবে এও সত্য বে, বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল,—আমাদের মনটাই দাহিত্যিক। युर्तालीव कानांत्र ठिक कावेगा श्रासक्त वामास्त्र बस्याः सामाद कमन कनन ইংরেজ আসার দক্ষন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হত আৰু আমরা সব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, ভাই পাওয়ামাত্র আগ্রহতবে নিষেছি।

বিষয়ের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুবি ঠেকে, কিছু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিল্ম, তা ভূলতে পারি নে। এখন তোমরা বল তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা খেকে। কিছু এখনকার হুখ হুংখ তালোবাসা কি তখন ছিল না? তখনও ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমালা।… — শ্রীকুছদের বহুর সহিত আলোচনার অহুলিপি

১ এট্টব্য : "সাহিত্য, পাদ, ছবি", প্রবাসী, আবাচ় ১৩৪৮

[ <8 (7 >>8> ]

শেষি একছা বখন বাংলাদেশের নদী বেরে তার প্রাণের লীলা অহুভব করেছিল্ম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল স্থত্যথের বিচিত্র আভাস অন্তর্গরের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার বে পরীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ স্পষ্টকর্তা তাঁর রচনাশালার একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি বে পরীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাতপ্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিতে মানবজীবনের সেই স্থেহুংখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে ক্রিক্তেরে পরীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক স্থাত্যথ নিয়ে। কথনো বা মোগল রাজত্বে কথনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবন্ধ প্রকাশ নিত্য চলেছে, গেইটেই প্রতিবিধিত হয়েছিল গরগুছে, কোনো সামস্বতন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।

— শ্রীবৃত্তদেব বস্থকে লিখিত পত্র ব

### উखतांत्रण, > खून >>8>

আমার বয়স তখন অল্ল ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে প্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অপচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই তুংখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে' এতদিন পরে আমি যথোচিত প্রস্থার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো ঘিধা নেই, পুরোপুরি সজ্জোগের কথা। এই কৃতক্ষতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না।…—খ্রীহিরপকুমার সাক্সালকে লিখিত পত্র

## শাস্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন ৪-১০ থণ্ড প্রকাশিত হইল। রচনাবলী পঞ্চল খণ্ডে শান্তিনিকেতন ১১-১২ এবং বোড়শ খণ্ডে ১৩-১৭ প্রকাশিত হইবে ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্বায় সমাপ্ত হইবে।

১ জটবা : রবীজনাধ, 'সাহিত্যের বরূপ', "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" , 'কবিডা', আধিন ১৩৪৮

२ खंडेवा : পরিচর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, জ্রীর্ত্তপ্রাদ বিত্ত, "नवाश्चरण्डत রবীজনার"

# বর্ণানুক্রমিক সূচী

| चकारम स्थन रमञ्ज चारम           | ••• | ••• | ८७८            |
|---------------------------------|-----|-----|----------------|
| অধণ্ড পাওয়া                    | ••• | ••• | 8 • ৮          |
| অজানা ফুলের গজের মজো            | *** | ••• | >98            |
| অতল আধার নিশা-পারাবার           | ••• | ••• | 74.            |
| <b>অভিধি</b>                    | ••• | ••• | >•¢            |
| অতীত কাৰ                        | ••• | ••• | <b>∌</b> ⊦     |
| <b>ष्टान्या</b>                 | ••• | ••• | ડેરર           |
| অনস্তকালের ভালে                 | ••• | ••• | 292            |
| चनत्स्व हेव्हा                  | ••  | *** | 809            |
| च्यत्मकित्वव कथा त्म व्य        | ••• | ••• | >0,            |
| অন্তর বাহির                     | ••• | ••• | <b>ંર</b> 8    |
| <b>অন্ত</b> হিতা                | ••• | ••• | > 04           |
| অঙ্ক কেবিন আলোয় আধার গোলা      | ••• | ••• | 11             |
| অপ্তকার                         | ••• | ••• | 284            |
| <b>অপরিচিতা</b>                 | ••• | ••• | •3             |
| অবকাশ কর্মে খেলে                | ••• | ••• | 76:            |
| चरमान .                         | ••• | *** | F3             |
| <b>অভ্যা</b> ন                  | ••• | *** | <b>9</b> 86    |
| অমৃত যে সভ্য ভাৱ নাহি পরিমাণ    | ••• | ••• | 76-5           |
| অসীম আকাশ শৃক্ত প্রেসারি রাখে   | ••• | ••• | 744            |
| অস্তরবির আলো-শতদল               | ••• | ••• | >96            |
| षरः                             | ••• | ••• | ७१             |
| <b>আৰু</b> ন্                   | ••• | ••• | 25.            |
| আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে ভোলে    | ••• | ••• | 700            |
| আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ           | ••• | ••• | \$ <b>b</b> -6 |
| আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে | ••• | ••• | 200            |

| আকাশভরা তারার মাঝে                       | ••• | *** | >           |
|------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| আকাশে উঠিল বাতাস                         | ••• | ••• | 794         |
| আকাশে তো আমি রাখি নাই                    | ••• | ••• | >66         |
| আকাশে মন কেন তাকায়                      | ••• | ••• | 292         |
| আকাশের তারায় তারায়                     | ••• | *** | 700         |
| আকাশের নীল                               | ••• | ••• | 200         |
| আগমনী                                    | ••• | ••• | ২৮          |
| <del>আন্ত</del> ন আমার ভাই               | ••  | ••• | 226         |
| <b>আগে খেঁ</b> াড়া করে দিয়ে            |     | ••• | 745         |
| আজিকার দিন না ফুরাতে                     | ••• | ••• | 224         |
| <b>সাত্মপ্রত্য</b> য়                    | ••• | ••• | 878         |
| অ্যাসমর্পণ                               | ••• | ••• | 874         |
| আত্মার প্রকাশ                            | ••• | ••• | ৩৮২         |
| আদেশ                                     | ••• | ••• | ৩৮৫         |
| আধার সে যেন বিরহিণী বধ্                  | *** | ••• | >60         |
| আঁধার একেরে দেখে একাকার করে              | ••• | ••• | 72:         |
| আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে                  |     | ••• | <b>ь</b> :  |
| আনমনা                                    | ••• | ••• | •6          |
| আনমনা গো আনমনা                           | ••• | ••• | •8          |
| আপন অধীম নিফ্লতার পাকে                   | ••• | ••• | >99         |
| আপনি আপনা চেয়ে                          | ••• | ••• | <b>&gt;</b> |
| আমাকে যে বাঁধবে ধরে                      | ••• | ••• | ٤٥:         |
| আমার প্রাণের গানের পাধির দল              | ••• | ••• | >67         |
| আমার প্রেম রবি-ক্ষিরণ হেন                | ••• | ••• | >%          |
| আমার বাণীর পতক গুহাচর                    | ••• | *** | >6:         |
| আমার লিখন ফুটে পথগারে                    | ••• | ••• | 563         |
| স্বামারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় | ••• | ••• | 234         |
| স্বামারে বে ডাক দেবে                     | ••• | ••• | 86          |
| আমি জানি মোর ফুলগুলি                     | ••• |     | >0.         |
| আমি পথ দূরে দূরে দেশে দেশে               |     |     | 286         |

|                                    | বৰ্ণাস্ক্ৰমিক স্চা |     | 485               |
|------------------------------------|--------------------|-----|-------------------|
| শামি মারের সাগর পাড়ি দেব          | ••                 | ••• | २०७               |
| খারো খারো প্রভূ খারো খারো          | •••                | ••• | २०৮               |
| चारमा वर्ष ভारमास्तरम् यामा स्म    |                    | •   | >#8               |
| আলোকের সাথে মেলে                   | •••                | ••• | 292               |
| খালোকের স্বতি ছায়া                | •••                | ••• | <b>&gt;</b> 68    |
| আলোহীন বাহিবের                     | •••                | ••• | >98               |
| वानका                              | •••                | ••• | >.>               |
| আশা                                | •••                | ••• | ৬৭                |
| <b>লা</b> শ্ৰম                     | •••                | ••• | €88               |
| আখিনের রাত্তিশেষে বারে-পড়া        | •••                | ••• | >>                |
| অাসিবে সে আছি সেই আশাতে            | •••                |     | ১২২               |
| <b>ভাহ্না</b> ন                    |                    | ••• | 85                |
| ইটালিয়া                           | •••                | ••• | 260               |
| উৎসবের দিন                         | •••                | ••• | ৩১                |
| উত্তল সাগবের অধীর ক্রন্সন          | •••                | ••• | 3 96              |
| উদয়ান্ত হুই তটে                   | •••                | ••• | 784               |
| উবা একা একা আধারের ঘারে            | •••                | ••• | 39•               |
| একটি পুষ্পকলি                      | •••                | ••• | ১৬৬               |
| <b>अक्तिन कृत मिरित्रहिल श</b> ञ्च | •••                | ••• | ১৬৭               |
| একা এক শৃক্তমাত্ত নাই অবলম্ব       | •••                | ••• | ን৮∘               |
| এবারের ম <i>তে</i> । করো শেষ       | •••                | ••• | <i>ે</i> હ        |
| ৼ৾                                 | •••                |     | 8.0               |
| ও তো আর ফিরবে না রে                | •••                |     | २०१               |
| ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী        | •••                | ••• | 299               |
| <b>७</b> ७  न वरन वरन              | •••                | ••• | <b>&gt;98</b>     |
| ওগো অনম্ভ কালো                     | •••                |     | <i>\$\\\\</i> \$\ |
| ওগো বৈভৱণী                         | •••                | ••• | >>%               |
| ওগো মোর না-পাওয়া গো               | •••                |     | ১৩৭               |
| ওগো হংসের পাঁতি                    |                    | ••• | ১৭৬               |
| ওরে আকাশ কুড়ে মোহন হুরে           | ***                | ••• | ₹5€               |
|                                    |                    |     |                   |

| क्झांग                                 | ••• | •••   | <b>30</b> 0  |
|----------------------------------------|-----|-------|--------------|
| কৰ্ম                                   | ••• | •••   | ٠ ﴿ \$       |
| কর্ম আপন দিনের ম <del>জু</del> রি '    | ••• |       | 292          |
| কহিলাম ওগো বানী                        | ••• | •••   | 260          |
| কাঁকনজোড়া এনে দিলেম ধবে               | ••• | •••   | Þŧ           |
| কাছে থাকার আড়ালখানা                   | ••• | •••   | 398          |
| কাছের থেকে দেয় না ধরা                 | ••• | •••   | <b>३</b> २०  |
| কাঞ্চ দে ভো মান্থবের এই কথা ঠিক        | ••• | •••   | 7+7          |
| কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে                 | ••• | •••   | 399          |
| কানন কুন্থম উপহার দেয় চাঁদে           | ••• | •••   | ; <b>৮</b> • |
| কিশোর প্রেম                            | ••• | •••   | . >.>        |
| কীটেরে দয়া করিয়ো ফুল                 | ••• | •••   | ১৬৩          |
| कुम्कला कृष्य रनि                      | ••• | •••   | ১৬৮          |
| কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি        | ••• | •••   | ১৬৬          |
| <b>कृ ⊚</b> अक                         | ••• | •••   | 25           |
| কণিক                                   | ••• | •••   | <b>¢</b> 9   |
| ক্ষমা ক'রো ধদি গর্বভরে                 | ••• | •••   | ٩٩           |
| ক্ৰ চিহ্ন এঁকে দিয়ে                   | ••• | • • • | 10           |
| খুঁজতে ধ্থন এলাম সেদিন                 | ••• | •••   | <b>≻</b> 8   |
| <b>েখল</b>                             | ••• | ***   | 45           |
| খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী             | ••• | •••   | >98          |
| খোলো খোলো হে আকাশ                      |     | •••   | <b>«</b> 9   |
| গগনে গগনে নব নব দেশে রবি               | ••• | •••   | 364          |
| গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার            | ••• | • • • | 44           |
| গানের কাঙাল এ বীণার ভার                |     | • •   | >68          |
| গানের শাব্দি                           | ••• | , ,   | ৩৩           |
| গানের সাঞ্চি এনেছি আজি                 | *** | •••   | ৩৩           |
| গিরি যে ভূষার                          |     | • • • | 598          |
| গিরির হ্রাশা উড়িবারে                  |     | ***   | عاه د        |
| ৰ<br>প্ৰণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে প্ৰপানে | ••• | ***   | 349          |
|                                        |     |       |              |

| বৰ্ণা                                           | হুক্ৰিক স্চী |       | 686                    |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------|
| গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই                       |              | ***   | <b>5</b> ₩ <b>&gt;</b> |
| গোলাপ বলে, ওগো বাতাস                            | ••••         | •••   | 90                     |
| ঘন অঞ্চবাস্থে ভৱা মেঘের তুর্ঘোগে                | •••          | •••   | ક્ષ્                   |
| খাটের কথা                                       | •••          | •••   | ₹8¢                    |
| ঘূমের আধার কোটরের তলে                           | •••          | • • • | ১৬৽                    |
| 5 <b>**</b>                                     | • · · •      | • • • | >>8                    |
| <ul> <li>চপল ভ্রমর হে কালো কাজল আঁথি</li> </ul> | •••          | • • • | 224                    |
| চনিতে চনিতে খেলার পুতৃল                         | •••          | •••   | ১৬৩                    |
| চাঁদ কহে শোন্                                   | •••          | •••   | 396                    |
| চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর                      | • • •        | • •   | >@\$                   |
| <b>ठा</b> वि                                    | •••          | ***   | >>€                    |
| চাহিয়া প্রভাত রবির নম্বনে                      | •••          |       | ১৬৬                    |
| दीवी                                            | • • •        |       | <b>५७</b> २            |
| চিব্নবীনভা                                      | •••          |       | <i>৬</i> <             |
| চেয়ে দেখি হোপা তব                              | •••          | • • • | > 9 9                  |
| ছন্দে লেখা একটি চিঠি                            | •••          |       | ১৬                     |
| ছবি                                             | •••          | • • • | e o                    |
| ছুটির পর                                        | •••          |       | 8 <b>৮</b> •           |
| ৰগতে মৃক্তি                                     | •••          | • •   | ২৯৬                    |
| জন্ম মোদের রাতের আধার                           | •••          | •••   | द <i>७८</i>            |
| জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে                     | •••          | •••   | 8 6                    |
| জয় ভৈরব জয় শংকর                               | •••          | •••   | ۶۶۹, ۲۵8               |
| শ্বানি শ্বামি মোর কাব্য                         | •••          | •••   | ८७८                    |
| জীবন-খাতার অনেক পাতাই                           | •••          | •••   | > 9 ¢                  |
| জীৰ্ণ জন্ধ-ডোবণ-ধূলি 'পর                        | •••          | •••   | <b>&gt;&gt;</b> 8      |
| শীবন-মরণের স্রোতের ধারা                         | 1**          | •••   | >86                    |
| स्वानांकि त श्री भूष माता                       | •••          | •••   | 3.9¢                   |
| ববে-পড়া মূল আপনার মনে বলে                      | •••          | •••   | ১৭৬                    |
| <b>अ</b> फ                                      | ***          |       | 99                     |
| ৰড়ের মূধে ভাসল তরী                             |              |       | ₹•€                    |
|                                                 |              |       | • •                    |

| তখন তারা দৃগু-বেগের             | ••    | ••    | 1              |
|---------------------------------|-------|-------|----------------|
| ভশোৰন                           | •••   | •••   | 8¢             |
| ভগোভ <del>ৰ</del>               | •••   | •••   | <b>ર</b> :     |
| ভবী বোঝাই                       | •••   | •••   | 990            |
| তারা                            | •••   | •••   | ٥              |
| ভাষার দীপ জালেন যিনি            | •••   | •••   | <i>&gt;७</i> ३ |
| ভিন বছবের বিরহিণী জানলাখানি ধরে | •••   | •••   | ১৩৫            |
| ভিন <b>্ত</b> শ                 | ***   | •••   | ৩৩             |
| ভীৰ্থ                           | •••   | •••   | ৩২ ৭           |
| ভৃতীয়া                         | • • • | •••   | <b>\$</b> ₹    |
| ভোমায় আমি দেখি নাকে:           | •••   | •••   | 93             |
| ভোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী     | •••   | •••   | ১৬১            |
| ভোমারে প্রিয়ে হৃদয় দিয়ে      | •••   | •••   | 297            |
| ভোর শিক্ল আমায় বিক্ল ক্রবে না  | •••   | •••   | <b>₹</b> \$\$  |
| দ্বিন হতে আনিলে বায়ু           | •••   | •••   | ১৭৬            |
| দর্পণে যাহারে দেখি              | •••   | •••   | ১৮২            |
| দশের ইচ্ছা                      | •••   | •••   | 803            |
| দাঁড়ায়ে গিরি শির              | •••   | •••   | :62            |
| <b>प्रा</b> न                   | •••   | •••   | >6             |
| দিন দেয় ভাৰ সোনার বীণা         | •••   | • • • | : 93           |
| দিন হয়ে গেল গত                 | •••   | •••   | <i>&gt;७</i> 8 |
| দিনান্তের ললাট লেপি             |       | •••   | 399            |
| দিনে দিনে মোর কর্ম              |       | •••   | > 9>           |
| দিনের আলোক যবে রাত্রির অভলে     | ,,,   | •••   | >98            |
| দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন       |       | •••   | <u>১</u> ৭৩    |
| দিনের রৌত্রে আবৃত বেদনা         | •••   | •••   | <b>3 ⊌</b> 8   |
| দিবসের অপরাধ                    | •••   | •••   | ১৬৮            |
| দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল       | •••   | •••   | 398            |
| দ্বিবে বাহারে ক্রিয়াছিলাম হেলা | •••   | •••   | ১৭৬            |
| ছই                              | •••   | ***   | 9.0            |

|                                 | বৰ্ণাস্ক্ৰমিক স্চী | €89              |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| ছুই ভীৱে ভাব বিবহ ঘটাছে         | •••                | >62              |
| ত্ <b>ং</b> তব <b>বন্ন</b> ণায় | •••                | <b>پر</b>        |
| ত্ংধ-সম্পদ                      | ***                | >⊌               |
| হৃংখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময়    | •••                | >4.0             |
| ত্ঃখেরে বধন প্রেম করে শিরোম     | ેન …               | 725              |
| ত্থার-বাহিরে ষেমনি চাহি রে      | •••                | ••• ७६           |
| তুর্গম দূর শৈলশিরের             | •••                | >5%              |
| দ্র এসেছিল কাছে                 | •••                | >%>              |
| <b>म्द</b> श्रेवारम मक्तार्यमाद | •••                | ··· 7ø5          |
| দূৰ হতে যাবে পেয়েছি পাশে       | •••                | ··· >9b          |
| দেবতা যে চায় পরিতে গলায়       | •••                | 596              |
| দেবতার স্বষ্টি বিশ্ব            | •••                | 59•              |
| দেবমন্দির-আভিনাতলে              | •••                | >+>              |
| দোসর                            | •••                | ৮٩               |
| দোসর আমার দোসর ওগো              | •••                | ৮٩               |
| <b>ज</b> हें।                   | •••                | ৩৩২              |
| ধনীর প্রাসাদ বিকট কৃষিত রাছ     | •••                | ··· <b>3 9</b> b |
| ধরণীর ষজ্ঞ-অগ্নি                | •••                | )9.              |
| ধরায় ষেদিন প্রথম জাগিল         | •••                | ১ <del>৬৮</del>  |
| ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে       | •••                | ··· 5 <b>9</b> 8 |
| ধীর যুক্তাত্মা                  | •••                | 8>€              |
| ध्नाय मादिल नाचि                | •••                | … ንዾን            |
| নটবাজ নৃত্য করে নব নব           | •••                | >9२              |
| मही ७ क्न                       | •••                | ৩৮০              |
| নব্যুগের উৎসব                   | •••                | <b>७</b> ১७      |
| नगरेखश्च                        | •••                | ٠٠٠ 8২٠          |
| নমো ধন্ত নমো ধন্ত               | •••                | >>>              |
| नव-कनत्मव भूवा नाम निव ८४३      | •••                | >49              |
| না-পাওয়া                       | •••                | 504              |
| নানা রঙের ফুলের মতো             | ***                | ১৬৩              |

|                               | **    | •••   | ಅಲ             |
|-------------------------------|-------|-------|----------------|
| নিত্য <b>ধা</b> ম             |       |       | 248            |
| নিভূত প্রাণের নিবিড় ছায়ায   | •••   |       |                |
| নিষেবকালের অতিথি ধাহারা       | •••   | •••   | 519            |
| नित्यवकारनद त्यनारनद नीनाভद्द | •••   | ***   | 743            |
| नियम ও भ्कि                   | • • • | •••   | 859            |
| নিৰ্বিশেষ                     | •••   | •••   | ७०७            |
| निर्धा                        | •••   | •••   | <b>9</b>       |
| নিষ্ঠার কাজ                   | • • • | •••   | ७१৮            |
| নীড়ের শিক্ষা                 | •••   | •••   | P & &          |
| নীরব যিনি তাঁহার বাণী         | •••   | •••   | 299            |
| নৃতন প্রেম সে ঘূরে ঘূরে মরে   | •••   | •••   | >90            |
| मॅक्टिम देवनाथ                | • • • | •••   | >              |
| <b>भम्भ्द</b> नि              | •••   | •••   | ۶,             |
| পথ                            | •••   | •••   | >88            |
| পথ বাকি আর নাই তো আমার        | •••   | ***   | ७२             |
| পথে হল দেৱি ঝবে গেল চেরি      | ***   | •••   | >64            |
| পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়  | •••   | ***   | 780            |
| পরশরতন                        | •••   | • • • | 988            |
| পরিণয়                        | •••   | •••   | ૭૭૬            |
| পর্বতমালা আকাশের পানে         | •••   | •••   | 744            |
| পশুর রুকাল ওই                 | •••   | ••    | <i>&gt;</i> 0• |
| পাওয়া                        | •••   | •••   | ২৮¢            |
| পাওয়া ও না-পাওয়া            | •••   | •••   | 806            |
| পারের ঘাটা পাঠাল ভরী          | •••   | •••   | 64             |
| পারের তরীর পালের হাওয়ার      | •••   | • • • | ১৭২            |
| পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়        | •••   | • * • | રહ             |
| পুঁৰি-কাটা ওই পোকা            | •••   | •••   | >4>            |
| পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল       | ***   | • • • | > 90           |
| <b>পূ</b> रवी                 | •••   | •••   | ٠              |
| পূৰ্ণতা                       | •••   | •••   | 84             |
|                               |       |       |                |

|                                 | বৰ্ণাস্থক্ৰমিক স্থচী |       | (8>            |
|---------------------------------|----------------------|-------|----------------|
| পূৰ্ণতা .                       | •••                  | ,     | ৩৯৫            |
| পূৰ্ণভাৱ সাধনায় বনস্পতি চাছে   | •••                  | ••• ` | >85            |
| পৌরপথের বিরহী ভক্তর কানে        | •••                  | •••   | >11            |
| প্রকাশ                          | •••                  | •••   | ₽8             |
| প্ৰঞাপতি পায় অবকাশ             | •••                  | ***   | 242            |
| প্রজ্ঞাপতি দে তো বর্ষ না গণে    | •••                  | •••   | .569           |
| প্রতিদিন নদীলোতে পুশপত্র করি    | •••                  | •••   | >62            |
| व्यनीन यथन निर्विष्टन           | ***                  | • • • | >•+            |
| প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি   | •••                  | •••   | >•€            |
| <b>अ</b> वाहिनी                 | •••                  | •••   | <b>३२७</b>     |
| প্ৰভাত                          | •••                  | •••   | 2.0            |
| প্রভাত-খালোরে বিদ্রপ করে        | •••                  | •••   | 76.            |
| প্রভাতী                         | •••                  | ***   | 774            |
| প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে ও   | চবে …                | •••   | 76.7           |
| প্রাণ                           | •••                  | •••   | २२४            |
| প্রাণ ও প্রেম                   |                      | •••   | 858            |
| প্রাণগন্ধা                      | •••                  | ***   | >62            |
| প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ            |                      | •••   | 745            |
| প্রার্থনা                       | ••                   | •••   | <b>⊘8</b> ►    |
| প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অ  | <b>李</b> · · ·       | ***   | ን৮২            |
| ফ্ল                             | ***                  | ***   | ৩৬৭            |
| ফ <del>াগু</del> ন শিশুর মতো    |                      | •••   | >%>            |
| ফুরাইলে দিবদের পালা             | •••                  | •••   | >90            |
| ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষ্ বার রহে | , <b>.</b>           | •••   | 767            |
| ফুলগুলি যেন কথা                 | •••                  | •••   | ১৬৮            |
| <b>कृटन कृटन</b> यटन            | •••                  | •••   | <i>&gt;≁</i> 8 |
| ফুলের লা।প তাকায়ে ছিলি শীভ     | •••                  | •••   | 592            |
| ফেলে ধবে ধাও একা পুমে           | •••                  | •••   | >9+            |
| ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে         | •••                  | •••   | २१७            |
| বকুল-বনের পাখি                  | •••                  | •••   | 8 •            |
| বছল                             | •••                  | •••   | <b>&gt;e</b> < |
| বনম্পতি                         | •••                  | •••   | 785            |
| বৰ্ডমান যুগ                     | •••                  | •••   | ৪৮৩            |
| वर्ष[नव                         | ***                  | •••   | 808            |
| वर्गात्र नवीन स्मा              | •••                  | •••   | ১২             |
| বলেছিত্ব জুলিব না               | •••                  | •••   | 350            |
| বসম্ভ ভূমি এসেছ হেখায়          | •••                  | ***   | 244            |

|                                 | •     |     |                   |
|---------------------------------|-------|-----|-------------------|
| বসম্ভ সে কুঁড়ি ফুলের দল        | •••   | *** | >%•               |
| বসস্ভবায়ু কৃত্মকেশর            | •••   | ••• | ) <b>૧૭</b>       |
| व्हिनि स्टिन हिन जाना           | •••   | ••• | 49                |
| বহ্নি যবে বাঁধা পাকে            | •••   | ••• | >F•               |
| বাজে রে বাজে ডমক বাজে           | •••   | ••• | ২৩৮               |
| বাতাস                           | •••   | *** | 9.                |
| रामना, डेम्हा, सक्क             | •••   | ••• | ৩৪•               |
| वि <del>ख</del> ग्नी            | •••   | ••• | 8                 |
| विसनी क्न                       | •••   | ••• | > 8               |
| वित्तरम व्यक्तना क्ल            | •••   | ••• | >1>               |
| বিধাতা যেদিন মোর স্বন           | •••   | ••• | >>€               |
| বিপাশা                          | ***   | ••• | <b>&gt;&gt;</b> 5 |
| বিভাগ                           | •••   | ••• | ७२३               |
| বিমৃ্ধতা                        | •••   | ••• | ৩৬০               |
| বিরহপ্রদীপে জনুক দিবসরাতি       | •••   | ••• | ১৬৭               |
| বিশ্বহিণী                       | •••   | ••• | ১৩৬               |
| বিলম্বে উঠেছ তৃমি কৃষ্ণপক্ষ শশী | •••   | ••• | 700               |
| বিশ্ববোধ                        | •••   | ••• | e•9               |
| বিশ্বব্যাপী                     | •••   | ••• | G.0               |
| বিশ্বাস                         | ***   | ••• | ৩৫৩               |
| বিস্থরণ                         | ***   |     | 44                |
| বীণা-হারা                       | •••   | ••• | >8∙               |
| বৃদ্ধ সে তোবন্ধ আপন ঘেরে        | •••   | ••• | ১৬৭               |
| র <del>ক্</del> সে তো আধূনিক    | •••   | *** | 290               |
| বেটিক পথের প্রিক                | •••   | ••• | 66                |
| বেঠিক পথের পথিক আমার            | • • • | ••• | <b>⊘</b> ≽        |
| (वमनाव नीना                     | •••   | ••• | 42                |
| বৈভরণী                          | •••   | ••• | >>+               |
| বৈরাগ্য                         | ***   | ••• | <b>96.</b>        |
| ব্ <b>ন্ধ</b> বিহার             | •••   | ••• | <b>640</b>        |
| ভক্ত                            | •••   | ••• | 8৮%               |
| ভক্তি ভোরের পাখি                | •••   | ••• | ১৭২               |
| ভয় ও আনন্দ                     | •••   | ••• | 820               |
| ভন্ন নিভ্য জেগে আছে             | ••    | ••• | 62                |
| ভাঙা মন্দির                     | ***   | ••• | ₹ <b>७</b>        |
| <b>क्वारी</b> नान               | •••   | *** | >1                |
| ভাব্কতা ও পবিজ্ঞ।               | •••   | 111 | ७२२               |
| •                               |       |     |                   |

|                                 | বৰ্ণাসুক্ৰমিক পুচী                      |         | 445            |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|
| ভাৰী কাজের বোঝাই তবা            | •••                                     | •••     | <b>&gt;*</b> • |
| ভালো করিবারে বার বিবম ব্যস্তত   | n                                       | •••     | \$br>          |
| ভালো বে করিতে পারে              | •••                                     |         | 74.7           |
| ভালোবাদার মৃদ্য আমায            | •••                                     | •••     | >.>            |
| ভাগিয়ে দিয়ে মেদের ভেলা        | •••                                     | . • • • | <b>&gt;6</b> 2 |
| ভিক্ৰেশে বাবে তাব               | •••                                     | •••     | >#9            |
| ভীক যোৰ দান ভৰসা না পাৰ         | •••                                     | •••     | 740            |
| ভূ <i>লে</i> বাই থেকে থেকে      | •••                                     | •••     | २५०            |
| ভূষা                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ***     | ee6            |
| ভেরেছিছ পনি পনি লব সব ভারা      | •••                                     | •••     |                |
| ভোৱের ফুল গিয়েছে যারা          | •••                                     | •••     | 740            |
| মভ                              | •••                                     | •••     | 2007           |
| <b>य</b> थ्                     | ***                                     | •••     | 775            |
| মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল      | •••                                     | •••     | <b>6</b> €     |
| ৰজের বাঁধন                      | •••                                     | •••     | 85.2           |
| মৰ্ম্ম বাহা নিন্দা ভার          | •••                                     | •••     | 76.0           |
| ম্বুণ                           | •••                                     | •••     | ৩৬৩            |
| মন্ত বে-সব কাণ্ড করি            | •••                                     | •••     | . 41           |
| মহাতক বহে                       | •••                                     |         | 7.00           |
| খাবের বুকে সকৌতুকে কে আজি       | এল …                                    | •••     | ২৮             |
| ষাটির ভাক                       | •••                                     | ***     | 4              |
| ষাটির প্রদীপ সারা দিবসের        | •••                                     | •••     | ১৬৩            |
| ষাটির স্থপ্তিবন্ধন হতে          | •••                                     | ••      | >%•            |
| মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়   | •••                                     | •••     | 212            |
| ষায়াশ্বণী নাই বা তৃমি          | •••                                     | •••     | >><            |
| <b>শিশ</b> ন                    | •••                                     | •••     | )8 <b>%</b>    |
| মিশননিশীৰে ধরণী ভাবিছে          | •••                                     | •••     | ১ <i>৭৩</i>    |
| <b>মৃক্তি</b>                   | •••                                     | ***     | 10             |
| <b>মৃক্তি</b>                   | •••                                     | •••     | 888            |
| <b>মৃক্তি</b> নানা মৃতি ধৰি     |                                         | • • •   | 70             |
| মৃক্তির পথ                      | •••                                     | •••     | . 889          |
| মুভের ষভই বাড়াই সিখ্যা মূল্য   | ***                                     | •••     | . 393          |
| म्क्ष                           | •••                                     | •••     | २६३            |
| মৃত্যু ও অমৃত                   | ***                                     | •       | ৩৭২            |
| মৃত্যুর আহ্বান                  | ***                                     | ,       | >8             |
| মৃত্যুর ধর্মই এক প্রাণধর্ম নানা | •••                                     | •••     | ر. <b>د</b> حد |
| ष्ठ्राव अकान                    | •••                                     | •••     | ۷)>            |

|                                      | ,       |       |                  |
|--------------------------------------|---------|-------|------------------|
| মেঘ সে বাষ্পগিরি                     | •••     | •••   | <b>&gt;+&gt;</b> |
| মেষের দল বিলাপ করে •                 | •••     | •••   | . 201            |
| মোৰ কাগজের খেলার নৌকা                | •••     | ***   | 745              |
| মোৰ গানে গানে প্ৰভূ                  | •••     | ***   | 745              |
| শৌমাছির মতো আমি চাহি না              | •••     | ***   | 223              |
| <del>যখন</del> পথিক এলেম কুস্থমবনে   | •••     | •••   | 3 <b>%</b> €.    |
| ষবে এসে নাড়া দিলে বার               | •••     | •••   | 78•              |
| ষবে কাজ কবি                          | •••     | •••   | 206              |
| गांक)                                | •••     | •••   | 23               |
| ষাবার ষা সে ষাবেই ভারে               | •••     | •••   | 740              |
| যারা আমার সাঁঝ-সকালের                | •••     | • • • | 9                |
| ষে-ভারা মহেজকণে প্রত্যুষবেলায়       | •••     | ***   | <b>3</b> b-      |
| ষ্টেন প্রথম কবি-গান                  | •••     | •••   | ১২৮              |
| ষৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল স্বামার দিন গুলি | •••     | •••   | ٤٥               |
| बहेन वरन दाश्रांन कारव               | •••     | •••   | 574              |
| রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে            | ••      | •••   | >48              |
| রস যেথা নাই সেথা                     | •••     | •••   | 745              |
| বাজগণের কথা                          | ••.     | •••   | ₹€€              |
| রাত্তি হল ভোর                        | •••     | •••   | >                |
| লাব্দুক ছায়া বনের ভলে               | •••     | •••   | 744              |
| · निर्मि                             | •••     | •••   | <b>c</b> 8       |
| লিলি ভোমারে গেঁথেছি হাবে             |         | •••   | 212              |
| <b>नौनामित्र</b> नी                  | •••     |       | ૭૯               |
| লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে    | 190     | ••    | <b>≯</b> ►•      |
| শক্ত ও সহজ                           | •••     |       | 8 71-            |
| শক্তি                                | •••     | •••   | २३२              |
| শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে                |         | •••   | e                |
| <b>শिश्राद क्</b> रिन                | •••     | •••   | <b>&gt;</b> ₩₹   |
| শিশির রবিরে ভগু জানে                 | •••     | •••   | >1•              |
| শিলভের চিঠি                          | •••     | •••   | 24               |
| শিশির-সিক্ত বনমর্মর                  | •••     | •••   | 299              |
| শিশিরের মালাগাঁখা শরতের              | •••     | •••   | 314              |
| শীভ                                  |         | •••   | >>               |
| শীভের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল            | • • • • | •••   | \$\$             |
| শুধু কি তার বেঁধেই তোর               | • • •   | •••   | २२৮              |
| , ভকতারা মনে করে                     | •••     | •••   | ১৭২              |
| শেষ                                  | •••     | •••   | 5-6              |
|                                      |         |       |                  |

| বৰ্ণাস্থ্য                              | দৰিক স্টী |       | (40            |
|-----------------------------------------|-----------|-------|----------------|
| শেষ অৰ্গ্য                              | •••       | • • • | <b>⊙</b> ৮     |
| শেব বসস্ত                               | •••       | •••   | >>•            |
| त्यात्ना त्यात्ना अरुगा, वकूमवत्नव भावि | •••       | •••   | ` <b>8</b> •   |
| <b>সংগীতে </b> ধ্ধন সভ্য                | •••       | •••   | >69            |
| সংহরণ                                   | ***       | •••   | <b>966</b>     |
| স্কল চাপাই দেয় মোর প্রাণে              | •••       | •••   | >1•            |
| সভ্যকে দেখা                             | •••       | •••   | 99.            |
| সভ্য ভার দীমা ভালোবাদে                  | •••       | •••   | >92            |
| শত্যেক্সনাৰ দত্ত                        | •••       | •••   | >5             |
| সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া                | ١         | •••   | <b>১</b> ২৭    |
| সম্যাবেলায় এ কোন্ খেলায়               | • •       | •••   | 63             |
| সন্ধ্যার দিনের পাত্র                    | •••       | •••   | ১৭২            |
| সন্ধ্যার প্রদীপ মোর                     | •••       | ***   | >96            |
| শম্গ্ৰ                                  | •••       | •••   | ২৮৭            |
| স্ম্গ্র এক                              | •••       |       | 877            |
| <u>ৰমন্ত আকাশভরা আলোর মহিমা</u>         | •••       | •••   | 26.0           |
| সমাৰে মৃক্তি                            | •••       | •••   | 425            |
| সমাপন                                   | •••       | •••   | <i>અ</i>       |
| সমূত্র                                  | •••       | •••   | 90             |
| শাপুৰেৰ কানে জোয়ার-বেশায়              | •••       | •••   | ১৭৩            |
| <b>শা</b> ধন                            | ***       | •••   | ৩৮৬            |
| <b>শাবিত্রী</b>                         | •••       | •••   | 80             |
| স্থন্দবী ছায়ার পানে                    | •••       | •••   | 260            |
| স্থপ্তির অড়িমাঘোরে                     | ••        | •••   | 96-            |
| স্বপানে চেয়ে ভাবে মরিকা-মৃকুল          | ••        | •••   | 396            |
| স্বান্তের রঙে বাঙা                      | •••       | •••   | 393            |
| र <b>ि</b>                              | •••       | •••   | ৩৭১            |
| স্টাকর্ডা                               | •••       |       | دەر            |
| সেই ভালো, প্রতি যুগ খানে না             |           | •••   | 76             |
| সোনার মৃকুট ভাসাইয়। দাও                | ***       | •••   | 39¢            |
| খলিত পালক ধূলায় জীৰ                    | •••       | •••   | <i>&gt;∞</i> € |
| ন্তৰ খতন শ্ববিহীন                       | ***       | •••   | Sec.           |
| ন্তৰ বাতে একদিন                         | ~ •••     | •••   | 85             |
| ন্তৰ হয়ে কেন্দ্ৰ আছে                   | •••       |       | >98            |
| ফুলিছ তার পাধার পেল                     | • • •     | •••   | >60            |
| प्र                                     | •.•       | •••   | 95 3           |
| বপ্ন আমার জোনাকি                        | •••       | •••   | 719            |
| रण "समास्य भूमारास्य                    | •         |       | •              |

| স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে         | •••   | ••• | <i>&gt;0</i> 8   |
|----------------------------------|-------|-----|------------------|
| ৰভাবকে লাভ                       | • • • | ••  | 996              |
| <b>মভাবলা</b> ভ                  | •••   | ••• | 8 • •            |
| স্বৰ্ণস্থা-ঢালা এই প্ৰভাতের বুকে | •••   | ••• | 2.40             |
| শল সেও শল নয়                    | •••   | ••• | 241              |
| স্বাভাবিকী ক্রিয়া               | •••   | ••• | <b>98</b> 5      |
| হওরা                             | •••   | ••• | 882              |
| হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের দোনা    | •••   | ••• | 592              |
| হয় কাঞ্চ আছে তব                 | •••   | ••• | 747              |
| হায় রে তোরে রাখব ধরে            | •••   | ••• | 258              |
| হাসির কুস্থম আনিল সে ডালি ভরি    | •••   | ••  | 265              |
| হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত   | •••   | *** | > <del>///</del> |
| হে অচেনা তব আঁখিতে আমার          | •••   | ••• | 3 9 <b>%</b>     |
| হে অশেষ, তব হাতে শেষ             | •••   | ••• | p-fa             |
| হে আমার ফুল ভোগী মৃধের মালে      | •••   | ••• | 740              |
| হে ধরণী কেন প্রতিদিন             | •••   | ••• | €8               |
| হে প্রেম যখন ক্ষমা কর তৃমি       | •••   | ••• | 743              |
| হে বন্ধু জেনো মোর ভালোবাসা       | ••    | ••• | >69              |
| द विपनी कृत                      | ••    | *** | >•8              |
| হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া      |       | ••• | >44              |
| হে সমুদ্ৰ ন্তৰ্কচিত্তে ভনেছিত্   | •••   | ••• | 90               |